# অভিযান

## তারাশস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও **হোষ** ১০, শ্রামাচরণ দে খ্রীট, কলিকাতা, ১২

### **—পাঁ**চ টাকা—

প্রথম সংস্করণ—পৌষ, ১৩৫৩ দিতীয় সংস্করণ—আয়াঢ়, ১৩৫৬

ম ও ছোৰ, ে • • ভামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীস্থমখনাথ দোষ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রিক্টিং ক্ষ্টেস্, ৭ • , জ্বাপার সারকুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীগিরীক্র নাথ সিংহ কর্তৃ মুদ্রিত। বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

করক*মলেষ্* 

লা 1্রর, বীরভূম } গোষ—১৩৫৩ }

#### এই লেখকের—

কবি মশ্বস্তর পঞ্জাম ধাত্ৰীদেবতা গণদেবতা প্রতিধ্বনি কালিন্দী. স্থল পদ্ম ८वटमनी ছলনা ময়ী 3000 ইমারৎ বসকলি জ্লসাঘর •হারানো স্থর চৈতালী ঘূর্ণি আগুন রাইকমল নীলকণ্ঠ পাষাণপুরী তিনশৃক্ত যাত্তকরী দিল্লীকা লাড্ড मसीभन भाठेगानी হান্থলীবাঁকের উপকথা ত্ইপুৰুষ দ্বীপাস্তর পথের ডাক বিংশ-শতাব্দী

উত্তর-দিশিশে বরাবব চলে গিয়েছে ডিপ্রিক্ট-বোর্ডেব রাস্তা। দেশের লোক বলে পাকা শড়ক। ডিপ্রিক্ট-বোর্ডের থাতায় আছে—মেটাল্ড রোড! বারো ফুট চওড়া, লম্বায় মেন মেটাল্ড বোড থেকে "রামনগর রিভার ঘাট" পর্যায় টুয়েলেড মাইলস্—অর্থাৎ রামনগর নদীর ঘাট পর্যায় বারো মাইল লম্বা।

পাথবের কৃতি বিছিয়ে তার উপর বালিবহুল লাল আঠালো কাঁকর-মাটি ফেলে বর্ধার সময় রোলার চালিয়ে জমানো হলেছে। বারো ফুট চওড়া লাল ফিতের মত মাঠও গ্রামের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে। আাশফন্ট কি কংক্রিটের রাতার মত মস্থা নয়, লাল কাঁকর-মাটির বিছানির সর্কাঙ্গে পাথবের ফডিগুলোর মাথা বেরিয়ে আছে, সেই জন্তই খুব শক্ত। ফেশের লোকে বলে বজ্র-কঠিন। বজ্র-কঠিনই বটে—আছাড় থেয়ে পড়লে সর্কাঙ্গে পাথবের মডিল মাপের কালশিটেতে ভরে যায়, মাথা কপাল ফাটে, ত্-চার জায়গায় কেটেও যায়। পাথবের ফড়িগুলো গোলালো, ত্-একটা তীক্ষ ধারালো হয়েও উঠে থাকে। উপর থেকে দেখে কেশ মস্থা কোমল মনে হয়। লাল মাটির ধুলো কোমল ফাগের মত জমে থাকে। লালচে ধোঁয়ার মত ওড়ে। থাকে উত্তর্জ কাছে দিক থেকে উত্তর-মুখে।

নরসিংয়ের মোটরখানা চলছে । পুরনো মডেলের গাড়ী। হডের কাঠাফো নতুন, বডির রংও চকচকে। কিন্তু মাডগার্ডগুলো টোল খাওয়া—মধ্যে মধ্যে জ্বং ধরে ছিদ্রও হয়ে গেছে। দরজার হাণ্ডেলগুলোর রূপোলী কলাই উঠে গিয়ে পেতল বেরিয়ে পড়ছে। দরজাগুলো গাড়ীর চলার বেগে বিচিত্র ভিন্নতে নড়ছে, এ কোণটা যথন নামছে, ও মাথাটা তথন উঠছে, তবে বেশী নয়, অল্প-স্বল্প। শামনের কাচের চারি পাশের রবার লাইনিং গদথদে; শীতকালের রুক্ষ্ণ মাহুষের গায়ের মত কাট-ধরা, জায়গায় জায়গায় একটু-আবটু খলেও গিয়েছে। পুরনো গাড়ী। বয়েস হয়েছে। কিন্তু ইঞ্জিনের শব্দে একটু খুঁত নাই। একটানা ওঁ-ওঁ শব্দ করে চলেছে। আয়রণ-চেষ্টের মত শক্ত কলিজার মাহুয়ের মত কলিজা ওব—এই কথা নরসিং বলে বসিকতা করে। বছর হয়েক আগে নরসিং একবার বৃক্দ দেখাতে গিয়ে ডাক্তারকে প্রশ্ন করেছিল—চেষ্ট কেমন দেখলেন স্থার প্রভাবর হেদে বলেছিলেন—আয়রণ-চেষ্টের মত শক্ত। প্রাণ-সম্পদ তোমার নিরাপদেই আছেন। কোন ভয় নেই। নরসিং দেই অবনি উপমাটি ব্যবহার করে তার গাড়ীর ইঞ্জিন সম্পর্কে।

নরসিংরের গাড়ীখানা সথেব নয়, 'ট্যাক্সি-কার', নিয়মিত সময় ধরে ছাড়ে ইমামবাজার থেকে—জেলার সদর শহর। ছাড়ে ভোর ছ'টার সময়। সাত মাইল পালা দেয় ছোট-লাইনের গাড়ীর সঙ্গে। বেল-লাইন আর ডি বি রোড চলেছে পালাপাশি। দন্তর নরসিং। বড় বড় দাঁত বার করে রেল-ইক্রিনের ড্রাইভারকে ভেঙচায়, কথনও ব্যঙ্গ হাসি হাসে আর বেল-লাইনের পাশের রাস্তা ধরে গাড়ী চালিমে যায়। ড্রাইভারও ভেঙচায়, হাসে। রাস্তায় তিনটে লেবেল-ক্রসিং আছে, প্রথমটা পড়ে ইমামবাজার পেরিয়েই, সেখানে রেল-কোম্পানীর ফটক নাই; নরসিং সেটা পার হয় প্রায় লাফ দিয়ে; সার্কাসের মোটর গাড়ীর নালা পার হওয়ার কৌশলে রেল-ইঞ্জিনের দশ-পনের গঞ্জ সামনে দিয়ে পার হয়ে যায়। প্রাম্ন থেকে বেরিয়েই পড়ে একটা বাঁক, সেই বাঁক পার হয়েই নরসিং বাঁ পামে ক্লাচ-ক্রেসে সীয়ার বন্ধলে আনে, ট্রপ-সীয়াক্স। তার পর ক্লাচ ছেড়ে দিয়ে পা

#### অভিযান

দিয়ে চাঙ্গে প্রাক্ষিলারেটারকে; সেটাকে একেবারে নিঃশেষে বসিয়ে দিয়ে ত্ব'হাতের মুঠোয় ষ্টায়রিং শক্ত করে ধরে। পেট্রোলগন্ধী ধোঁয়ার রাশি বের হয়;
গাড়ীখানা গর্জন করে ওঠে। স্থানীয় প্যাদেঞ্জারেরা সাবধান হয়ে বসে, কিন্তু তারা
ভফ পায় না; নরসিংয়ের এ কৌশল তাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে; গাঁইয়া কেউ
থাকলে সে ভয় পায়, চীৎকার করে ওঠে। গাড়ীখানাকে উন্ধাবেগে ছুটতে, দিয়ে
—সামনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে নরসিং হিংশ্র বিরক্তিতে গর্জন করে ওঠে
—এগাও! বলতে বলতে গাড়ীখানা তখন ওপারে পেরিয়ে য়ায়। নরসিং ভীর্ক
প্যাদেঞ্জারের কথা ভূলে য়য়, সে গাড়ীর গতিবেগ কমিয়ে পিছনের দিকে ইঞ্জিন্ছ্রাইভারের দিকে চেয়ে বয় হাসি হাসে আর ডান হাত বাইরে প্রসারিত করে
বড়ো আঙুল নাড়ে।

ফটক যেখানে আছে, দেখানে আটক পড়তে হয় নরসিংকে। সেথানে ইঞ্জিন্দ্রিভার হাসতে হাসতে দাড়ীতে হাত বুলায়, মৃথ বাড়িয়ে জােরে শিষ দেয়
—যে ভাবে কুকুরের মালিক শিষ দিয়ে ডাকে কুকুরকে। এমনি ভাবে পালা দিয়ে লাত মাইল দ্র পর্যন্ত চলে। সাত মাইল দ্রুর রেলওয়ে জংসন। সেইখানেই শেষ হয়েছে ছােট-লাইন। তার পর বাইশ মাইল পালা বিশ্বানা মােটরবাস আর ট্যাক্সি-কারের সঙ্গে। মূল রেল-লাইন চলে গিয়েছে সোজা উত্তর-মূবে। সদর শহরের মামলা-মকর্দ্মা সরকারী কাজকে সে গ্রাহ্ম করেনি; সে গিয়েছে বিপুল শস্ত-সম্পার্ক্সিইৎপাদনকারিনী গাক্ষেয় তটভূমিধরে গঙ্গার পাশে-পাশে। সদর শহর রেল-জংসন থেকে বাইশ মাইল পশ্চিমে। অন্থর্কর প্রান্তরের মধ্য দিয়ে পথ। এই পথে নরসিংয়ের এবার পালার কৌতুক—সর্কাগ্রে যাওয়ার কৌতুক। রাশি-রাশি ধূলা উড়িয়ে চলে সে। সেই ধূলায় পিছনের গাড়ীর যাত্রীদলের চুলের ভগা থেকে কাপড় জামা সমন্ত ধূসর হয়ে ওঠে; তারা নাকে কাপড় দেয়, কাশে।

সদর থেকে ফেরে আড়াইটার সময়। ইমামবাজারে পৌছায় বেলা,
পীচটায়। সন্ধ্যা সাড়ে সাডটায় আর একটা ট্রিণ; টিপ সদর পর্যান্ত মর—
রেলওয়ে জংসন পর্যান্ত। সেথানে সাড়ে আটুলির ও নটার ফ্রেন ধরিয়ে, ক্রেঞ্জ

এবং ওই তুটো ট্রেণের প্যাসেঞ্জার নিয়ে ফিরে আসে। এ সময় প্রতিযোগিতা নাই। ছোট-লাইনের ট্রেণ যায়, কিন্তু সাডে আটিটার ট্রেণখানা ধরায় না এবং সমস্ত রাত্রের মধ্যে আর ফেরেও না। রাত্রে ফেরবার সময় নরসিংয়ের গাড়ীর মাডগার্ডে লোক চাপে; ফুটবোর্ডে লোক দাঁডায়, ভিতরে লোক চাপে খোঁয়াড়ের ভিতর গক-ছাগলের মত অথবা পাখী-রালার খাঁচার 'বগেডি' পাখীর মত। গাড়ীখানা তখন চলে ধীর-মন্থর গতিতে। রাস্থাব তু'পাণে ঘন গাছের সারির মধ্যে হেড-লাইটের আলো ক্লেলে নরসিং ভাবতে থাকে সেই নব কথা, যা ভাববার অবকাশ আব সম্প্রাকিনের মণ্যে হয় না।

কত মুখ মনে পড়ে, যে দ্ব স্থন্দৰ মুখ ত্রিশ-পয়ত্রিশ মাইল বেগে মোটর চালাবার সম্য চকিতের মত চোপে পড়েছিল। সারিবন্দী চল্মান লোকের মুথ যাওনা-আনাৰ পথে তাৰ ফত ধাৰমান গাডীৰ পাশ দিয়ে চলে যায় বায়কোপের ছবিব মত। তার মধ্যে আশ্চর্যাভাবে মনে থাকে একথানি কি তু'থানি স্থলৰ মুণ। রোজ নূতন একথানি তু'থানি মুণ। আবার কত দিন আগে দেখা একথানি মুখ নিত্যই মনে পডে। সে রোজ ভাবে কাল আবার দেখবে তাকে। নর্দিং ছানে না—তার বিধাতা ছানেন—কথনও কখনও তাদের এক জনের সঙ্গে তার দেখাও হয়, কিন্তু আশ্চর্যোর কথা, নর্দিং তাকে তথন দেই স্থন্ত মূণ বলে চিনতে পারে না। হয তো পাশ-থেকে-দেখা মুখ লামনে থেকে লেগে অতা রকম মনে হয। তা ছাড়া যে মুখগানা দে দেশতে চার, দে নৃথ তো এক জনের নৃথ নর। কত মুথ মিশে দে মুথ রচিত হয়েছে তার মনে। বোজই নে তিল তিল কুরে বদলায়। **শুধু মবশ্য এই** মুবই ভাবে নালে; এই অলম র্থ-চালনার সময় মাকে মনে পড়ে, বাপকে মনে পড়ে, গ্রাম মনে পড়ে। আবার কোন দিন মনে মনে হিসেব করে টাকা-ক্ষির। পাশ-ব্*টা*য়ে কত আছে, নিজের কাছে কত **আছে, স্বশুদ্ধ** জাভিয়ে কত হল, যোগ দিয়ে থতিয়ে দেখে ভাবে গাড়ীথানা **পান্টে** একথানা নতুন গাড়ী কেনার কথা, ট্যাক্সির বদলে বাদ কেনার কথা, পেট্রোল-বিক্রীর

ব্যবসার কথা। (কিন্তু সাত মাইল রান্ডায় যতই আন্তে চলুক মোটঝ, বিলাস করে ভাববার সময় কতটুকু!) দেখতে দেখতে ইমামবাজারের হাটের চৌ-মাথায় এসে পৌছে যায়। তার পর গ্যারেজে গাড়ী চুকিয়ে স্নান করে। আট মাস দীঘির জলে, অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্কন চারটে মাস বাড়ীতে, চার মাসের তৃ'মাস গরম জলে স্নান করে। তার পর আরাম করে আগ পাঁট পচিশ-ডিগ্রী পাকী মদ একটু একটু করে পান করে, তার সঙ্গে গরম তেলে-ভাজা আর সিগারেটের বদলে গুড়গুড়িতে তামাক। সঙ্গে থাকে নিতাই ক্লীনার। রাম কণ্ডাকটার সে ছেলেমারুয়, তার উপর সে নর্সিংয়েরই শালা। নর্সিং রামকে মদের ভাগ দেয় না। ছেলেমারুয়—ভিতবটা এখনও কাঁচা নর্মাই আছে, পাঁটশ ডিগ্রার বড় রাঝ।

ববিবার দিন সদর শংরে যায় না গাড়ী। কোর্ট বন্ধ। সেদিন সকালে যায় ওই জংগন প্যান্ত। ফেরে ন'টার মধ্যে। ফিরেই গাড়ীখানা নিয়ে যায় বামুনপুকুরে। মজে এনেছে বামুনপুকুর, পাড় ক্ষয়ে গেছে, নরসিং সটান গাড়ীখানাকে নিয়ে যায় পুকুরের জলের কিনারুয়ে। তার পর তিন জনে ধুতে আব্দু করে গাড়ীকে। ধুয়ে মুছে বাড়ী এসে—যন্তের অন্ধি-সন্ধিতে ভাল করে মুছে দেয় গ্রীছ মোবিল, যেখানে যা প্রয়োজন।

নিজেরা চুল কাটে, দাড়ী কামায়, নথ কাটে, কাপড় পাঠায় ধোবার বাড়ী, জুতোতে কালি লাগায়। জুতো অবশ্য একা নবসিংঘেরই আছে। নিতাইয়ের জুতো নাই; রামের আছে এক জোড়া স্পাণ্ডেল। রবিবারে আছে সাবান মাথার পালা। সে সাবান মাথা এক ঘণ্টার পর্বা। ছপুরে সে দিন পড়ে তাসের বাজী, পাশার দান: রাত্রে সে দিন মাংস রালা হয়, বাজারে মাংস বড় পাওয়া যায় না, হাঁস কিনে আনে নিতাই; হাঁসের মাংস রালা হয়। পুরো বোতল আনে সে দিন। রাম সে দিন ভাঙ থায়। নরসিংঘের আসরে সে দিন চলে তে-তাসের জুযাথেলা। যারই হার হোক—ভাঙের নেশায় রাম অনর্গল হাসে। নরসিং নেশায় এবং থেলায় মশগুল হয়ে থাকে। নিতাইটা বসে থাকে ভাম হয়ে,

প্রকাশু বড় মৃথখানার মধ্যে অত্যন্ত ছোট তুটো চোখ—: সও আধধানা বছ হয়ে আসে। খেলা চলে। খেলতে আসে নরিদিং রের বদুরা—এখানকার ষ্টেশনের টলওয়ালা লৌকটা তুর্লান্ত মাতাল, কঘলার ডিপোওয়ালা কালী সিং পশ্চিমা ছব্রি, সোনার গঘনার শান-পালিশওয়ালা লৃংফর রহমন, খানার কনেইবল জোবেদ আলী, ডাক্তারের কপ্পাউগুর রমেশ, বৃড়ো-দোকানী শশী চৌধুরী আরও মধ্যে মধ্যে আসে বেল-লাইনের ভারপ্রাপ্ত ফিটার—হর্কিষণ। যেরবিবারে হর্কিষণ এ ষ্টেশনে আসে—খাকে—সে দিন তার আসা চাইই। সকলে মিলে সে দিন মদের জন্মে চাঁদা দেয়, রাত্রিতেই ছুটে নীযায় আরও ক্ষেকটা হাসের বা একটা খাসীর খোঁজে। ঠুন ঠান শন্দ করে টাকার দান পড়ে, লোকগুলি নিঃশন্দ; তাদ উন্টান হয়—য়ে দান পায় সে টাকা নেয়, বাকী টাকা নেয় যে তাস খেলেছে—সে। রাম হ্যা-হ্যা শন্দে অনর্গল হাসে। সাধারণতঃ নরিসং কিছু বলে না। এক-আধদিন ক্ষেপে যায়। বেমকা মাটির উপর একটা চাপড় মেরে বলে:প্রস্ঠ, এ বেত্নিজ, বেদায়েন্ত বেয়াদপ কাহাকা।

রাম চমকে ওঠে। নিতাইও চুলতে-চুলতে চমকে উঠে সন্থাগ হয়ে বঙ্গে— বেকুবের মত জিজাসা করে—এঁয়া ?

কালী সিং নরসিংকে শান্ত করে—মান যা ভাইয়া—যানে দো। আবার জনেক সময় বলতেও হয় না—বাম চমকে উঠে চূপ করতেই নরসিং চূপ করে থেলায় মজে যায়।

সোমবার ভোরেই আবার সপ্তাহের বাঁধা-কাজ স্থক হয়। রবিবারের কাচা কস বিগঙ্গি, হাত-কাটা থাকী হাক-দার্ট পরে চোথে গগল-চশমা:এঁটে গাড়ীর চাবী খুলে দিটে বদে বলে—মার ফাণ্ডেল!

নিতাই ছাণ্ডেল ঘুরায়। রাম ভাল মান্তবের মত দাঁড়িয়ে থাকে—গাড়ীর বরজাধরে। গাড়ী যথন ছুটতে থাকে—তথন নিতাই বসে মাডগার্ডে, রাম থাকে ফুটবোর্ডে থাড়া। ছু'রকম হর্ণ আছে গাড়ীতে—রবারের বল দেওয়া

হর্ণ টা বাজে, ভোঁ—ভোঁ শব্দে—আর একটা হর্ণ বাজে অতকিত মানুষকে চমকে দিয়ে ক্যাঁ—এয়া। ইলেকটি ক হর্ণ আর বাজে না।

আজ কিন্তু মোটরখানা তার বাঁধা রুটে চলছে না। সদর শহর থেকে ইমামবাজার পর্যান্ত যে রাস্তা--সেই রাস্তাই হল ডিষ্ট্রেক্ট-বোর্ডের মেন মেটাল্ড রোড। ওটা চলে গেছে সিধে পর্বাদিকে—এ জেলা থেকে অন্য জেলায়। পূর্ব-পশ্চিমে ও রাস্তাটা আটচল্লিশ মাইল লম্বা। বাইশ মাইলে ইমামবাজার. এই ইমামবাজার থেকেই এই শাখা রাস্তাটি বেরিয়েছে—চলে গিয়েছে রামনগর নদীর ঘাট পর্যান্ত-দূরত্ব বারো মাইল। এ রাস্তাতেও একথানা মোটর-বাস চলে। ওই ছোট-লাইনের রেল-কোম্পানী এ জেলার মোটর ব্যবসায়ের হর্তা-কর্ত্তা 'বুধাবাবু'র সঙ্গে বন্দোবন্ত করে এ মোটর-বাস সাভিসের ব্যবস্থা করেছে। এর জন্ম ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের দঙ্গেও বিশেষ বন্দোবন্ত করেছে রেল-কোম্পানী। তারা রাস্কা মেরামতের জন্ত মোরাম আর পেনেলস অর্থাৎ কাঁকর-মাটি আর কুডি-পাথর দেয়। নগদ টাকাও কিছু দেয়। ব্রিনিমযে এ রাস্তায় ওই একথানি বাস ছাডা অন্ত বাস বা মটর নিযমিত সার্ভিস খুলবার ছাড়পত্র পায় না। ভবে কেউ পুরো মোটর ভাডা করে গেলে গোটর যেতে পারে—পুরো বাস ভাডা করলে দেও যায়। মধ্যে মধ্যে নরসিংও যায় বর্দ্ধিষ্ণু লোকেদের নিয়ে, তাদের মধ্যে প্রধান হল সা-আলমপুরের মিঞা সাহেবেরা। কলকাতায় ছোট-লাটের দপ্তরে চাকরী করেন। একেবারে খাটি সাহেবী পোষাক। দরাজ দিল। তা ছাডা আরও আছে। কিন্তু সে সব লোককে থাতির করে না নরসিং। বিয়ের ভাডা নিয়েও যায় মধ্যে মধ্যে। বাসে যায় বর্ষাত্রী 'কারত্বের' গৌরবে—নরসিংয়ের ট্যাক্সিতে যায় বর। কালে-কস্মিনে আনতে যায় ডাক্তার। জটাধারী ভাক্তার বিচক্ষণ চিকিৎসক। কিন্তু সে থাকে তার গ্রামে—**নদীর** ধারে এক অজ পাড়াগাঁয়ে। দিনের বেলা হলে জটাধারী নিজের যোড়ায় আসে। রাত্রি হলে নরসিংয়ের ট্যাক্সি যায়। এ সব হল দাঁও।

আজ কিন্তু নরসিংয়ের ট্যাক্সি চলেছে থালি। থালি অর্থে ,নরসিং, রাম এবং নিতাই ছাড়া আর লোক নাই গাড়ীতে। থালি রাস্তা, হু-ছ করে চলেছে গাড়ী, এ্যাক্সিলারেটার চেপেই আছে পায়ে। পিছনে লাল ধুলোর আবর্তের মধ্যে পেটোলের গোঁয়া নদীর গেল্লয়া রঙের বন্তার জলের মধ্যে পাশের গ্রাম্য ঝারি কাল জলের ধারার মত ঢাকা পড়ে যাছে। তু'ধারে ধান-কাটা মাঠ। পথের পাশে বট-পাকুড়ের গাছ শ মাঠের মধ্যে রাস্তা চলেছে সোজা। তু'তিন মাইল অন্তর এক-একগানা গ্রাম। গ্রামে ঢ়কবার এবং বের হবার মূথে রাস্তা বিদ্ধিল পাকে বাঁক নিতে বাধ্য হয়েছে। আকুলিয়া গ্রাম ফেলে এসেছে পিছনে। গ্রাম থেকে উত্তর-মূথে নির্গমন পথে ঘন তেঁতুল-জঙ্গলে-ভরা পুরুরটাকে বেড় দিয়ে রাম্ভার যে বাঁকটা—দেটা পার হয়েই সোজা চলেছে গাড়ী। চুপচাপ বদে আছে নিতাই। পিছনে খুব আরাম করে লক্ষপতির মত ঢঙে হেলে বসে রাম বিড়ি থাচ্ছে। নবিদং একটা আক্রোশের উপন যেন গাড়ী চালিবে চলেছে।

আকোশই বটে!

বুধাবাবুর চোখ-রঙোনি, পুলিশ সায়েবের ড্যাম-সোয়াইন গালি-গালাজ, লারোগা-ইনস্পেক্টারের হুমকী সবই এতদিন সহ্য হয়েছে। রাত্রে বাডী ফিরে হিসেব করে থলি কেডে সিকি আধুলি টাকা নোট গুণবার সময় দিনের ওই সব প্লানি সে ভূলে দেত। কিন্তু কিছু দিন থেকে রেল-কোম্পানী প্রথম সাত মাইলে উঠে পড়ে লেগেছে—নরসিংহকে ঘাযেল করতে। সাত মাইলের মধ্যে ছু'পানা সাট্ল্ ট্রেণের ব্যবস্থা,করেছে। ওদিকে জংসন থেকে সদর পয়ান্ত দুধাবাবুর একচেটিয় এলাকা। একেবারে ইমামবাজার থেকে সদর শহরের মাইল না পেলে জংসনে যাত্রী সংগ্রহ করা অসম্ভব ব্যাপার। ইমামবাজারের লোকেরাও বেইমান। তারা এখন ওই সাট্ল্ ট্রেণের স্থবিদা পেয়ে ওতেই ছুটছে। বলে পয়সা দিয়ে কথাই বা গুনব কেন আর গ্রু-ছাগলের মত ঠাসাঠাসি করেই বা যাব কেন গ এতেও সে চালিয়ে ঘাচ্ছিল গাড়ী। দমে নাই। কিন্তু হঠাৎ আছে চার দিন আগে এস-ডি-ও তাকে বললে—শুয়ার-কি-বাচা। শুয়ু তাই

নয়। আচমকা পিঠের উপর বসিয়ে দিলে হাতের লিক্লিকে বেতথানা। একবার, ত্'বার, তিন বারের বার নরসিংহ থপ করে ধরে ফেলেছিল বেতথানা। বড় বড় চোথ ত্টো ধরক-ধরক করে জলে উঠেছিল—ছত্রি রাজপুতের ছেলে সে, পাযের নথ থেকে মাথা পর্যান্ত সন্-সন্ করে রক্ত চলতে আরম্ভ করেছিল, কান ত্টো গরম হয়ে উঠেছিল আন্তনের মত। বেতথানা চেপে ধরে সে বলেছিল—মার্বেন না স্থার।

ঘটনাটা ঘটেছিল এই।

দেদিন ইমামবাজারেই নরসিংয়ের ট্যাক্সি সদর পর্য্যন্ত পুরো ভাড়া হয়ে গিলেছিল। একটা মামলার সাক্ষী-দাবুদ নিয়ে যাচ্ছিল বাদী। গাড়ী**র পুরো** ভাছ। য নরসিং নিষেছিল আট জনের ভাড়া। গাডীতে প্যাসেঞ্চার নেওয়ার বিধি পাচ জন। নরসিং সাধাবণত স্কালের ট্রিপে নেয় সাত জন। তার পাশে ত্ব'জন, পিছনের দিটে চার জন, তাদের পায়ের তলায় এক জন। রাত্রের টিপে তাব ও বেশী হয় অবশ্য। সদর শহবে চুকবার আগেই ভাড়া আ**দায় করে নিয়ে** প্যাদেঞ্জারদের নামিয়ে দেয়। বুদাবাবুব বাস, ট্যাক্মিও তাই করে। যাক্ দে কথা। আট জনের ভাড়া পেরে নরসিংয়ের গাড়ী ছাড়ার তাড়া ছিল না বাদীরও সাক্ষীদের ডেকে একত্রিত করতে অল্প দেরী হয়েছিল। গাড়ী যথ-জংলনে পৌছুল, তথন বুণাবাবুর বাস, ট্যান্ডি সবই প্রায় ছেড়ে গিয়েছে। মাত এক গানা বাস ভগনও দাভিষেছিল—প্যাসেঞ্জার জোটে সেখানা ছাভবে, না হতে এগানেই থেকে যাবে। নবসিং জংসনে না দাঁডিয়েই সটান বেরিয়ে গেল জংসনের বাজার থেকে বের হয়েই তু'ধারে অন্তর্কর প্রান্তর—মধ্যে দিয়ে সে ব্যোভ, মেটাল্ড ব্যোডের উপর সামনেই ধুলোর মেঘ যেন মাটি থেকে আকা প্যাস্ত কুওলী পাকিয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। নরসিংয়ের কা**ছে** এটা **অসহ** প্রথমত: সকলের পিছনে যাওয়ার কথা ভাবতে গেলেই তার মেজাজ বিগট যাত্র, দ্বিতীয়তঃ—ধূলো। তুটোই সে বরদান্ত করতে পারে না। চৌদ্দ-পনেরোখান আক্ঠ-বোঝাই ঢাউদ বাদ সামনে—খান তিন-চার ট্যাক্সি আছে তার আংপ

তার উপর ঠিক তার সামনে কয়েকথানা! গরুর গাড়ী। গরুর গাড়ী অবশ্র একেবারে রাস্তার ধার ঘেঁসে চলে, রাস্তাটার মাঝথানটা পাকা, ত্'ধার কাঁচা। একধানা গাড়ী কিন্তু মাঝথান দিয়ে চলছিল। গাড়োয়ানটা ছোকরা, গরু হটোরও বয়স কাঁচা, চেহারাও বেশ তাজা। ছোকরা গরু ত্টোকে ছুটিয়ে চীৎকার করছিল—এই ছুটেছে আরবী ঘোড়া! পিছনের হর্ণ শুনেও সে ত্রস্ত হল না—নিজেদের অর্থাৎ গরুর গাড়ীর সারির সকলকে অতিক্রম করে আগে এসে তবে পাশ কাটিয়ে রাস্তা ছেডে দিল।

নরসিং পায়ের কাছ থেকে গোল কুগুলী-পাকিয়ে-বাঁধা ঝানিকটা দি তুলে
নিয়ে গন্তীরভাবেই বললে—নিতাই! বলেই দে দড়ির কুগুলীটা রামের হাতে
দিলে। রাম অভ্যাস মত ফুটবোর্ডে দাঁডিয়েছিল, নিতাই বসেছিল বাঁ-দিকের মাডগার্ডে। রাম দড়িটা এগিয়ে দিলে নিতাইয়ের হাতে। নিতাইকে কিন্তু কিছু বলতে হল না, চট করে দড়ির কুগুলীটা খুলে নিয়েই ঘোরাতে আরম্ভ করলে দড়িটা। গরুর গাড়ীখানার কাছ ঘেঁদে নরসিংয়ের ট্যাক্মি পার হবার সময় গতি ইমং মন্থর হয়ে গেল ভুনিতাইয়ের হাতের দড়িটা পাক থেতে পেতে ঠিক সময়টিতে সোজা আছাড় পেয়ে পড়ল ছোকরা-গাডোযানটার পিঠে। হগায় গিট-দেওয়া মজবুত-পাকের সওলা ইঞ্চি মোটা দড়ি; নিতাই প্রায় ইফুট লম্বা জোয়ান; ছাতির মাপ ছব্রিশ ইঞ্চি, তার হাতের জোরে ওই দড়িটা বপ্ শব্দ করে পড়ল পিঠে। গাডোয়ান ছোকরা চীৎকার করে উঠল—বাপ।
তার চেয়েও কিন্তু জোরে কঠিন আক্রোশ্ভরা-কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল

তার চেয়েও কিন্তু জোরে কঠিন আক্রোশভরা-কণ্ঠে চীংকার করে উঠল দরসিং—এয়াও শৃয়ার কি বাচচা!

বলতে বলতে ট্যাক্সি হু-ছু করে বেরিয়ে গেল। এর পর সামনে বাদ।
শঞ্চাশ-বাট গক্ত অন্তর চলেছে; ওরা রান্তা ছেড়ে দেবে না। পাশের ধুলোচরা কাঁচা অংশটার উপর দিয়ে পাশ-কাটিয়ে-যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। ষ্টীয়াবিং
বিবের এক রার ভান দিক এক বার বা দিক দেখে নিল সে। মাডগার্ডের উপর
ধকে নিভাই বললে—রাইট সাইড।

হাড়ির ছেলে নিতাই অনেক ইংরিজী কথা শিবৈছে। তা ছাড়া গাড়ী তালানোর ব্যাপারে নিতাইয়ের বিচার-বৃদ্ধি খুব পাকা। ষ্টীয়ারিং ঘুরিয়ে নরসিং ভান পাশের কাঁচা দিকটায় নিয়ে এল গাড়ী। টপ-গীয়ারে এনে চেপে ধরলে এাঞ্মিলারেটার। ধুলোর রাশি ঠেলে উড়িয়ে গাড়ী বাদ অতিক্রম করে চলল। চার্থানা বাস অতিক্রম করে চলল। চার্থানা বাস অতিক্রম করে কিন্ত আবার তাকে মাঝথানে আদতে হল, রাস্তা সংকীর্ণ হয়েছে এবং উচ বাঁধের মত চলেছে। ত্ব'পাশের উষর প্রান্তর, শেয়াকুলের গুল্ম-সঙ্কল বিস্তীর্ণ পতিত জমি। বালিতে মাটিতে জন্ম পাথরের মত শক্ত, বর্ধার সময় ছাড়া ঘাস পর্যান্ত গঙ্গায় না। প্রায় মাইল দেডেক চলে গিয়েছে এ প্রান্তর। উপায় নাই। নরসিং ত্র'বার সামনের বাসের পিছনে খুব কাছে গিয়ে হর্ণ দিলে। কিন্তু বুধাবাবুর বাস-চাইভার দে গ্রাহ্নও করলে না। ফুট চয়েক যদি বাঁয়ে দরে যায়, তবে **অনায়াদে** নরদিং পার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু দে তারা দেবে না। উল্টে গাডীর স্পী**ড** কমিয়ে থানিকটা বেশী বেশারা ছেডে দিলে। নরসিং পিছনের দিকে চেয়ে যাত্রীদের বললে— চপ করে বদবে সবাই, কোন ভয় নাই। নিতাই, রাম— ত সিয়ার! বলেই দে গাড়ীথানার মূথ আরও ডান দিকে ঘুরিয়ে রাস্তা থেকে পাশের প্রান্তরমূগী ঢালের মূথে ছেডে দিলে। ফুটবেক হাণ্ডবেক কষবার জ্বন্ত উন্মত থেকে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। ঢেউয়ে-দোল-খাওয়া নৌকার মত তুলতে ছলতে গাডীথানা নেমে পডল প্রান্তরে। তার পর আবার এক বার সে গাড়ী গানাকে ছাড়লে। যথা সম্ভব শেয়াকুলের গুল্পগুলোকে এড়িয়ে শক্ত সমতল প্রাস্তবের উপর দিয়ে মস্থণ গতিতে:গাড়ী ছুটল ।

নিতাই উৎসাহে আনন্দে বলে উঠল, বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা—কেয়াবাৎ। রাম বাঁ-দিকে রাস্তার উপর চলমান বাদগুলোকে অতিক্রম করতে করতে বলতে লাগল, চলো তুফান মেল!

নরসিংয়ের মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিয়েছে। সমস্ত বাসগুলোকে পেরিয়ে সে একবার পিছন দিকে তাকিয়ে বললে—শা ( সা )—লা! এর পর সামনে তৃ'থানা 'কার'। একথানা—বুধাবাবুর, অন্তথানা হরেন সাধার। ট্যাক্সির স্পীড আরও বাড়িয়ে দিল নরসিং। সামনে এক প্রায় সিকি মাইল পভিত ডাঙ্গা রয়েছে। সিকি মাইল অভিক্রম করতে ইল না, থানিকটা থেতেই সে গাড়ী ত্'থানাও পিছনে পড়ল। ডিট্টিক্ট-বোর্ডের পাকা শড়কের চেন্নে সমভল প্রান্থরে গাড়ী অনেক বেশী অনায়াস গভিতে চলতে পারছে।

নিতাই বলনে, এমনি রান্ডা হয় শালা !

নরসিং গন্ধীরভাবে বললে, ভগবানের তৈরী আব মাস্থাংর তৈরী রুঝলি !

তফাং অনেক ! বলতে বলতে সে মের টপ-গীরার দিযে গাড়ীখানার মৃথ রাতাব

বাধের দিকে ঘ্রিয়ে দিলে। স্থাকৌশলে সে তুলে নিলে গাড়ীখানাকে রাতার

উপর। তার পর চলতে লাগল আমিরী চালে। অর্থাৎ পিছনের গাড়ীব উদ্দেশে

ধ্লো উড়াতে আরম্ভ করলে। পিছনের গাড়ীখানা বার ক্রেক হর্ণ দিলে।
উত্তরে নরসিং দোঁয়ার রাশি ছাড়লে।

हर्रा निर्णारे बर राय डेंग्रन।— ५३, ५३ मिः की ! फिः की !

সামনের দিকে নিস্পৃহ জ্বাস দৃষ্টিতে চেয়েছিল নরসিং—কোন চাঞ্চল প্রকাশ না করেই সে বললে—কি ?

ताम ७ এই ममत्य ठक्ष्ण इत्य উर्वण, लालावानु ! लालावानु !

- कि दा ? नतिः এक है कहे न। इस्त भावतः ना ।
- —এস-ডি-ও সায়েব!
- —কে? চমকে উঠল নরসিং।
- —এস-ডি-ও দায়েব! পেছুকার গাড়ীতে!

গাভীর পাশে মৃথ বাড়িয়ে চকিতের মত পিছনের গাড়ীটা দেখে নিলে নরিছে। এদ-ডি-ও'র তকমা-পাগড়ী-আঁটা চাপরামী গাড়ী থেকে বেরিফে ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে গন্ধীর আওয়াজে হাকছে, এই ! এই ! এই ! পাড়া করে। গাড়ী ! এই !

গাড়ীতে ভিতরে সায়েবী-পোষাক-পরা কেউ বসে আছে। নাকে রুমাল

চাপা দিয়েছে। এবার চঞ্চল হয়ে উঠল নর্মিং। এবং যা করলে সেও ভেবেচিন্তে করলে না, করব বলেও করলে না। গাড়ী তার রোথাই উচিত ছিল, কিন্তু
দে করলে তার বিপরীত। পূর্ণবেগে গাড়ী চালিয়ে দিলে। গাড়ীর স্পীডোমিটার
থারাপ হয়ে গিয়ে কাঁটাটা সরে না, গাড়ীর গতির বেগে কাঁটাটা শুর্ ঠক-ঠক
করে নড়তে লাগল। পাঁচিশ-ত্রিশ মাইল বেগে চলছিল গাড়ীথানা, তাতে আর
কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু পিছনের গাড়ীথানাও নোটরকার। তার উপর
গাড়ীথানা নর্সিংয়ের গাড়ীর তুলনায় নতুন। নর্সিংয়ের অবশ্র তুলান্ত সাহস,
মন্ত্রপাতির উপর তেমনি আয়ত্রশক্তি, তার উপর তাগিদটা ভয়ে পালাবার। সে
আগেই এসে চুকল শহরে। শহরের মুথে যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে চুকে পড়ল
একটা ছোট পথে। তব্ নর্সিং ধরা পড়ল শহর থেকে বেরিয়ে যাবার মুথে।
ছপুর বেলায় বে-টাইমে দে থালি গাড়ী নিয়েই যাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু
শহরের মোড়ে মোড়ে পুলিশ। ধরা পড়ল।

তার পরই ওই কাও।

নরিসিং বেত ধরতেই এস-ডি-ও বেত আর চালালেন না। ওভার-লোডের জন্ম বিপজ্জনক গতিতে গাড়ী হাঁকাবার অপরাধে এরেই করলেন। অবশ্য জামীন সঙ্গে সঙ্গেই হল। মামলাতেও হল অল্প জরিমানা। কিন্তু হাতে সাধ মিটিয়ে না মারতে পেয়ে ক্ষোভে নরিসিংহকে মারলেন ভাতে। নানা অজুহাতে তার ট্যাক্সির লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হল। ইচ্ছে ছিল, ড্রাইডিং লাইসেন্সথানাও বাতিল করার, কিন্তু সে হয় নি। মোটর-অভিজ্ঞ বড় সাহেব-ইঞ্জিনীয়ারের মৃক্ত-কলমে-লেখা প্রশংসাপত্র ছিল নরিসিংয়ের।

তাই নরসিং চলেছে—ইমামবাজার সদর সাভিস লাইনের রাস্তা ছেড়ে এই ইমামবাজার-রামনগর ঘাটের পথে। এ পথেও সার্ভিদের লাইসেন্স মিলবে না।

ব্ধাবাব্ এয়াও বেল কোম্পানীর মনোপলি সাভিদ—এটা একচেটিয়া অধিকার। নরসিংহ সে উদ্দেশ্যেও চলছে না। তার উদ্দেশ্য সে বলেও নাই। নিতাই এবং রামকেও বলে নাই। বলেছে—বাড়ী যাচ্ছি।

রামনগরের ঘাট পেরিয়ে ওপারে মাঠান—অর্থাৎ ক্রমিক্ষেত্র-প্রধান অঞ্চলে তার বাড়ী। ধুলো-ভরা মাঠের পথ। গরু চলে, মান্ত্র চলে—গরুর গাড়ী চলে।

হঠাৎ নিতাই বললে—আন্তে সিংজী, আন্তে।

—আন্তে?

শোনাডাঙ্গার বাঁকে ধুলো উড়ছে। গরুর গাড়ী বোধ হয়।

—হ'! নরসিং গাড়ীথানাকে ছুটাতে চাইছিল নিজের মনের গতির সঙ্গে সমান বেগে। নরসিং গাড়ীর বেগ সংযত করলে। গাড়ীই বটে।

সোনাডাঙ্গাব বাঁক ঘুরে গাড়ী আবার পড়ল উন্মৃক্ত শস্তক্ষেত্রের মণ্যে।
সামনে তিন মাইল দূরে অভয়াপুর—ডান দিকে চার-পাঁচ মাইল পূবে ভাসতোর,
পুনাশী, কামারপাড়া; বাঁরে পাঁচ মাইল দূরে দেখা যাচ্ছে গ্রাম-বনরেখা। গাড়ী
ছুটছে। পাশের গ্রামের গাছ-পালা প্রায় স্থিরই আছে, মণ্যবর্ত্তী ফসল-কাটা
ধুসর মাঠগানা যেন ব্তাকারে ঘুরছে। সামনের গ্রাম অভয়াপুর এগিয়ে
আসছে। নদীর এপারে অভয়াপুর, ওপারে রামনগর।

গাড়ী চড়াইরে উঠেছিল। এবার ঢাল আরম্ভ হল। বুঝা যায় না ঠিক,
মনে হয় সমতল মাঠ। কিন্তু নরসিং জানে এবং গাড়ীর ঢাকার টানে বুঝতে
পারছে। কেতও ক্রমণ শ্রামল হয়ে আসছে। সামনে দেখা যাছে রবিশস্তভরা মাঠ। কলাই, গম, সরষে। তিলের জমিগুলি গাঢ় সবুজ। তরকারীর
গাছ সব লতাতে শুরু করেছে। ত্-চারটে জমিতে বাড়ন্ত লতার ফুল ফুটেছে।
এই হল নদীর মাঠ। ভারী জোরাল মাটি। বীজ পড়লে এড়ায় না অর্থাৎ
ব্যর্থ হয় না এ মাটিতে। তবুও বন্তা কথনও এতটা ওঠে না।

অভয়াপুরের ভিতর রাস্তা অতি সংকীর্ণ। বাঁকগুলোও তেমনি বিচিত্র এবং আকস্মিক। এই গ্রামেই বুধাবাবু এ্যাণ্ড রেল-কোম্পানীর বাসের এ-প্রান্তের আডা। ইউ পি স্থুলঘরের সামনের খোলা জায়গায় বাসটা দাঁড়িয়ে আছে। এর পরেই একটা 'ত'-কারের মত বাঁক। বাঁক ঘুরে ত্রিশ গজ পিয়ে আবার একটা এমনি বাঁক। তারপরই নদীর ঢাল। কাঁচা পথ। এখানে পাকা করলেও টেকে না। নদী ধুয়ে নিয়ে যায়। মাটি চাপিয়ে দিয়ে যায়। নরম ধুলো-ভরা পথ। প্রায় ত্'ফুট ধুলো জ৾য়ে আছে, তুলোর চেয়েও নরম। নরিং ছেড়ে দিল গাড়ীকে। ইঞ্জিন বন্ধ। ঢালের মুথে নেমে চলেছে গাড়ী। তু'পাশে ঘন শরবন এবং নানা আগাছার জঙ্গল আরম্ভ হল। গাড়ী গড়িয়ে চলেছে। সামনে দেখা যাছে নদী। হাঁটুর চেয়েও কম জল। বিস্তীর্ণ বালুকাময় গর্ভ চিক্ চিক্ করছে। ওপারে দেখা যাছে—প্রকাণ্ড বড় পরিত্যক্ত সিন্ধ-ফ্যাক্টরী। নদীর ওধার পাকা, বাঁধানো। বাঁধিয়েছিল সেকালে কুঠিয়ালেরা। রামনগরের ওপারে সাহোড়া-চক্রহাট, তার পরই পড়ল দোসরা জেলা। জেলা মরশিদাবাদ। ওই জেলাতেই নরসিংবের ঘর।

— হ্যা—হ্যা সিংজী। নিতাই সতর্ক করে দিলে।

গাড়ী ঢালের মুখে জোরে নামছে। সামনেই নদীগর্ভ। নদীর ঘাট না দেখে নাম। উচিত নয়।

ফুটব্রেকে চাপ দিতে দিতে হাওবেকে শুধু হাত দিয়ে নরসিং ঈষৎ হাসলে। গ্রামের কথায় তার ভাবীকালের কল্পনা মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল—একটু অন্তমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

গাড়ী থেমে এল।

নরসিং বললে, কি জানি—গাড়ী থেকে ইট ছ'থানা বার করে সামনের চাকায় লাগিয়ে দে। সে নেমে পড়ল গাড়ী থেকে।

জিলা মুরশিদাবাদ—গ্রাম 'গির্বরজা'। ছত্তির গ্রাম। নরসিং চলেছে—ওই গ্রামের মুথে।

পাথর নাই; বালি যা আছে, তাও অত্যন্ত মিহি আরু ঝিক-মিক করে গুড়ো রপোর মত; চোথ-জুড়ানো কালো মেযের অঙ্গ-লাবণ্যের মত মিশে আছে মাটির সর্বাঙ্গে। জল পড়বামাত্র ওই বালির গুণে মাটি এলিয়ে পড়ে ঘদা-চন্দনের মত। আবার ওই বালির গুণেই বাতাদের স্পর্ণ এবং রোদের উত্তাপ সিক্ত-মাটির কালাভাব অত্যন্ত সমর কাটিয়ে মাটকে সরস মার-মারে করে তোলে। ওই মাটির সমতল মাঠ। বর্ষার সময় জলে এক বার ভবলে আর জল মরতে চায় না। গঙ্গার ধারে বিল-খাল তথন ভরে ওঠে. দেই দব জল-ভরা বিলের চাপে মাঠের জল মরে না। ব্যাও হয় না মথচ জলও মবে না। মাটিতে মফুরম্ব উর্বেরতা, कार्ष्क्र थान विशास व्यापन । महकाती मारम्व-स्र्रवाना मारख मारख चारम। তারা বলে, এতেও যথন তোমাদের লক্ষ্মী নাই, তথন আর তোমাদের হবে না। এমন পান-ফলানো মাটি বাংলাদেশে আর নাই, বাগরগঞ্জ-আর বর্দ্ধমানের খানিকটা জায়গা ছাড়া। বাগরগঞ্জ কোথায় দে কথা এগানকার চাষী-ভূষিতে জানে না. থোঁজ করার মত কৌতৃহলও তাদের হয় না। তবে বর্দ্ধিনান তাদের পাৰেই। এই গদার গারের এলাকার নিচের দিকটাই থানিকটা বর্দ্ধমানের মন্যে পড়েছে। সাহেব-স্থবোর কথা মিথ্যে:নয়, সায়েবরা কি মিথ্যে কথা বলে। খাটি সত্য কথা। প্রচুর গান হয়। হাতি-ঠেলা গান অর্থাৎ গরু-ম**হিষে** গাড়ী ঠেলে এত ধান তুলতে পারে না, হাতি হলে তবে ঠিক হয়। শুধু কি ধান ? কলাই, গম, সরষে, মসনে, তিসি, আলু, পোঁয়াজ, আথ-কোন ফ্সলটাই বা না হয়! কিন্তু তবু যে কেন তাদের লক্ষ্মী নাই, সে কথাটা তারা জানে না। সায়েবরা বলে, তোরা হচ্ছিস কুঁড়ের সন্দার। সায়েবদের এই

কথাটি লোকে মানে না। তারা দেহের এক পিঠ মাটিকে, অক্স পিঠ মেঘ আর বোদকে দিয়ে থাটে। লক্ষা ওদের ঘরের মেয়ের মত; জন্মান, দিনে-দিনে বাড়েন, কচি মুগের হাসিতে আলো করে রাথেন দেশটা, তার পর যেই তার সরকন্নার কাজে লাগবার বয়স হয়, অমনি চলে যান বিবাহিতা মেয়ের মত। কল্যার মতই ঘরে তার অচলা হয়ে বাস করবার অধিকার নাই। লক্ষ্মী-ফলানো দেশেব মধ্যে লক্ষ্মীথীন ছয়ছাড়া গ্রাম সব। ছত্রির গ্রাম সির্বরজ্ঞাও লক্ষ্মীথীন ছয়ছাড়ার গ্রাম।

'গিরবরজা' বলে মৃথে, লিখবার সম্ম লেখে কিন্তু 'গিরিব্রজ্ঞ'। গ্রামের জমিদারের দেরেন্ডার কাগজে দেই কোন আমল থেকে লেখা হয়ে আসছে। নবাবী আমলের ফারদী 'থাকবন্দী'তে চিঠাতেও লেখা আছে গিরিব্রজ। ছত্তিরা বলে, প্রভরাম যথন নিঃক্ষত্রিয় করতে লাগল, সেই সময় গিরিব্রন্ধ রাজ্যের এক অল্পবয়দী স্পত্রিয় মনস্বদার রাজার অনাথা কন্তাকে নিয়ে রাজ্য ছেডে 'পৃন্ধীর' দেশ এই বাঙ্গাল মূলুকে এদে এইখানে বাস করেন। 'ক্ষত্রিয়' এই পরিচয় ছডিয়ে পদলে কোন দিন সে কথা অমর পরশুরামের কানে পৌছতে পারে, এই আশস্কায় তিনি পরিচয় দেন—জাতিতে তিনি 'ছত্রি'। এই সব বিবরণ লেখা ঘুটো তামার পাত আছে। ফার্সীতে লেখা। একটা হল, যখন মনসবদার রাজকন্যাকে নিয়ে এগানে পালিয়ে আদেন, সেই পুরানো আমলের। অক্তথানা হল মহারাজ মানসিংহের দেওয়া। মহারাজ মানসিংহ নাকি থাতির করে গোটা গ্রামখানাকেই তাদের মৌরসী বন্দোবন্ত দিয়ে গিয়েছেন। সেই বন্দোবন্তের বলে আজ গোটা গিরবর্জা মৌজাটাই মোকররী মৌরদী হয়ে রয়েছে। নবাবেরা দে মৌ**রদী** বন্দোবস্ত কাটতে পারে নাই—ইংরেজ সরকারও না। এই তামার পাতটায় মহারাজ মানসিং শীলমোহর দন্তথত দিয়ে গিয়েছেন। এখনও তাদের **ঘরে** পুরানো তলোয়ার, শভকী, খাটি গুণারের চামড়ার ঢাল আছে। কত বার পুলিশ এদে তাদের ঘর-তল্লাসীর সময় কতক-কতক নিয়েও গিয়েছে, তব্ও কতক এখনও আছে কাঠের মাচানের মধ্যে, অন্ধক্পের মত গুপ্ত চোর-কুঠুরীতে; মজা পুকুরের মাটি কাটতে গিয়েও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। গাদা-বন্দুকও ছিল। সেগুলো লুকানো আছে, কিন্তু তার একটাও গোটা নেই। তাঙা-ভাঙা টুকরো এথানে-ওথানে পড়ে আছে। ছেলেবেলায় একটা নল নিয়ে নরসিংথেলা করেছে।

সেটেলমেন্টের সময় এসেছিল এক কাতুনগো। অনেক দিন আগে। নরসিং তথন ছেলেমানুষ। দে কাতুনগো ওই তামার পাতথানার কটোগ্রাফ তুলে নিয়েছিল। মুরুব্দি ছত্রিদের কাছে পুরানো আমলের গল্প গুনত প্রতি দিন সন্ধ্যায়। তার পর কাতুনগো লিখেছিল একথানা কেতাব। সেই বইয়ের **একখানা কাত্মনগো পাঠিয়ে দি**য়েছিল গিরবরজায ছত্রিদের নামে। সে এক ভাজ্ব কাহিনী বানিয়েছে। সে কাহিনী পড়ে গিরবরজাব মুরুব্বিদের কি রাগ! **কেতাবখানা আগুনে দিতে হুকুম হ**য়েছিল। নুরসিং ছিল কাছে দাঁডিয়ে— ভাকেই হুকুম হয়েছিল। কিন্তু ছেলেমানুষ নরসিং তথন পাঠশালায় পড়ত, **কেতাব-কাগ**ছের উপর তথন তার ভারী ঝেঁাক। বইথানাকে আগুনে না দিয়ে সে সেথানা নিজের দপ্তরের মধ্যে লুকিয়ে রেথেছিল। সে বয়সে নরসিং বইথানা পড়ে সব বুঝতে পারে নাই; পরে বড হয়ে সে কাহিনী নরসিং কয়েক বার পড়েছে। মধ্যে মধ্যে কয়েক জায়গা এখনও তার কাছে একেবারে চুর্বোধ্য। হিজবী-শকান্দার কচকচি, তামার পাতের মাপ ইঞ্চি-ফুট, ফার্সী লেথার ছবি---**এমনি সব** ব্যাপার আছে। এগুলো বাদ দিয়ে বাকীটা তার অদ্ভূত ভাল লেগেছে। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন চন্-চন্ করে ওঠে। কাছনগোর উপরে বাগও হয়। সে লিগেছে—"মুসলমানেরা যথন প্রথম আসে বাংলাদেশে— পাঠান রাজত্ব—হিন্দু-মুদলমানের মধ্যে বিবাহ অনেক পরিমাণে প্রচলিত ছিল। মুসলমান পুরুষেরা হিন্দুর কন্তা বিবাহ করতেন, অনেক স্থলে জোর করে কন্তা হরণ করে আনতেন, অনেক স্থলে রাজনৈতিক কারণে হিন্দু-রাজারা কলা দান করতেন -, এ সব প্রমাণ ইতিহাসে আছে। হিন্দু-পুরুষেরা অনেক স্থলে মুসলমান-ৰন্তা বিবাহ করতেন—এ প্রমাণও আছে। বাজা যত্ন, কালাপাহাড়ের কাহিনী

ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এ সব ক্ষেত্রে হিন্দু-পুরুষ সমাজ কর্তৃক প্রিত্যক্ত হয়েছেন। তাঁরা মুদলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু এক সময় হিন্দু-পুরুষেরা মুসলমান-ক্সাকে বিবাহ করেও হিন্দু-সমাজ কর্ত্তক পরিত্যক্ত হতেন না, তাঁরা হিন্দুই থাকতেন—এর প্রমাণও পাওয়া যায়। অর্থাৎ সমাজ মুসলমান-সংশ্রবকে এমন কঠোরভাবে বৰ্জন করার নীতি প্রথম প্রথম গ্রহণ করেন নাই। সে সময় অনেক অভিজাত মুসলমান পুত্র-কত্যার সঙ্গে তদানিস্তন অভিজাত হিন্দু পুত্র-কন্তার বিবাহ হয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে মুসলমান-কন্তা হিন্দুর ঘরে বধু হিসাবে এসে হিন্দু বধুরূপেই পরিগণিত হয়েছেন, যেমন হিন্দু-ক্তা মুসলমান স্বামীর ঘরে গিয়ে মুসলমান বধু হিসাবে গৃহীত হয়েছেন বা হয়ে থাকেন। গিরবরজার রায়-বংশকে প্রদত্ত পাঠান আমলের তামার পাতের সনন্দ এর একটি বিশিষ্ট প্রমাণ। গিরিধারী সিংহকে সনন্দ দিয়েছেন এক পাঠান করদ নবাব বা জায়গীরদার মহম্মদ থলিল উল্লা থা। "দস্যুবৃত্তিধারী বর্কর শক্র আবদুলা থার আক্রমণ মনসবদার গিরিধারী সিংহ তুমি যে অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছ, তাহার জন্ত তোমার উপর সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। শত্রুর অত্তিত আক্রমণে যথন প্রধান **সেনাপ**তি হত, তথন গিরিধারী দৈল-পরিচালনা করিয়া অধিকত-প্রায় **চু**গ হইতে শক্রদের বিতাডিত করিয়াছ: এবং পলায়িত শক্রদলকে অমুদরণ করিয় আৰু ল্লা থাকে নিহত করিয়াছ, তাহার তুর্গ দথল করিয়াছ; এই জন্ম তোমাকে আমি বর্ক-আন্দাজ অর্থাৎ বজ্রের ক্রায় ক্রতগামী বীর, এই থেতাব দান ক্রিলাম। এবং রায় অর্থাৎ রাজা এই খেতাবও দান করিলাম। তুমি আব্দুলা থার যে কন্তাকে বন্দিনী করিয়াছ, তাহাকে আমার বিনা অনুমতিতে বিবাহ করিয়া যে অন্তায় করিয়াছ, সে কস্থর আমি মাফ করিতেছি। তোমাকে অভয় দিয়া এই দনন্দ পাঠাইলাম, তোমার লুকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। দরবারে হাজির হইয়া তুমি তোমার খেলাৎ গ্রহণ করিবে।" ফলকের অপর পৃষ্ঠে খোদিত আছে—"মনসবদার বর্ক-আন্দাজ গিরিধারী সিংহ-বায় এবং দৌলতোক্ষেদা ওরফে ব্রজবালার বিবাহে গিরিধারী রায়ের নব-নির্দ্মিত

বাসভবনের চতুদ্দিকে এক মৌজা জমি জায়গীর প্রদন্ত হইল। দরবারে এই মৌজার কর বাষিক পঞ্চ তন্ধা হিসাবে ধার্য্য রহিল।" কাত্মনগো লিখেছেন—পরশুরামের ভয়ে রাজকভাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার প্রবাদের সঙ্গে আকুল্লা থাঁর কভা দৌলতোল্লেনাকে নিয়ে গিরিধারী সিংহের আ্রুগোপন করে থাকার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রমেছে। গিরিধারীর 'গিরি' এবং দৌলতোল্লেদা ওরকে ব্রজবালার 'ব্রজ' থেকেই গ্রামের গিরিব্রজ নামের উৎপত্তি। গ্রামের পত্তনও এই লুকামিত থাকার কাল থেকে।

নরসিংযের থুব ভাল লাগে এই কাহিনী। থানিকটা থুঁত-থুঁত করে— অবশ্র, ওই দৌলতোয়েস। ওরফে ব্রজবালা-সংবাদে; কিন্তু সে যথন কল্পনা করে দৌলতোলেদার রূপ, তথন ওই স্বল্প তিক্ততাট্টকুও আর থাকে না। সদর শহরের জ্জদাহেবের কথা তার মনে পড়ে। জ্জবাহাতুর মেমনাহেব বিয়ে করেছেন। শাডী পরে মেন্দাহেব, জজ্মাতেবের দঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। পরিষ্কার বাংলা কথা বলে। ভাল ভাল উকীলদের নে গল্প করতে শুনেছে। মেমদাহেব পাঁউরুটি-মাংস থায় না, ভাত-ভাল-মাছ থায়। জজদাহেবের ছু'টি ছেলেমেয়েকে দেখেছে —ঠিক বাঙালীর ছেলেনেয়ের মত ধারা-ধ্বণ। ছেলের পৈতেও হবে, নর্দিং স্থানেছে। নরসিং একথা ও জানে যে, জল্পাহেব মেম বিয়ে করেছে বলে লোকে তাকে ঘণা করে না, হিংদা করে। পুর্ব্বপুরুষ বর্ক-আন্দান্ত গিরিধারী দিংহ-রায়ের কথা কল্পনা করতে তার মনে হয়—দে কালের লোকও তাকে এই জ্জসাহেবের মত হিংসা করত দৌলতোল্লেসার স্বামী হিসেবে। বর্ক-আন্দাজ্জ গিরিধারী দিংহ-রায় দদক্ষে দে যথন কল্পনা করে, তথন তার মনে হয়, তার চেহারা আর গিরিণারী রামের চেহার। ঠিক এক রকমই ছিল। সে নিজে মাথায় প্রায় সাড়ে ছ'ফুটের উপর। এর উপর সে যদি দামী পাথর, মুক্তো, পালক বসিয়ে বেশনী মুরেঠা বাঁধে, গায়ে পরে ইয়া লম্বা শেরওয়ানী—কাপড়ের वमरन रम यमि भरत ६ छ भाग्रकामा, कामरत मूलिया एम वाका जलायात,

আর যদি পিছিয়ে যায় সেই আমলে, তবে তার গিরিধারী সিংহ-রায় হতে বাধা কি ?

গভীর রাত্রে মশালের আলো জ্বালিয়ে ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে হাতে রক্ত-মাথা নাক্ষা তলোয়ার নিয়ে চলেছে সে। ঘোড়া ছুটেছে ঘাড় বাঁকিয়ে ছার্ত্তকের চালে ঝড়ের মত। পিছনে ভার হাজার সওয়ার। মাঠের মাটি ধুলো হয়ে আকাশে উঠছে, কিন্তু অন্ধকারে দেখা যায় না। সামনে কয়েক রশি দূরে প্রাণের ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে ভার মালিক নবাব থলিলুলা থা বাহাছ্রের ছয়মণ আব্দুলা থা এবং ভার লোক-জন। ওরা নিজেদের এলাকায় পৌছে কেলার মধ্যে চুকে ফটক বন্ধ করবার আগেই ভাদের ধরতে হবে। ভার কালো ঘোড়া ছুটে চলে—পাশের গাছ-পালা পিছনের দিকে চলে—মাঠ মোরে চক্রাঝারে, চলস্ত মটরের পাশের গাছ-পালা পিছনের দিকে চলে—মাঠ মোরে ভিতর এক বার রক্ত যেন টগ্-বস্ করে ফুটতে থাকে। কল্পনায় নরসিং রৌপিয়ে পড়ে পলাতক শক্রর উপর। চীংকার, হাজার সওয়ারের উল্লাশ! মুণ্ড খনে পড়ে তলোয়ারের আঘাতে, রক্তে মাটি ভেসে যায়, সোজা তুলে ধরে বলে—খবরদার! মেয়েদের ইক্তং স্বার আগে! খবরদার!

"ভাঙো অন্দর-মহলের দরজা। ভাঙো তোষাথানার কপাট।" সব ভেঙে পড়ে। হাজার সওযার ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। গিরিধারীরূপী নরসিংহ নাঙ্গা তলোয়ার তোলে।

সে নিজে গিয়ে প্রবেশ করে অন্দর-মহলে। ত্রস্ত পলায়নপর দাসী-বাঁদীর দল শুধু। সে বলে—ভয় নাই।

হঠাৎ তার নজরে পড়ে—অপূর্ব্ব-স্থলরী কিশোরী মেয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে ধুলোর উপর। প্রথম দৃষ্টিতেই সে ব্রুতে পারে শাপলা ফুলের বনের মধ্যে 'শতদল' অর্থাৎ পদাকলি এটি।

সে বসে যায় শিয়রে, মুরেঠা খুলে হাওয়া করে, হাঁকে, জল—জল—পানি। জলদি! কিশোরী চোথ খুলে চায়। সকরণ সে দৃষ্টি। গিরিধারীরপী

নরিদিংহ বলে, কোন ভয় নাই আপনার। তার পর দে ছকুম করে, ডুলি, ডুলি! জলদি ডুলি নিয়ে আয়! জলদি!

ধন-রত্ব দক্ষে হাজার সওয়ারদের অবিকাংশকে পাঠিয়ে দিল আগে নবাব থলিলুলার দরবারে। কয়েক জন বিখাসী অফুচর নিয়ে দোলায় দৌলতোল্লেদাকে চাপিয়ে দে শেষে রওনা হয়ে পালিয়ে এল এইখানে। গন্ধার ধারের ঘন-জন্পলে-ভরা স্থান। বাঘ-সাপে ভরা জন্পল।

কল্পনা নরিসিংয়ের যতই রঙীন হোক, তাতে রঙের প্রাচ্র্য্য যতই থাক, বৈজ্ঞানিক-ঐতিহানিক গবেষণার গঙ্গাজলে তাকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে রঙের আবিক্য মুছে দিয়েও মোটামুটি রেখা-বিক্যাদ একই থাকে।

গিরিধারী সিং দৌলতোল্লেদা এবং লুক্তিত ধন-সম্পদ নিয়ে এসে—গঙ্গা পার হয়ে এ পারে এসে—এই উর্কার ভূমিথণ্ডে গিরিব্রন্ধ গ্রামের পত্তন করেছিল। ঘর-চ্যার তৈয়ারী হল, পাঁচিলের ঘেরের পব পাঁচিলের ঘের, তার মধ্যে এক-এক চহরে বড়-বড় মন্ধ্রুত কটক। মোটা কাঠের দরন্ধার উপর ঘন-ঘন লোহার গুল বদানো হল, যেন কুড়ুলে ঘা বনাতে না পারে। ফটকের মাথায় লোক দাঁড়াবার মত জায়গা। দেখানে দাঁড়িয়ে বর্ণা চালিয়ে যেন আক্রমণকারীকে বাবা দেওয়া যায়। বন্ধু-বান্ধব বিশ্বন্ত লোকেদের বাড়ী তৈরী হল আশে-পাশে। রাস্তা তৈরী হল—আন্ধকালকার তুলনায় অপ্রশন্ত রান্তা। মামুষ চলবে, মামুষের কাঁধে পান্ধী-ডুলি চলবে, ঘোড়া চলবে, গরু চলবে, আর চলবে বয়েল গাড়ী। এর জন্ম আর বেশী চওড়া রান্তার দরকার কি প্রামের প্রান্তে একে বাস করলে শ্রমন্ধীবী নানা লাতি। বান্দী, বাউড়ী, মাল, ডোম, হাড়ি, মুচি। তারা ছিত্রিদের বাড়ীতে কান্ধ করত, ঘোডার পরিচর্ঘ্যা করত, পান্ধী বহন করত। প্রয়োজন হলে ছিত্রিদের পিছনে লাঠি-শড়কী নিয়ে বের হত।

গিরিগারীই শুধু দিংহ-রায়—বাকি যারা ছত্তি, তারা শুধু দিংহ। দিংহ-রায়দের ঘিরে দিংহ-ছত্তিরা বদে ঘিউ-রোটি থেত, শরীরের তদ্বির করত, বাব রী

চুলের যত্ন করত, গোঁপ পাকাত, দাড়ীতে গালপাট্টা বানাত। গঙ্গার ধারের বন থেকে তথন প্রায়ই বাঘ ছিটকে আসত, তারা দল বেঁধে হৈ-হৈ করে বাঘ মারতে বার হত। বাঘ আসতে দেরি হলে. তারা নিজেরাই যেত গঙ্গার ধারের ঘন-জঙ্গলে বাঘের সন্ধানে। সে এক সমারোহের বাঘ-শিকার। বাঘ না পেলে বুনো শুয়ার মারত; থরগোস শিকার ছিল প্রায় নিত্য-কর্ম্ম; পাথী শিকারও করত: কিন্তু তার জন্মে দিংহ-রায় এবং দিংহর। নিজেদের হাতিয়ার ধরত না। তার জন্ম ছিল তাদের পোষা, শিক্ষিত, ছোট জাতের বাজপাথী; এ দেশে এ জাতের বাজপাথীর নামই হল 'শিক্রে'। নরসিংহ 'শিক্রে' পাথী দেখেছে, 'শিকরে'র শিকারও দেখেছে। ছত্রিদের মধ্যে বা সাবারণ গৃহ**স্থদের** মধ্যে আজকাল 'শিকরে' পোষার রেওয়াজ উঠে গিয়েছে বটে, কিন্তু মুদলমান ফ্রকিরদের এক শ্রেণী এখনও 'শিকরে' পোষে। পায়ে শিক্ল-বাঁধা 'শিক্রে' চামডার দন্তানা-পরা-হাতের উপর বদিয়ে নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায় তারা। সে আমলে ছত্রিদের প্রতি জনে 'শিকরে' পুষত। শিকার, পাশা, দাবা, কুন্তি, শড়কী-তলোয়ার থেলে, তলোয়ারে-শডকীতে শান দিয়ে যে সময় থাকত, সে সময়টা কম নয়, তথন তারা গোঁপে তা' দিত আর **গল্প**-গুজুব করত। মধ্যে মধ্যে বদ্ধিক ক্ষিত্ৰীবীর সঙ্গে ঝগড়া বাধাত—গল্পের নেকড়ে যেমনভাবে ঝগড়া বাধিয়েছিল মেয়শাবকের সঙ্গে—ঠিক তেমনভাবে। তার পর বাধত দাঙ্গা। চাষীদের ঘর চড়াও করে, পুরুষদের মেরে-কেটে সোনা, রূপা, টাকা, বাসন লুঠে নিয়ে আসত। তার সঙ্গে আনত তাদের যুবতী কিশোরী মেয়েদের। পান, চাল, যব, গমের গোলা ভেঙ্গে লুঠ করে গাড়ী বোঝাই করে নিয়ে আদত। ফ্রনল উঠবার সময় আশে-পাশের গ্রামের মাঠ থেকে ফ্রনল-কেটে-নেওয়ার রেওয়াজও ছিল। শুধু কৃষিজীবী নয়, আশে-পাশের জমিদাবেরাও সম্ভত্ত থাকত ছত্তিদের ভয়ে নিয়ত। তাদের বাড়ীতে লুঠ-তরাঙ্গ করতে ছত্তিদের क्सि। ছিল না, ভয়ও ছিল না।

তাদের এই বৃত্তির আভাদ আছে ওই দিতীয় তামার পাতে। কামনগো

লিখেছে—এথানা মহারাজ মানসিংহের দেওয়া সনন্দ নয়, এথানা দিয়েছিলেন মহারাজ ভোডরমল। ছত্রি মুরুব্বিদের এও একটা আপত্তির কারণ। তারা চিরকাল জেনে এসেছে এথানা দিয়ে গেছেন মহাবীর মানসিংহ—অম্বর-স্তানের রাণা। মানসিংহের সনন্দে আর মহারাজ তোডরমলের সনন্দে!

কাহনগো সনদ্ধানির একথানা ছবি ছেপে লিথেছে—এই সনন্দে মহারাজ ভোডরমল লিথেছেন—"পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধে গিরিব্রজের নিংহ-রায়েরা যথেষ্ট সাহাঘ্য কবিয়াছে, সেই হেতু ভাহাদের সম্পত্তি বাহাল রাথা হইল। অন্তথায় এই অঞ্চলে ভাহারা দস্যভার অভ্যাচাবে যে সমস্ত অপরাধ দীর্ঘকাল ধরিলা পুরুষাস্করমে করিয়া আসিয়াছে, ভাহাতে ভাহাদের উপর শান্তি-বিধান করাই উচিত। যুদ্ধে সাহায্য করার জন্ম ভাহাদের পূর্ব-দস্যভার অপরাধ মার্জনা করা হইল। এবং ভবিশ্বতে সদ্ভাবে জীবন-যাপনের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় গিরিব্রজ মৌজার সমগ্র পতিত ভুনি হাসিলের জন্ম বাদশাহ সরকার হইতে হাজার ভন্ধ। সাহায্য দেওয়া হইল। স্থানীয় ভহশীলদার এই পতিত হাসিলের নিযমিত ভবির করিয়েন। এবং সিংহ-রায়েরা স্থানীয় ফৌজদার ও বাঙলার স্থবাদারের নিকট ভবিশ্বতে সদ্ভাবে থাকিবার জন্ম দায়ী রহিল। সমস্ত বিষয় উত্তনরূপে বিবেচনা করিয়া গিরিব্রজ মৌজান উপর নৃতন কায়েম মৌরসী স্বন্ধ সিংহ-রায় ও সিংহদের মঞ্জুব কবিয়া বায়িক কর পাচ ভঙ্কাব পরিবর্ত্তে পঞ্জাশ ভঙ্কা ধার্যা করা হইল।"

নরসিংয়ের মনে হয়, এট। নেহাতই অসম্ভব কথা। মনে মনে কল্পনাও করা যায় না। এও কি কখনও হয় ?

এই চোগ-জুড়ানো মোলায়েম উর্ব্বে মাটির এই স্থসমতল স্থন্দর শোভন বিস্তীর্ণ চাষের মাঠ, এও কোন দিন জঙ্গলে-ভরা, ঘাসে-আগাছায় কদর্থ পতিত হয়ে পড়েছিল! বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু কাম্থনগো বাবুটির উপীর ভার অনেক শ্রদ্ধা। ওই তুর্বোধ্য ফারসী লেখা সে দেখবামাত্র পড়েছে—সে

₹@

নিজে যেমন বাংলা চিঠি পড়ে, তেমনি সহজে পড়েছে। কাগজে ছাপার অক্ষরে ছেপেছে। তা ছাড়া ইদানীং নরিসং নানা ধরনের বইয়ের সঙ্গে ত্'চারখানা ইতিহাসেও পড়েছে। ইতিহাসের মত অভুত আর কিছু নাই। সে পড়েছে, যে ইংরেজ সায়েবরা আজকাল মোটর তৈরী করেছে, এরোপ্লেন তৈরী করেছে, কলে যারা স্চ তৈরী করে, তারা নাকি পাচশো-সাতশো বংসর আগে জানোয়ারের ছাল পরে বেছাত, কাঁচা মাংস আগুনে ঝলসে নিয়ে দাঁত দিয়ে ছিঁছে ছিঁছে থেতো। এত দূবে যেতে হবে কেন, সে চোথে দেখেছে—বামক মাঝি—সাঁওতালের ছেলে, পাদ্রীদের ইস্কলে পড়ে কোট-পেন্টালুন পরে হাকিম হয়েছে। এও হল তো তেমনি একটা তাজ্জব ব্যাপার।

নরসিং কল্পন। করতে চেষ্টা করে। গির্বনজাব চারি পাশের মাঠ গঙ্গার ধারের জমির মত জন্পলে ভবা, ছোট-বছ গাছের তলায় কাঁটা-ঝোপ—অস্ত্রীন জট-পাকানো দড়ির জালের মত লতার জাল মাটিতে, মাটি দেখা যায় না—শুধু ঝরা পাতার রাশি—গ্রীম্মকালে পা দিলে থর্-থর্ করে, বর্ধায় পা দিলে জ্যাব্-জ্যাব্ করে—তলা থেকে কষের মত জল পঠে; ভন্-ভন্ করে মাছি-মশা। সেই সমস্ত কেটে ফেলতে দলে-দলে লোক লেগেছে। ঠুক্-ঠাক্, ঠক্-ঠক্ শক্ষ্মিছ, মছ্-মছ্ শক্ষ করে মাটিন উপর আছড়ে পড়ছে বড়-বড় গাছ। তার পর মাটি কেটে সমান করে চারি পাশে আলের বাধন দিয়ে তৈরী হচ্ছে জমি। গুই বাগদী, নাউছী, ডোম, হাড়ি, মৃচি এদের পুরুষেরা মাটি কাটছে ঝপা-ঝপ্—সেই মাটি কুড়িতে তুলে ওদের সেষেরা গান গাইতে গাইতে ফেলে আসছে আলের দড়ির দাগে-দাগে।

দেখতে দেখতে স্থানতল বিস্তীর্ণ গির্বরজার সোনা-ফলানো মাঠ গড়ে উঠল। বড়-বড় বয়েল জুড়ে হাল নিয়ে এল সিংহ্রুর রুষাণেরা—ওই সব বাগদী-বাউড়ীদের দল। দেখতে দেখতে সবুজ ফসলের মাঠ ভরে উঠল। অগ্রহায়ণ আসতেই সে সবুজ ফসল হল সোনার ফসল। রাশি-রাশ্বি ধান, ভারে-ভারে কলাই, ছালায়-ছালায় গম, বোঝা-বোঝা যব, শলি-শলি দর্বেষ, হাড়ি-হাড়ি গুড় এসে উঠল ছত্রিদের থামারে-থামারে।

গির্বরজার ছত্রিরা লক্ষ্মী পেতে প্রণাম করলে, বললে—মা গো, আলা হয়ে ঘরে বাদ কর, অধর্মের হাত থেকে রক্ষা কর; অধর্ম করলে জানি তুমি থাকবে না। ধর্মে মতি দাও!

শিকারের ঝোঁক কমে এল ছত্রিদের। তাদের দে সময়ই বা কোথায় ? ভোরে উঠে বলদগুলি থেতে পেয়েছে কি না, থেয়ে পেট ভবল কি না দেখতে হয়। মাঠে গিয়ে আলের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বর্ষার সময় দেখতে হয় রোয়ার কাছ, ভাদ্র-আথিনে নিড়েন, আথিনে-কার্ত্তিকে দেখতে হয় জমির দল, অগ্রহারণ থেকে শুরু হয় এক দিকে ধান কাটার কাছ, অন্য দিকে ববি-ফদলের চায়ের কাছ। শিকার করবার সময় কোথায় ?

'শিক্রে' পাথীগুলোর কতক মরে গেল, কারও কারও পাথী উচ্চে গেল মবহেলায়। তু'পাচ জনের মবশিষ্ট রইল—দেগুলো টিকটিকি-গির্গিটী ধরে ধেত; স্থাোগ পেলে লোকের ঘ্রের পারবার বাচ্ছা অথবা গৃহ-পালিত ইাস মারত। গুল্তি-মারা পত্তকগুলো হন্তমান-বাঁদর তাভাবার কাজে লাগল। শড়কী-তলোয়ারগুলি যত্ন করে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা হত। পর্ব্বে-পার্ব্বণে বের করে কোমরে বাঁধত ছত্রিরা।

জোয়ান ছেলেদের পাঠানো হত ম্রশিদাবাদ নবাব দরবারে, ফৌজি-কাজের জন্ত। অনেকের ছিল বারমেদে কাজ, অনেকে বাড়ীতেই থাকত, ডাক পড়লে যেতে হত। জনেকে বাড়িতেই চাব-বাষ নিয়ে থাকত।

এই সময়ে গির্বরজা গ্রামের উন্নতি হয়েছিল চরম। যে পুরানো শিব-মন্দিরগুলো এগনও ভাঙা-ভগ্ন অবস্থায় দেখা যায়—দেগুলি তৈরী হয়েছিল দেই সময়।

সিংহ-রায়ের। প্রথম শিব-প্রতিষ্ঠা করে। তাদের দেখাদেখি একে-একে প্রায় ত্বল অবস্থাপন্ন ঘরের প্রত্যেকেই এক-এক শিব্-প্রতিষ্ঠা করলে। ছোট-বড় মন্দির, যার থেমন অবস্থা। শিব-চতুর্দশীতে উৎসবের প্রতিযোগিতা চলতে আরম্ভ হল। দে সব গল্প আছেও প্রবীণ ছত্রিদের মৃথের ডগান্ন লেগে

দিংহ-রায় বাড়ীতে এদেছিল ম্রশিলাবাদ থেকে নাম-করা বাইজী—মা ও মেয়ে। তকণী মেয়ে চটুল হাল্পা পায়ে নাচছিল জততম গতিতে—তার মেন নেশা লেগেছিল নাচের। তবল্টির হাত তরুণীর পায়ের দঙ্গে সমান তাল রেখে চলতে পারছিল না। হেদে প্রৌঢ়া মা টেনে নিলে তবলা-বায়া। নাচের সঙ্গে সকত চলছিল। হঠাং এক সময় মৃহ হেদে দিংহ-রায়দের কর্ত্তা তারিফ দিয়ে উঠল, বা-বাইজী-বাঃ! অমনি প্রৌঢ়া বাইজী মৃর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে গেল। ব্যাপার্রটা কেউ ব্রুতে পারেনি; পরে প্রকাশ পেলে। বাইজীর হাতেও তাল কেটেছিল। সমজদার দিংহ-রায়্টুছাড়া দেটুকু কারও বোবগম্য হয় নাই। বাইজী দপ্তত্বে হেদে টেনে নিয়েছিল তবলা, তাই অতি স্ক্র চুকের জন্ত মৃত্ হেদে ব্যক্ষত্রে বাহবা দিলে দিংহ-রায়। দেই অপমানের ক্ষোভে বাইজী মৃর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছিল।

খাওয়া-দাওয়ার প্রতিযোগিতায়য়ৢ৾৻৸ও হ'ত সমাবোহের ব্যাপার। এক বাড়িতে চারটে করে মিঠাই দিয়ে এক বার অন্ত সকল বাড়ীর অমর্যাদা করেছিল। নিয়ম ছিল জোড়া মিঠাইয়ের। এক বাড়ী যথন দে নিয়ম ভাকলে, তথন অন্ত বাড়ী রাগে ফুলে উঠল। পরের বার দেখা ফেলে আটিটা, বারোটা, ধোলটা মিঠাই পাতে পড়তে আরম্ভ হ'ল। তার পরের বার দিংহ-রায়েরা সংখ্যা করলে, যে যত থেতে পারে। তার পর'বারে সংখ্যা নির্দিষ্ট হল আটটা, আর ছেলেদের চারটে, কিন্তু দে মিঠাই এল ম্রশিদাবাদ থেকে। তার পর এল শাণীর মনোহরা।

তার পর শোভা এবং সজ্জার প্রতিযোগিতা। এক জন পঞ্চাশ মশাল জাললে অন্ম জনে জালত একশো মশাল। সে কালে নিয়ম ছিল, এক বাড়ীর কর্ত্তা যেত অন্ম বাড়ীতে তত্ত্ব করতে। যাবার সময় সঙ্গে থাকত মশালচী পাইক। এ কর্ত্তা যদি ছ'জন পাইক, এক জন মশালচী নিয়ে যেতেন, তবে অন্ত কর্ত্তা যেতেন ছই মশালচী চার পাইক সঙ্গে।

নরসিং চলেছিল সেই সব পুরানো কথা ভাবতে ভাবতে। ত্রশিদাবাদ এলাকার নরম উর্বব মাটির মাঠ। মাঠের মধ্য দিয়ে কাঁচা রাস্তা। গরুব গাড়ী চলে, গরু চলে, মধ্যে মধ্যে ছ'একথানা ডুলি জেনানা-সওয়ারী নিয়ে, কথনও কথনও একটা-ছটো ঘোড়া। বড ভাল-জাতেব ঘোড়া নয়ং ছ্যাকরা-গাড়ীর ঘোড়ার জাতের দেশী ঘোড়া, পিঠে তামকি মসলা-বোঝাই নিমে চলে—পিছনে চলে হিন্দুস্থানী ব্যবসাদার, গরুব মত পাঁচন-লাঠি পিটে তাডিয়ে নিয়ে যায় দক্ষিৎ কোন লাজ-লজ্ঞানীন ছাত্র বা মুসলমান চাধী এমনি জাতেব ঘোড়াব পিঠেই চেপে পা ছটো গুটিযে মাটি থেকে বাঁচিয়ে চলে। ঘোড়ার পায়েব ছিটানো ধুলোয লাড়ী-গোঁফ-চুল ধুসর হয়ে যায়। মাঠের রাথালেরা দেখে ফি-হি করে হাসে। সেই এক-ইন্ট্ নবম:ধুলো-ভব। মাঠের বাথালেরা উপন দিয়ে মন্তব গমনে চলেছে নরসিংযের মোটরগানা। গাড়ীগানার আপাদমন্তক খুলোয় ভবে গিছেছে। নরসিং, নিভাই, রামের স্কাঙ্গ ধুলোয় ধুসর। নরসিংযের গোঁফের গায় ধুলো লেগেছে—ঠিক কদম ফুলের কেশ্বের ডগায় ব্রণুর ম্লা

রামের অভ্যস্ত হাসি আসংছ—দাদাবার্র গোমের এই কদম দুল ড॰ দেপে : কিন্তু ভয়ে সে হাসতে প্রছে না। নিভাই মুগ ফিরিয়ে বসে আছে।

নবসিং সামনে দৃষ্টি দিব রেথে শক্ত হাতে থিটাবিং ধরে গাড়ী চালিয়ে নিষে যাছে। ধুলোর ভেতৰ কোথায় আছে গর্ত্ত, তার ঠিক কি গু তার ওপর চলস্থ সাপের মত আঁক:-বাঁক। পথ। রাম অথবা নিতাইরের দিকে তাৰ দৃষ্টিও নাই. মানসিক সচেতনতাও নাই। সিংহ-বার বংশের ছেলে সে, আজ মোটর-ট্যাক্সি চালার। ক্ষণিকের জন্ম আক্ষেপ জেগে ওঠে। পর ক্ষণেই হাসে। দিলীর বাদশাদের বংশধররা রেঙ্গুনে নির্দাসিত হয়েছিল, তারা সেখানে নাকি চুতোর দোকান করত। আজ রাছা, কাল ফকির। কালের গতিকই এই।

<sup>—</sup>সিংক্রী। নিতাই ডাকলে।

——হু

—রেডিয়েটারের জলটা পাল্টালে হত। বেজায় তেতে উঠেছে।

থেয়াল হল নরিসিংয়ের, রেডিয়েটারের জলে দোঁ-দোঁ ডাক নরেছে,ম্থ থেকে পোঁয়া বেকচ্ছে অল্প-অল্ল। পাড়ী রুপলে নরিসিং। নিতাই গিয়ে ঢাকনীটাতে হাত দিয়েই তুলে নিয়ে বললে—বাপ্রে! নরিসিং পায়ের কাছ থেকে থানিকটা ময়লা ত্যাকড়া তুলে ছুঁড়ে দিল। নিতাই নেইটা দিয়ে ধরে ঢাকনী খলে ফেলতেই গরম জল টগ্-বগ্করে ফুটে মেন উথলে উঠল—নোঁয়া বার হল অনেকটা।

রাম একটা পেটোলের থালি টিন বার করে বললে, এ-হে! নদীতে জল নিস্নাই নিতাই ?

নিতাই জিভ কেটে বললে, এই যা!

নরিসিং বললে, যা চলে— ওই দেখ্ — নাঠে পুকুর।

পুক্রের ভাবনা এ এলাকায় নাই। ছত্রিরা পুক্রও কাটিয়ে গিয়েছে প্রস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। গির্বর্জাব চার দিকে এক ক্রোশের মধ্যে পুক্রের ভাবনা নাই। এক মুড়ি মাটি, পাঁচ গণ্ডা কড়ি।

#### তিন

বিস্তার্ণ মাঠ চারি পাশে। গির্বরজার সীমানা সাধারণ মৌজার অপেকা অনেক বিস্তার্ণ। পুকুরও অনেক। জলের ভাবনা এথানে? নিতাই কথনও আসে নাই, জানে না, তাই জলের জন্তে চিন্তিত হয়েছে সে। নরসিং হাসলে। গির্বরজার সীমানা ছত্রিরা লাঠির জোরে বাড়িয়েছে। সে বিস্তীর্ণ এলাকা জলেকলে-ফসলে ভরে তুলেছে। সে আমলে যথন সিংহ-রায়েদের নেতৃত্বে গির্বরজার ছত্রিবা লুঠ-তরাজ চালাত অবাধে, পাশের গ্রামগুলির শস্তক্ষেত্র থেকে পাকা

' ফদল কেটে নিয়ে আদত, তথন গির্বরজার চারি পাশ থেকে মাহুষের দক্ষে
' গ্রামগুলিও সরে পালিয়েছিল । ছিত্রিদের অত্যাচারে গড়া-গ্রাম ভেক্ষে ক্রষিজীবী
অধিবাদীরা যথাসপ্তব দূরে সরে বসবাস করেছিল। পতিত গ্রামগুলির ক্রষিক্ষেত্রও
'পতিত হয়ে আগাছার জঙ্গলে ভরে উঠে গির্বরজার পতিত দীমা-পরিধি
বাড়িয়ে তুলেছিল। সে সীমানার দথল কোন দিন আর ছত্রিরা ছাড়ে নাই।
মহারাজ ভোডরমলের সনদ এবং শাসনের পর যথন গির্বরজার সীমানাভোর
ক্রমি ভৈরী হল, তথন এই সব পতিত জমি আবার হাসিল হল। গির্বরজার
সীমানা চারি দিকে এক ক্রোশেরও বেশী। মাঠেব মধ্যে যে সব গাছ-পালায়ঢাকা ছোট-ছোট গ্রামের মত দেখা যায়, ওগুলি গ্রাম নয়, ও সব পুরুর, দীঘি।

শিব-দেবতার অর্চ্চনা নিয়ে খাওয়ান-দাওয়ান, দাজ-দজ্জা-দমারোহের পালা 
যথন চলছিল, তথনই দিংহ-রায়দের এক তরফ কাটালে এক দীঘি। নাম হল
শিবসায়র। দীঘি কাটিয়ে এক হাজার আট ভার গঙ্গাজল আনিয়ে ঢাললে
দীঘির মধ্যে। তথন বর্বা নেমেছে দেশে। দেই গঙ্গাজলের উপর জমল বৃষ্টির
জল, দীঘি ভরে উঠল। দীদির পাছে লাগানো হল আম-কাঠালের চারা।
ম্বশিদাবাদের গঙ্গার ঘাট থেকে কয়েক ভার মাছের পোনা আনিয়ে ছেড়ে
দে দিন কর্তা যথন বাড়ি এলেন, তথন গিন্নী নাতিকে কোলে নিয়ে যুম
পাড়াচ্ছিলেন।

"আর আয় আয়, আয় চাঁদ আ-রে—
দোনার কপালে আমার টিপ দিয়ে যারে;
গাই বিলোলে হুদ দেব,
দোনার থালায় ভাত দেব,
কই নাছের মুড়ো দেব,
মনের স্থপে গাবি;
আম-কাঁঠালের বাগান দেব,
ছাওয়ার-ছাওয়ায় যাবি।"

কর্ত্তা শুনে হেদে বললে, চাঁদ এত দিন আদে নাই, এই বার আদবে
গিন্নী কথাটা ব্যতে পারলে না—নাতির কপালে হাতের তালু দিয়ে আঘাত
করতে করতেই জ কুঁচকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল কর্ত্তার মুখের দিকে।

কর্ত্তা বললে, গোয়ালে গাই ছিল, বাড়ীতে সোনার থালা না থাক্, রূপোর থালা আছে। কিন্তু পুকুর ছিল না, মাছও ছিল না, আম-কাঁঠালের বাগানও ছিল না। তাই চালা-বেটা আসত না। এ বার শিবসায়রের পাড়ে আম-কাঁঠালের চারা লাগিয়েছি, পুকুরে মাছও ছেড়েছি। এ বার বেটা ঠিক আসবে লোভে-লোভে।

সমন্ত প্রামে রটে গেল কথাটা। অন্ত ছত্রি-কর্তারা মৃথ বেঁকিয়ে হাসলে।
গিলিরা বললে—ও মা! তাই তো বলি সিংহ-রায় বাড়ীর নয়া-বর্য়ার নাকের
সদ্দি শুকোয় না কেন? আসলি চাঁদ এসে কপালে বসেছে কি না! চাঁদের
ঠাণ্ডি—বহুং ঠাণ্ডি!

ভটা উপেক্ষা করলেও—ওই শিবসায়রের জলে শিবের স্নানের ব্যবস্থার কল্পনাটার জন্ম ছত্রিরা তারিফ করলে। এ কাজটা ভাল করেছে সিংহ-রায় কর্ত্তা। দেবতার সনোবর না হলে চলবে কেন? এর পর বর্ষার শেষে—যথন পুকুরের পাড়ের চারাগুলি বেশ সতেজ-নবম পল্লব মেললে এবং পুকুরের জলে যথন ঝাঁক বেঁপে পোনাগুলি বেড়াতে লাগল, তথন তারা বললে—হাঁ, সিংহ-রায় কর্ত্তার বৃদ্ধি বটে। সিংহ-রায় কর্তা চার পাড়ে চার ঘাট তৈরী করলে। এক ঘাট হল ছত্রি বাড়ীর মেয়েদের জন্ম। এক ঘাট ছত্রি-পুরুষদের জন্ম। এক ঘাট আন্স-পুরুষের জন্ম অন্য ঘাটে নামবে গ্রামের অন্য মেয়ের। ছত্রি-মেয়েদের ঘাট বাঁশের 'খলপার' ঘের দিয়ে বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করলে সিংহ-রায় কর্তা। চারি দিকে ধন্ম-ধন্ম পড়ে গেল।

কয়েক দিনের পর—শোনা যায় পনের দিন না যেতেই কিন্ত ওই যিরে-দেওয়া ঘাটের মধ্যে কয়েক ফোঁটা জলের ছিটকানির স্পর্শে একটা অঘটন ঘটে গেল। 'ছিটে জল আর মিছে কথা' নাকি অসহ্য ব্যাপার। আবার সেই ছিটে জল যদি অশুচি অবস্থার কেউ ছিটিয়ে দেয—তবে রক্ষা থাকে না। তাই হয়েছিল। মালিক দিংহ-রায়-বাড়ীর ঝিউড়ী মেয়ে হৈ-হৈ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে জলের ছিটে লাগল অন্ত সিংহ-রায়-বাড়ীর গিন্নীর গায়ে, গিন্নী তথন সান করে উঠেছেন। গিন্নী পূর্ণ-কলসীর জল ফেলে দিয়ে গানা মুছেই গস্তীর মুঝে বাড়ী ফিরে গিয়ে ছত্রি বাড়ীর চিরাচরিত প্রথায় ক্য়ার জল তুলে পুনরায় সান করলেন। কয়েক দিন পরেই সে বাড়ীর পুকুরের পত্তন শুকু লে। মাদ-খানেকের ময়ে আর এক বাড়ীও দীঘি কটোতে আরত করলে।

এই দীখিই বিখ্যাত বীথি। দীখির মালিক নান দিতে চেথেছিল শস্ত্রায়র, কিন্তু আপনা খেকেই দীখির নাম হয়ে গেল 'লাঙ্গা দীঘি'। দীঘি কাটাতে গিয়েই আরস্ত হয়ে গেল ছব্রিনের মনো চুল-বিবাদ। দীখির দৈর্ঘ্যা-প্রস্থাপ করে চারি দিকে খুটো পুততেই, সিল-বংশীখনের এক তরফ এসে এক দিকের খুটো তুলে দিলে। দাবী করলে—এর মধ্যো দশ কাঠা ছমি সিংহদের। এক সিংহদের অংশীদার হিসেবে ওটুকু তার ভাগে পড়েছে।

সিংহ-রায়ের এ তরক জমির মূল্য দিতে চাইলে। দাবীদার সিংহ বললে, বড়লোক সে নর, কিন্তু মূল্য নিয়ে জমি বিক্রী করবার মত লক্ষীছাডাও সে নয়।

দিংহ-রায় তাকে বিবেচনা করতে অন্তরোধ করলে—তুমি বিবেচনা করে দেখ। ও দশ কাঠা নইলে পুকুরটার এ কোণটা সমান হয় না; চার কোণের বদলে পাঁচ কোণ হয়।

- —সে দেখবার কথা আমার নয়। চার কোণ করতে চাওতো দীিছির আয়তন খাটাও।
- ভাল, জমি বিক্রি নাকর, বদল কর। অতা জারগাণ ভাল জমি দেব ভোমাকে।
- ওর চেরে ভাল জমি আমার কাছে এ চাকলায় আর নাই। ওই আমার সোনা।

সে দিন স্থগিত বইল পুকুর-কাটার কাজ। মীমাংদার জন্ম দন্ধ্যায় নজলিদ

ভাকবার কথা হ'ল। মজলিদে দেখা গেল, পুকুর যারা কাটিয়েছে সেই ছ-তরফ সিংহ-রায়েরা জমির দাবীদার সিংহের পক্ষ অবলম্বন করছে। তৃতীয় সিংহ-রায তাদের দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

তার পর দাঙ্গা। ত্'জন বাগদী লাঠিয়াল খুন হ'ল, সিংহ-রায়ের ছেলের ডান হাতথানা ভেঙে ঝুলতে লাগল। দেই হাত নিয়ে ছ'মাস ভূগে সে ছেলে মারা গেল।

দেশের অবস্থা তথন অরাজক অবস্থা। ক্রোণ-কতক দুরে বছর-কয়েক আগে পলাশীৰ আমৰাগানে তথন নবাৰ দিৱাজউন্দৌলা হেৱে গিয়েছেন ইংৱেজ-কোম্পানীর কাছে। তার পব জাতর থা নবাব হলেন। তার পর নবাব হলেন কাদিম আলি থা। তার সঙ্গে ফের ইংরেজ-ক্যোম্পানীর লডাই লাগল। কাসিম আলি থা গেলেন। দেশে ফৌজনার আছে, থায, নায়, ঘুনোয়, যে ভাল নজর দিয়ে নালিশ করে তার নালিশের আজি দাখিল হয়, আবার বিবাদী যদি তার চেমে ভাল নজর দেয় তবে দে নালিশ তৎক্ষণাৎ থারিজ হয়ে যায়। যারা অবস্থায় দুর্বল, তারা নালিণ জানাতে লাগল ভগবানের কাছে; যারা সবল, তাদের দাবীর সীমাংসা হতে লাগল কাজীর কলমের বদলে লাঠিয়ালের লাঠি-শড়কীর আগায়। ঠিক এমনি সময়ে গিরবরজায় গৃহ-বিবাদ বার্গা। যেন ঠিক ঋতৃটিতে ঠিক ফদলের বীজ বোনা হ'ল ; রাজপুত-রক্ত ক্ষেপে উঠল। সিংহ-রায়ের বিপক্ষে দাবীদার সিংহ অবস্থায় তুর্বল হ'লেও সাহসে এবং দেহের শক্তিতে হুর্বল ছিল না। দাঙ্গায় হেরে সে একদিন রাত্রে অশাস্ত মনে অন্ধকার উঠানে ঘুরছিল। ২ঠাৎ ইচ্ছা হ'ল গাঁজা থাবার। চক্মকি ঠুকে আগুন জালতে গিয়ে আগুনের ফুলুকি গিয়ে পড়ল উঠানে বিছানো থড়ের উপর। থড় দপ করে জলে উঠল। তাডাতাড়ি দে থড়ের আগুন নিভিয়ে দিল বটে, কিন্তু তার লকলকে শিথায় জ্বলে উঠার থে ছবি তার গাঁজার-নেশায়-আচ্ছন্ন মাথার মধ্যে জ্ঞলতে লাগল, সে আর নিভল না। কয়েক দিন পরেই আগুন গিয়ে লাগ**ল** সিংহ-বায়ের বাড়ীর এক কোণে। ক্ষ্যাপা লাল ঘোড়ার মত ছুটল সে **আগুন,**  বড়-বড় নালা লাফ দিয়ে পার্ইয়ে যায় যেমন লড়াইয়ের ঘোড়া—তেমনিভাবে এ ঘরের চাল থেকে ও-ঘরের চালে লাফিয়ে পড়তে লাগল। সিংহ-রায়ের বাড়ী-ঘর তর্দ্ধেকের উপর পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সিংহ-রায় ব্ঝলে এবং সঙ্গাগ হ'ল। সিংহের মাথার আগুনও নুসমান তেজে জলতে লাগল। অনেক তেবে সিংহ তৈরী করলে তীর। লফা লোহার ফেলার নিচে একটা গোল লোহার চাকতি লাগিয়ে তাতে আঠা দিয়ে সমত্রে লাগালে তামাক থাবার গোল টিকে। গভীব রাত্রে কেই টিকেতে আগুন লাগিয়ে মজবুদ সাঁওতালী বহুকে জুড়ে দ্র থেকে সিংহ-রায়ের বড় ঘরের মাথা লফ্য করে ছুড়লে সেই তীব। কিছুগণ পব সিংহ-রায়ের বড় ঘরের মাথা জলে উঠল।

সিংহ-রায়ের বাড়ী পুড়েই কিন্তু আগুন নিডল না। গোটা গ্রাম পুড়ে গেল।
সিংহের মাথার আগুন নীরে নীরে অনেক ছব্রিব মাথায় জলে উঠল।
সির্বরজার আগুনের খ্যাতি রটে গেল চার পাশে। মধারাত্রে আপন-আপন
গ্রামের প্রান্তে দাভিয়ে লোকে আকাশ-আলো-কবা বোশনাই দেখত।

মে সব দীষি এই ছত্তিবা কাটিয়েছিল, তারই ছল তুলে চেলে চেলে ছত্তিবা কাস্ত হয়ে গেল, কিন্তু তাদের আগুন কিছুতে নিউল না। গির্বরজা পুড়ে পুড়ে থাক্ হয়ে গেল। আগুনের জাঁচে লক্ষী-ঠাককণ কলদে গেলেন; তিনি নাকি কাঁদতে কাঁদতে গ্রাম পেকে চলে গিয়েছিলেন একদিন। তিনি নাকি গির্বরজা থেকে গিয়ে উঠেছিলেন পঞ্মতির কামস্থ-বাড়িতে। সে নাকি অদ্ভুত কাহিনী—সকলেই জানে, পাচজন প্রবীণে সেই কথা আজ্ঞ হয়। কিন্তু নরসিংয়ের 'দিদিয়া' ঠাকুমার মত হুন্দৰ করে সে কথা কেউ বলতে পারে না।

যে দিন নরসিং প্রথম এই গল্প শোনে, সে, দিনের কথা আজও মনে আছে।
কৈত্র মাসের সন্ধ্যাকাল। ইঠাং পশ্চিম পাডায় এক সিংহ-বাড়ীতে আগুন জলে
উঠল। চৈত্র মাসেই সে-বার ধৃ-ধৃ থরা উঠেছিল। নরসিং এবং তার ভাইবোনেরা
বসে ছিল বাড়ীর সামনে রাস্তার গারে শিরীষ গাছের তলায়। ত্টো-চারটে
শিরীষ ফুল ফুটতে তথন আরম্ভ হরেছে। চা্মরের মত কেশরওয়ালা একটি

শিরীষ যুল কখন থসে পড়বে, তারই প্রত্যাশায় তারা বসে ছিল। ইঠাৎ শব্দ উঠল— আগুন, আগুন! সমস্ত গ্রাম বেঁপে উঠল। জোয়ান মরদেরা উঠল আপনআপন ঘরের চালে। হাতে ভিজানো-খড়ের আঁটি, কলসী-ভরা জল। নিচে
উঠানে কলসী-ভর্ত্তি জল রেখে ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে রইল। আকাশে উঠতে
লাগল জ্বলস্ত খড়ের বুটি। গ্রামটা ভরে:গেল পোড়া খড়ের কালো ছাইয়ে।
শিরীষ ঘূলের গন্ধ যেন কোথায় উড়ে গেল। দেখতে দেখতে আগুন এসে
লাগল নরসিংদের গোয়ালে। জ্বলভ খড়ের বুটি সাবধানতা সত্তেও সভর্ক
চোখ এড়িয়ে কখন এসে পড়েছিল গোয়ালের চালে। চাল জ্বলে উঠল। ভাগ্য
ভাল যে, বসত-বাডী আর গোয়াল-হরের মাঝখানে ছিল ঐ শিরীষ গাছটা।

আগতন নিভল। আগতন নিভিয়ে স্থান করে এসে পুরুষেরা বসল তামাক থেতে। মেয়েরা উঠান পরিষ্কার করে জটলা পাকিয়ে বসল। গির্বরজায় আগতন লাগলে আগতনের আঁচ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই থাকে মান্তবেব উত্তেজনা। আগতন নিভলে আর কিছু নাই। মাালেরিয়ার জরেব মত, জর ছাড়লেই রোগীও উঠে বসল। সেই দিন কথায়-কথায় মেয়েমহলে উঠে পড়েছিল সেকালের কথা।

দিদিয়া বলেছিল—'মাচ্চষের দশ দশা, কখনও হাতী কখনও মশা'—কখনও অবস্থা ভাল থাকে, কখনও মন্দ হয়। যখন মন্দ হয়, তখন হীরা বেচতে হয় জিরার দামে, দোনা যায় দীদার কদরে; মতির হার পুঁতির মালার মত বিকিয়ে যায়। তাতে মা-লক্ষীর আদন টলে অবশু, কিন্তু তবুও যেতে নায়ের মন চায় না। তিনি তাকিয়ে থাকেন—মান্থযের মনে আচার-বিচারের বিহ্নকের থোলার ভিতর আছে যে অমূলা 'মতি', যা চোখে দেখা যায় না, অথচ যার আলোতে চোখ ঝলদে যায়, যা হাতে ছোঁয়া যায় না, অথচ যা মান্থযের বুক ভরাট করে রাখে, দাপের মাথার মনির মত মান্থ্যের বুকের দেই মতিকে ছুঁয়ে বদে থাকেন। দেই 'মতি' যথন মান্থ্যের পাপের আগুনে গ্লে যায়, পুড়ে যায়—মতিচ্ছন্ন যথন হয় মানুযের —তখনই মা-লক্ষী কাদতে কাদতে চলে যান।

গির্বরজাব ছত্রিদের দেই মতিচ্ছন্ন হ'ল। মা-লক্ষ্মী থাকতে পারেন আর ? তিনি চলে গেলেন। চৈত্র মাদ, শুক্ল পক্ষ, ত্রয়োদশী তিথি; চাদনীর রাত ফুট্ফুট্ করছে, থামারে গম ঘব সর্যের আঁটি থরে-থরে সালানো, গোলায় ধান মড়-মড করছে, চালে নতুন থড় ঝল্-মল্ করছে। ফুটেছে তিল ফু**ল** भार्ठ ; উঠানে ফুটেছে টগর বেলা, পথেব ধারে ফুটেছে শিরীষ ; বাগানে আমের গাছ ফলের ভাবে তথে পড়েছে, গিরবর্জায় মা-লন্দ্রী মনের আনন্দে স্বপ্ন দেখছেন। হঠাং তিনি কেঁপে উঠলেন। এ কি হ'ল। কিসেব এ আঁচ ? কিসের কালিতে দ্ব কালে। হয়ে গেল ১ কই, দে মতির আলো কই ? নিজেদের ঘবে নিজেরাই আগুন লাগিয়েছে ছত্রিবা; আগুন জলছে দাউ-দাউ করে হাজার জিভ মেলে, ক্যাপা লাল ঘোডার দঙ্গল ছুটছে, ঘাডে নাচছে কালো শিখার লম্ব। কেশার। স্বতান তাব স্থ্যার। লাল হয়ে গেল আকাশ, কালো হয়ে পেল মাটি, লাল যোডাৰ ক্ৰেৰ দাপটে ধুলোৰ মত উড়ৰ ধোঁয়া আর ছাই। মা-লন্ধী কাঁদলেন—নিশেহার। হয়ে গেলেন, চাবি নিকে আলোয় আলোমন, কিন্তু তাৰ চোণে, সৰ অন্ধকাৰ ঠেকল। ছত্রিদের বুকের মতি निरक्रान्त नरकत आधारत जाएड क्लांट क्लांट काडित का बाहे का निरम्ह । সেই ছাই উচে উচে তার দমও মেন বন্ধ হয়ে এল, ছত্রিদের বুকের আগুনের আঁচে যেন তার দর্মান্ধ ঝলদে গেল। তিনি তথন চোথের জলে ভেদে ছুটে द्वितिख रभटनन । भर्थ भर्थ छूटं अस्म माजारनन वास्त्रकत क्रम नमीत चारहे। পাঁচমতীর কানম্ব-বাদীর গিল্লী ছিলেন দেখানে। চৈত্র-পর্ণিমার লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর আটনে সাল্পনা দেবেন, তারই জল নিতে এসেছিলেন নদীর ঘাটে। তিনি বললেন, আহা—মা গো! এই রাত্রে একা তুমি কোথায় যাবে ? মা বললেন, আমার দর্বাঙ্ক জলছে। গিন্নী বললেন, ব'দ মা, আমি তোমায় আঁচল দিয়ে। বাতাদ করি। আঁচল দিয়ে বাতাদ দিলেন, যত্ন করে দর্কাক মুছিয়ে দিলেন। মা বললেন, আনার কাছে কিছু চাই তো বল। গিলী বললেন, কি চাইব মা ? দেবতাকে পেল্লাম করি, অতিথিকে সেবা করি, তেষ্টা পেলে জল দি.

শোকা-ভাপাকে মিষ্ট কথা বলি, এ কি কেউ কিছু দেবে ব'লে? মা দেখলেন, গিন্নীর বৃক্রের ভেতর আচার-বিচারের থোলা ছ'টি খুলে গিয়েছে— ভার মধ্যে টল্-মল্ বরছে সেই 'মভি', যে মতি রাজা হ'লেই পায় না, দেবভারা যার সন্ধানে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান—সেই মতি। তিনি গিন্নীর পিছনে পিছনে অদৃশু হযে গিয়ে ভাঁদের বাড়িতে চুকলেন। এ দিকে সে রাত্রে গির্বরজায় সে কি আগুন! সে যেন খাওব-দাহন হয়ে গেল। ঘরের থড় পুডল, দরজাজানালা পুড়ে গেল। সোনা গলে ছাইয়ের মধ্যে হারিয়ে গেল, থালা-কাসা গলে গেল, বহু জনের ছেলে পুড়ল, মেয়ে পুড়ল, কাচা ভালগাছ জলে গেল দাউ করে। স্কাল-বেলাগ দেখা গেল, মাঠের তিল ম্বলের বেগুনে রঙ কালোহ্য গিয়েছে।

আকাশের দিকে চেনে নর্সিংহ কাদছিল। তার কালা কেউ লক্ষ্য করে নাই। দিদিনা চুপ করলে। কিছুলণ পর আবাব বললে— যাথাকল অবশিষ্ট সোন। রপো— এর পর থেকেই একে একে গিয়ে চুকল ওই কারহদের বাডী। তার পর যজি শেষ হ'ল, কোম্পান্দীর মালগুজারী দিলে না ছত্তিরা আপনাদের মন্যে ঝগড়া করে। পঞ্চাশ টাকা! মাত্র পঞ্চাশটা টাকা! বাস্। স্বেমনাবায়ণ ডুবলেন আর কোম্পানীর লোক ঘড়ি পিট্লে—এক তুই তিন: ছুটে গেল গির্ববভাব জমিদাবী স্বত্ব। দেও কিনলে ওই পাঁচমতীর কায়স্থর।

দিদিয়া আবার চুপ করলে। কিছুক্ষণ পরে অত্যস্ত আক্ষেপের সঙ্গে মাথা নেড়ে বললে—ও মতি গেলে আর ফেরে না। সোনা-রূপা যায়, আবার আসে, ধীরা বেচে আবার কেনা যায়। কিন্তু মনের যে মতি, সে গেলে আর ফেরে না। বোধ হয় পুরুষ-বরাবরই আর ফেরে না। আজও তো ফিরল না। আজও সেই আগুন দেয় ছত্তিরা আপনাদের ঘরে। হায় রে হায়!

হায় রে হায়ই বটে। দিদিয়া ঠিকই বলেছিল। বর্ক-আন্দাজ গিরিধারী সিংহ-রায়ের বংশ—তার জ্ঞাতি-বন্ধুর বংশধব্বো মতিচ্ছন্ন হযে লক্ষীছাড়া হয়ে বরকন্দাজী বৃত্তি নিলে শেষে। পাইকের কাজ, চাপরাদীর কাজ, দারোয়ানের কাজ। কাজনি প্রথম অবশ্য দেশোয়ালীর ঘরে তারা নেয় নাই, নিয়েছিল ওই রামনগরের সায়েব-কোপ্পানীর রেশমকুঠিতে। তার পর ক্রমে দেশোয়াল জমিদার ধনীর বাড়ীতে। লক্ষী গেল, বৃত্তিহীন হ'ল, তবু চৈতন্ত হ'ল না; মাথায় পাগড়ী বেঁধে গোঁপে তা দিয়ে পায়ে নাগরা প'রে লাঠি নিয়ে ডাক-হাঁক করে বেড়াত, আর বৃক্ চাপড়ে বলত, "শির লেনে সেকতা—দেনে ভি সেকতা—হাম লোক ছত্রি হায়।" অহকার করতে এতটুকু বাবত না। আবাব নানা জাতেব অন্ত পাইক-বরকন্দাজদের সঙ্গে স্বন্ধনালনা আগেকার কালে ছত্রিদের বাড়ীতেই পাইক-চাকরের কাজ করত, তাদেরই বংশবরদের সঙ্গে ভত্তিদের বংশবরেরাও কর্মজীবনে মিশে প্রায় একাকার হয়ে গেল। অবশ্য বাজী-হাডিরা তাদের পায়ে হাত দিয়ে প্রশামটা করত, আর জনটা ছুতি না। কিন্তু গাঁজার করে, তামাকের করে চলত হাতে-হাতে।

শুধু দিংহ-রায়দের ত্'বা ছী কোন রক্ষে মান বাঁচিয়ে চলত। তারা কারও বাঁধা-মাইনের চাকরী কবত না। তারাও অবগ্য ওই বৃত্তিই নিমেছিল, কিন্তু তাদের ছিল ঠিকের কাছ। দাপ্র-হাঙ্গামায় টাকা ঠিকে করে কাছ করে আসত। আরও একটা কাছ তারা করত। গির্বর্জার লাল ঘোড়ার কারবার। এক কালে চাকলাম লাল ঘোড়ার খ্যাতি খ্ব প্রশার লাভ করেছিল। দামাল্য বিরোধেই লাল-ঘোড়া-ছাড়াটা একটা রেওয়াদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দিংহ-রায়েদের ত্'বাড়ীর অদমদাহদী কারবারীরা এক ঘোড়া ছাড়তে নিতেন পাঁচ টাকা, ত্'ঘোড়ার জল্মে দশ টাকা, তিন ঘোড়ায় পনেরো, চার ঘোড়ায় কুড়ি। অর্থাৎ কারও ঘরে আগুন দিতে হ'লে ঘরের কোণ-পিছু পাঁচ টাকাছিল পারিশ্রমিক। এক কোণে আগুন দিতে পাঁচ, ত্'কোণে দশ, তিন কোণে প্রেরো, চার কোণে ক্রেরা, চার কোণে ক্রেরা, চার কোণে

আগুন দিয়েও কিন্তু ধর্ম বাঁচাত; আগুন দেওয়ার পর আগুন জলে উঠবামাত চীংকার করে উঠত, "উঠডে। দোডডে। লাল ঘোড়া।" অর্থাং উঠ্বে, দৌড়ে আয় রে, আগুন।

এই চীংকার করাটা হ'ল ছত্রিদের একটা বিশেষর। ছত্রিদের দৃষ্টাস্তে আরও অনেকে—হাড়ি-ডোম-বাগদীদের ত্'দশ জন, সংজাতিরও ত্'এক জন, ম্দলমানদেরও দশ-বিশ জন লাঠির কাজ এবং লাল ঘোড়ার কারবারও করত, কিন্তু তারা সকলেই এ চীংকারটুকু করত না। ছত্রিদের এটা ছিল ধর্ম। এ চীংকার না করলেই তারা ধর্মে পতিত হ'ত। অসতর্ক ব্যক্তিকে আক্রমণ করা তাদের ধর্মবিক্ষন।

দিদিয়ার সেই আক্ষেপ দে দিন নবসিংঘের বুকের মধ্যে শেলের মত বিনৈছিল। সেই কবে কোন্ ছেলেবেলায় হৈত্র মাসের চাদনীর রাতে শোনা কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে নরসিংয়ের। দিদিয়ার চোথ দিয়ে জল পড়েছিল — চাঁদের আলোম গালের উপর সে জলের দাগ চক্-চক্ করে উঠছিল মধ্যে মধ্যে; নরসিংয়ের মনে হয়, সে য়েন এই একট্ ঝাগে কাদতে দেখেছে তাকে। দিদিয়া তাকে বলেছিল—ভাইয়া নরসিং, তুই য়েন এ কাজ করিদ না। লিখা-পড়ি শিখবি, মায়্য়ের মত মায়্য় হবি। কেমন ?

নরিদিং কথা বলে উত্তর দিতে পারে নাই, উপুড় হয়ে শুয়ে সকলকে লুকিয়ে সে কেঁদেছিল, ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিযেছিল—হা। সে তাই করবে।

পরের দিন সে কুন্তীর এবং লাঠির আগড়ায় যায় নাই। তার জেঠামশাই — এ অঞ্চলের বিখ্যাত শ্রবীর মাধব সিংহ এসে ডাকলে—নরসিং! আথড়ামে কেঁও নেহি গিয়া রে ? তবিয়ৎ কুছ থারাপ হুযা ?

মাধব সিং কোন মতেই বাংলা বলত না। ছত্রিস্ব-গৌরবে সে বলত মেঠো ভুল হিন্দী। ভুলই হোক আর মেঠোই হোক, তাতে তার লজ্জা ছিল না। হিন্দী হ'লেই হ'ল। তবে হ'দশটা আদব-কায়দার ভাষা তার জানা ছিল। সে কথনও বলত না—আপকা ঘর কাঁহা ? বলত—জনাবকে দৌলতথানা কাঁহা ? নিজের ঘরকে বলত গরীবথানা। জেঠা মাধব সিংকে মনে হ'লে আছও নরসিংয়ের বুক ভয়ে কেঁপে ওঠে। তুর্লান্ত মায়্য, বিশাল চেহাবা, তার উপব মধ্যে মধ্যে জেঠার মাথা গরম হ'ত। তালু কামিয়ে তার উপর য়তকুমারীর শাঁস চাপাত। চোথ হয়ে উঠত বাঙা জবাফুলের মত। প্রথম কমেক লিনথম ধরে থাকত। কথা কম বলত। কোন কোন বার অল্লেই যেত, স্বস্থ হয়ে উঠত। কোন কোন বাব একেবারে কেপে উঠত। মনে আছে নবসিংযেব—কোমরে কেবল মাত্র কৌপীন এঁটে প্রকাণ্ড লাঠিগাছটা নিয়ে রাভায-বাভায় পাঁয়তাড়া ভেঁছে বেডাত, আর হাকত—আওরে কোন্ হায় মর্লানা! আও বে! তার পরই হা-রা-রা হাকে লাঠি ঘূরিয়ে সামনের বাডীর চালের উপব লাঠিব আঘাত করত। সামনে কোন বাডী-ঘর না পেলে পথেব ধারে গাছগুলিব উপর চালাত তাব লাঠি। আর অটুহাসি হাসত—হা-হা-হা-হা-

জেঠার প্রশ্নের উত্তরে কোন কথ। নরসিংঘের মুগ দিয়ে ঘটল না, সে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। তার কপালে বুকে হাত দিয়ে জেঠা বলেছিল—বরফ কা মাফিক হিম ছায়া! তাঁ! আবে, তব কেঁও নেহি গিয়া! এও বাতাও!

নরসিং এবার মৃত্র কঠে বলেছিল—প্রভিল্য।

— কেযা ? ইণ্ডেল্জ পড রহা ? আ ? লিথা পঢ়ি ? কেঁও ? তুম কা সমতাহও গে ২ উল্ল ক্ষেকা।

মাধব সিং আচমক। তাকে ছই হাতে আলগোছে তুলে সজোরে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিয়েছিল। বাড়ী-ঘর খুঁছে ক'খানা বই-কাগজ যা সে সামনে পেয়েছিল, ছিঁছে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু নরসিংযের ভাগ্য ভাল যে, সেগুলো তার বই নয়।

সেই দিন রাত্রেই নরসিং ঘর থেকে পালিয়েছিল। পালিয়ে এসেছিল এই ইনামবাজারে। ইমামবাজারের পাশে আকুলি গ্রামে এক ঘর ছত্তি আছে—এই আকুলি গ্রাম হ'ল তার মামার বাড়ী। মামার বাড়ীতে এসে সে উঠেছিল। সেই তার জীবনে প্রথম মামার বাড়ীতে পদার্পণ। সির্বরজার ছত্তিরা বিয়ে করে বউ নিয়ে আদে—দে বউ আর কথনও গির্বরজার সীমানা থেকে বাইরে যেতে পায় না। এই তাদের সেই পুরানো কাল থেকে নিয়ম। কালে কালে অবস্থার পরিবর্ত্তনে ছত্রিদের আনেক ব্যবস্থার ওলোট-পালট হয়েছে, কিন্তু মেযেদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। পুকুর কাটানোর কল্যাণে মেযেদের বাড়ীর পাতকুযোর তোলা-জলে স্থানেব পরিবর্ত্ত পুকুরঘাটে স্থানের রেওযাজ হয়েছে, অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এখন মেয়েরা বাসনও মাজে, ঘুঁটেও দেয়, গ্রামের পথে বেরিয়ে এবাড়ী-ওবাড়ী থেকে ওপাড়া পর্যান্তও যায়, এমন কি বাগদীপাডায় শাক্তনাছ কিনতেও য়ায়: কিন্তু তার বেশী নয়, গ্রামের সীমানার বাইরে তাদের বেক্তবার হুকুম নাই। নরসিংযের মায়েরও সেই নিয়মে কথনও বাপের বাড়ী আসা ঘটে নাই, তবে সে ওনেছিল, রামনগরের রেশমের কুঠি আছে, কুঠির চিমনী দেখা যায় ছ'জেশে দূর থেকে; সেই রামনগরের নদী পার হয়ে ওপারে শডক চলে গিয়েছে ইমামবাজার পর্যান্ত: ইমামবাজার চুকবার মুথেই আকুলিয়। গ্রাম। আকুলিয়ার মেয়েড়ই সরকাবী ডাক-বাংলা, ডাক-বাংলার পরেই আছে পুরানো একটা নীলকুঠির ভাঙাল্বাড়ী, সেই ভাঙা বাড়ীর পাশেই আকুলিয়ার ছত্রিদের বাড়ী। ধরণী রাম—তার মামা।

আছ ও স্পষ্ট মনে আছে নরসিংযের। তুপুববেলা সে এসে দাঁড়িয়েছিল মামাব বাড়ীর দরজায়। বগলে পুটুলির মধ্যে ছিল তু'খানা কাপড় আর তার বই ক'খানা। ইমামবাজারে বড ইংরাজী ইস্কুল আছে। সেই স্কুলে সে পড়বে, এই সন্ধল্প নিঘে বাড়ী থেকে সে বেরিয়েছিল। তার মামার ছেলে-পুলে নাই, মামা তাকে খুব ভালবাসে। কত বার এসেছে তাদের বাড়ী।

মামা বাড়ীতে ছিল না। মামী উনোনশালে বদে হুঁকোয় তামাক থাচ্ছিল।
নরিসিং তাতে বিশ্বিত হয় নাই—গির্বরজাতেও মেয়েরা তামাক থেত। মামী
তাকে দেখে লজ্জিত হয়ে পাশে হুঁকোটা নামিয়ে প্রশ্ন করেছিল—কে
গো তুমি ?

भाभी कथन । भित्वत्रकाय पाय नार्ट, नत्रिन्टिक टिनवात कथा नय।

নবসিং বলেছিল, আমার বাড়ী গির্বরজায়। আমি নরসিং। বার্ধরণী রায় আমার মামা।

বদ ন্তকালের ত্'পহর বেলা। সকালবেলাটা ঠাণ্ডা থাকলেও তুপুর-রোদ বেশ চন্চনে হবে উঠেছে। তার উপর ইঞ্জিনটা হবেছে গরম। বেভিয়েটারের থোলা মুগ থেকে এখনও ধোঁষা বাব হচ্ছে। নদীব বালি ঠেলে যখন উপরে উঠেছিল, তখনই আব একবার ঠাণ্ডা জল দেওবা উচিত ছিল। কিন্তু নদীর ওপার থেকেই নরসিংকের মন কেমন হবে গিযেছে। পুরানো আমলেব গল্পের ঘোর ধরে গিযেছে যেন। ইমামবাজারে প্রথম বাবুদের সথের থিঘেটার দেখে তাব মনে যেমন ঘোব ধরেছিল—তেমনি ঘোর। জল নেওয়াব কথা আর তার মনেই হয় নাই। রামটা ছেলেমান্তম, তার উপর একেবারে বৃদ্ধিহীন। নেহাৎ মে তাব সম্বন্ধী, আর অবস্থা বড়ই থাবাপ হয়েছে ওদের, তাব উপর স্থী মব্বাব সময় হাতে ধরে তাকে বলে গিয়েছে 'রামকে দেখো', তাই দে রামকে রেখেছে। বেহুদৈ ছোক্বা! দোষ নিতাইদার। নিতাইয়ের ভুল হওয়া উচিত হয় নাই। পুকুরে গিয়ে এতক্ষণ ধরে তারা কবছে কি প্রপুরে খুঁছে জলে তুলছে না কি প্

পিছনে একথানা গকর গাড়ীর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। একটা একটানা ক্যা

শব্দ—উঠে থেমে যাচ্ছে শব্দটা, একটি নিদ্ধিষ্ট সময় পরেই আবাব সেই একটানা

শব্দ আরম্ভ হচ্ছে—ক্যা—ক্যা।—ক্যা। তুপুরবেলা মাঠের মধ্যে দূর থেকে শব্দটা

ভনলে মন কেমন ঝিমিয়ে আসে। নরসিং পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখলে

কেটা টাপর-দেওয়া গাড়ী আসছে। যাত্রী চলেছে। নরসিং ব্যস্ত হয়ে উঠল।

গাড়ীখানা এসে আটকে যাবে। মাঠ দিয়ে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গোলে নরসিং

শভ্বে ঝক্ষাটে। ধূলো খেতে হবে থানিকটা। হর্ন দিয়ে—তেমন গোঁয়ার

গাড়োয়ান হ'লে ধমক দিয়ে, গালি-গালাজ করে মাঠে নামিয়ে পথ থোলসা করে

নতে হবে। নরসিং হর্ন দিতে আরম্ভ করলে, নিতাই এবং রামকে সে সংকেত

জানালে। হর্ন দেওযার ভঙ্গীর মধ্যে তার অসহিফুতা স্থপরিকৃট। ক্রনশ হর্নের শব্দ উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে আরম্ভ হ'ল।

—এই নিতাই ! হারামজান। শ্বার-কি বাচ্ছা —! ওরে —উরু —ক র।—মা —!

রামা — আকারের লম্বা টানটা তার শেষ হ'ল না, পিছনে একটা হুড়মূড় শব্দে দে চমকে উঠল। চকিত হয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে দে দেখলে, পিছনের গক্ষর গাডীটা মাঠের পথের পাশের মাটির বাঁধের উপর থেকে উন্টে পড়ে গিয়েছে। একটা গরু দড়ি ছিঁডে মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে, অগুটা উন্টে-যাওয়া গাড়ীটার চাপে মাটির উপর মূথ থ্বড়ে পড়েছে। গাড়োয়ানটা বোধ হয় আগেই লাক দিয়ে পড়েছিল এবং নিরাপদ দ্বয় বজায় রেগে দে বাঁধের উপর দাড়িয়ের এম্বর একবার বলছে—এই যা, মল' মল'! আর একবার পলায়নপর গরুটাকে হেঁকে বলছে—হ'-হ'-হ'। এই—হ'-হ'!

লাক দিয়ে নেমে এল নরসিং। প্রথমেই গাড়োষানটার হাত ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে বললে—হ'-হ' করবি পরে। গাঙী তোল্ আগে। পকেট থেকে ছুরি বার করে চাপা-পড়া গরুটার দড়ির বাঁগন কেটে দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে গাড়ীর জোয়ালটাকে তুলে ধরলে। গরুটা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। নরসিং সমক দিয়ে গাড়ায়ানটাকে বললে—গোওয়ারীর কি হ'ল দেখ়! সোওয়ারী ছিল গাড়ীতে ?

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলে নরিদিং—মাত্রষ দেখা যায় না, শুধু তামাকের বোঝা। পিছন দিকে এদে দে উকি মারলে। তামাকের বোঝার নিচে থেকে কাপড়ের থানিকটা বেরিয়ে আছে দেখা যাচ্ছে।

তামাকের বোঝা ঠেলে টেনে বার করলে নরসিং। এক জন নয়, হু'জন। এক জন প্রৌঢ় আর একটি বিধবা যুবতী মেয়ে। তামাকের বোঝা চাপা পড়ে হু'জনেই হাপাচ্ছে, আঘাতও অল্প-স্বল্প লেগেছে, টাপরের বাধারীর থোঁচায় মেয়েটির কপাল কেটে গিয়েছে। প্রৌচ্যের কাঁধে থোঁচা লেগেছে। জল চাই। নিতাই ও রামের জন্ম নরসিং মাঠের দিকে দৃষ্টি ফেরালে। ওই তু'জনে নবাবী চালে আসছে! নরসিং ইাকলে—জলদি। এ—ই! জলদি।

## চার

মেয়েটির রূপ আছে, স্থন্দরী মেয়ে। সব চেনে স্থন্দর তার গায়েব বঙ আব চল। পায়ের রঙ ভাব যত ফরস।, চলেব বঙ তত ঘন কালে।। দুপুরের বৌদ্রে ভার মুগুখানি সিজুরের মত রাঙা হয়ে উঠেছে, গুল্ল স্বক্ষ অকের নিচে রক্তোচ্ছাস যেন স্পষ্ট দেখতে পাওল যায়। রাজা টকটকে মুখেন মুখে চোখেন পাতা গুলি এবং জ্র হুটিও ঘন কালো, ছোট কপালটিকে দিলে ঘন কালে। রুক্ষ চুলের রাশি ফেঁপে-ফুলে রুয়েছে, ভাতেই মেয়েটিকে অপূর্ব্ব স্থুন্দর দেখাছে। তেমনি তাকে মানিয়েছে সালা থান-কাপড়ে, নিরাভরণ বৈধবোই যেন তাকে সব চেয়ে ভাল দেখায়। মেযেটি অল্লেই উঠে কাল। উঠে গায়ের কাপড-চোপড দম্ভ ক'রে মাথায় অল্প ঘোমটা টেনে দিয়ে নিভাস্ত নিরাসক্তের মত বসে বইল। সঙ্গী **প্রো**টের জন্ম কারুলভাই ভার দেখা গেল ন।। সে উঠে ব**ে** এই নর্সিং **প্রোতের কাছে** এল। নিতাই তার মূথে জল দিচ্ছিল। লোকটি মাটির উপব ত্থনত পড়েছিল। চোগ দিয়ে অনুসলি জল পড়ছে আরু ক্রমাস্ত কাশ্ছে লোকটি। নাকে, মুখে, চোখে ভামাকের গুঁছে। চুকেছে বেচারার। কালে। বেঁটে মোটা লোক, কাপড-চোপড় প্রার ভঙ্গি দেগেই বুঝতে পারা যায়, এদেশী <sup>।</sup>মাতুষ নয়। নর্দিং এক-ন্জরেই চিন্*লে—লোকটি* হয় ভকত-টকত অ্থাৎ 'মাড়োয়ারী, নয় তো দাহু-টাহু অর্থাং হিন্দুত্তানি বেনিয়া কেউ হবে; তামাকের 'ব্যবসা করে। লোক সে হরেক রকমের দেখেছে তার গাড়ীর কল্যাণে। 'নিভাইয়ের হাত থেকে জলের টিনটা নিয়ে বেশ পানিকটা জল দিয়ে তার মুথ धुइराय मिराय बनारन-- छेर्रन-- छेर्र वञ्चन ।

লোকটি কোন সাড়াও দিলে না, তেমনিভাবে পড়ে রইল। নরসিং আবার বললে—উঠুন। শুনছেন ?

নিতাই বললে—ভুটে প্যাটে মার এক থোঁচা, এখুনি কোঁক করে কোলা ব্যাঙের মতন লাফিয়ে উঠে বদবে। না হয় তো কাতুকুতু দাও। ভাকামী করে পড়ে আছে বেটা।

রাম হি-হি করে হাসতে শুরু করে দিলে। মেরেট মুণে কাপড় দিয়ে ঘুবে বসল। নরসিং লোকটির হাত ধরে টেনে তুলে বেশ যত্ন করে বসিয়ে দিলে, বললে, লাগে নাই তো বেশী, এমন করছেন কেন ? উঠে বস্থন।

উঠে বদেই লোকটি হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠন।—ম রে বাপ রে বাপ, হামবা জান চলা গোণা রে বাবা, মর গেইলো বে বাবা! হায় ভগোয়ান!

নরিশিংয়ের ইচ্ছা হ'ল একটি চড় কষিষে দেয় লোকটির গালের উপর।
এই তুপুর রৌদ্রে নিজের গাড়ী ফেলে লোকটার আকামী শোনা তার কাছে
অসহ বোধ হচ্ছিল ক্রমণ। তব্ও ভদ্রতা রক্ষার জন্তই সে চুপ করে রইল,
হাজার হ'লেও গাড়ী উন্টে তামাকের বোঝা চাপা পড়ে থানিকটা চোট খেমেছে
লোকটা।

পরক্ষণেই কিন্তু লোকটা উঠে দাঁ ছাল, গাড়োয়ানটার দিকে হাত বাড়িয়ে এক মৃহর্ত্তে কালা থামিয়ে গর্জন করে উঠল—হারামন্ধাদে উল্লুকে বাচ্চে—তুম হারামন্ধাদে হামারা জান মার দেতা! তার পর আর সাধারণ গালি-গালাজে তার কুলিয়ে উঠল না, আবস্তু করলে অশ্রাব্য, অল্লীল গালাগাল। তার পর আরম্ভ করলে শাদন—তোরা থাল উতার লেবে হামি, হাজ্যি তোড় দিবে; ফাটকমে ভেজবে হামি শালাকো।

তার পরই অকস্মাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল আরও উগ্র এবং উচ্চ কণ্ঠে—আরে হারামজাদী কুত্তী বে-সরমী কাঁহাকা, তু হাসছিদ ? কেনে হাসছিদ ? কাহে ? কাহে ? বলতে বলতে সে এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে।

মুহুর্ত্তে পাংভ হয়ে উঠল মেয়েটির মৃথ, ত্রন্তভাবে দে পিছিয়ে গেল কয়েক পা।

নরসিং আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না, খপ করে সে পিছন থেকে লোকটির হাত ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে টেনে আটকে দিয়ে বলে উঠল—এই যো।

দে ঝাঁকানি এবং ধমক থেয়ে লোকটি চমকে উঠল—এর জন্যে দে প্রস্তুত ছিল না: নরসিংয়েব ম্থের দিকে দে অবাক হয়ে চেযে রইল। নরসিং বললে, কি রকম লোক মশাই আপনি ? এই একেবারে হাউ-মাউ করে কেদে সারা, আর এই একেবারে গাডোয়ানের ওপর বীর-বিক্রম, এই মেয়েলোককে মারতে ছুটছেন! আপনার মাথা-টাথা থাবাপ নাকি!

নিতাই বলে উঠল—পিঠের চামডা তুলবার, হাড় ভাওবাব আর আইন নাই, ব্বলেন! সে তুমি যে হবে সেই হ'ও—রাজাই হও আর মহাবাজাই হও:

আব মেয়েলাকের গায়ে হাত তুললে তোমাকেই যেতে হবে ফুটিকে, হাা।

নরসিং থের বাগ থানিকটা বেডে গেল, অকাবণে যেন বেড়ে গেল, সে অত্যন্ত গন্ধীরভাবে বললে—গাড়োলা ভোলাকে ইচ্ছে করে ফেলে দেয় নাই। আব মেয়েটিই বা কি দোষ করলে ভোলার কাছে ?

রাম হি-হি করে হেনে উঠন, মেটের সে মুথ-পুরিয়ে-হাসি সে দেখেছিল.
বললে—পচা কুমড়োর মত ওই ভৃটি-নাচ দেখলে কেউ না হেনে থাকতে
পারে ৪ হাসির বেগ সামলাতে না পেরে সে এবার বসে প্রভল।

নরসিং এবার তাকেও পমক লিয়ে উঠল—রাম!

লোকটি এতক্ষণে কথা বললে। শান্ত ধীর অথচ গড়ীব স্বরে বললে, হামারং হাঁত ছোড় দিজিয়ে। তার সে কথা বলার ভঙ্গিতে ও কণ্ঠস্বরে নরসিং আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কে বলবে যে, এই লোকটাই কয়েক মুহর্ত্ত আগে সঙ্গের মত হাঁত-পাছুঁড়ে ক্ষ্যাপা কুকুরেন মত চীংকার করছিল!

লোকটি আবার বললে, আপনি গ্রামার দ্বান বাঁচাইয়েছেন। আপনাকে সাথ হামি তকরার করবে না। লেকেন গ্রঁত ছোড়িয়ে দিন।

নরসিংয়ের হাত আলগা হয়ে গেল আপনা থেকে। লোকটি টেনে নিলে নিজের হাত। লোকটি বললে—গাড়োরানের বাত শুনেন তে। হামান পাশ। বিচার করেন তো। আঙুল বাড়িয়ে গাডোমানটাকে দেগিয়ে দে বললে, উকে হামি বারণ করলাম দফে দফে, বারণ করলাম—মাঠকে ভেতর মথ যাও, গাডী খাড়া রাখো মোটরকে পিছে। মোটর চলা যারগা তো গাড়ী চালাও। নেহি শুনা হামারা বাথ। বোলা কি—ধূলা হোগা। আওর উদকা এক বাং—'দেখেন তো, দেখেন তো, মাঠের ভিতর কেমন মজা করে যাব। দেখেন তো।' কিন হাম মানা কিয়া। মেরে বাথ নেহি শুনা। হটদে গাড়ী ঘুমা দিয়া মাঠকে উধার—গরু চঢ় গিয়া নালাকে বাঁদ পর। আপ হন দিয়া; ডরকে মারে গরু মার দিয়া লাক। বাদ, উলট্ গিয়া গাড়ী। কথা শেষ করে দে নরসিংয়ের মুথের দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত্ত। তার পর বললে—আব আপ বোলিয়ে তো উদকো কম্বব হায় কি নেহি প

নবসিং, রাম, নিতাই তিন জনকেই শুরু হয়ে থাকতে হ'ল এবার। গাড়োয়ানের অপরাধ এর পদ স্বীকার না করে উপায় কি ?

লোকটি এবাব মেয়েটির দিকে তাকিবে হাসলে—তুচ্ছতায়, মুণায সে হাসি মর্মান্তিক। এবং সে হাসিও সাধারণ লোকে হাসতে পারে না। হেসে সে বললে—আউব ওই মেইয়া লোকটির বাং শুনবেন ? উসকে হামি কিনে আনছি মশা। আডাই শুও রূপেয়া দিয়া ওকরা বাপকে।

বিশ্বয়ে হতবাক হয়ে গেল তিন জনে।

লোকটি বললে—মাইয়া লোকটার পুকুর-ঘাটসে পাকড়কে লিয়ে গিয়েছিল চার আদমী—দোঠো মুদলমান, এক আদমী বগ্দী, এক আদমী হাড়ি। কেদ হয়া। উ চার আদমীকে জেল হো গেয়া। লেকেন কেদমে বাপকে দেনা হো গোয়া। গাঁওমে পতিত হয়া। হাম দিয়া আড়াই শও রূপেয়া উদকে বাপকো। উ বেটিকো দিয়া হামার সাথ—হামারা বাড়ীমে ঝিকে কাম করবে। আবার সে একটু থামলে, তার পর প্রশ্ন করলে, বোলিয়ে তো—ওকরা হাদনে কা একতিয়ার হায় ?

নরসিং অবাক হয়ে গেল। সে শুধু ফিরে তাকালে এই মেয়েটির দিকে।
মেয়েটি যেন পাথর হযে গিয়েছে। মাটির দিকে চেয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে,
মাথাব ঘোমটা কথন হপুরের বাতাসে উড়ে খসে পড়েছে, কিন্তু সে বোধও
তার নাই।

লোকটি আবাব হাদলে। তার পর বললে—ই গাড়ী কিদকা হায় ? আপ তো ডেবাইবৰ হায়।

ন্রসিং এ প্রশ্নে একটু সচেতন হয়ে উঠল এবং ওই প্রশ্নে একটু বিরক্তও হ'ল। গাড়ী কিসকা হাল ? সে গভীবভাবে উত্তর দিলে—ইা, ড্রাইভ আমি নিজেই কবি। লেকেন গাড়ী হামাবা হার।

নিত।ই প্ৰিকাৰ কৰে দিলে কথাটা—ট্যাক্সি হায়। সিংজীই মালিক হায়, নিজেই ডুটেভ কৰতা হায়।

- गानि ?
- —रां—रां—ङाङारक त्यावित्रगाङी।

হাসলে লোকটি—ভানতা হায় হাম। লেকেন ইণার কাহা যায়গা ট্যাক্সি ?

নরসিং গভীরভাবেই বললে—বাড়ী যাতা হার, গির্বরজা গাঁও জানতা আপ ?

- —হা হা।
- এতি হামরা গাঁও।
- —ই।, আমি শুনিখেছি কি ছত্রি লোগের এক লেড্কা ইমামবাঙ্গারমে টাাক্সি কিরা হার। হামারা নাম আপ নেহি শুনা? শুপনরাম সাহু, শহর শুমপুরমে হামারা গদী। তামাকু চাউলকে কারবার। গির্বরজামে হামারা তিন-চার ধরিদার থাতক হায়।

নামটা নরসিংয়ের পরিচিত, লোকটা মস্ত বড় ব্যবসাদার। কিন্তু ওই উদ্ধৃত ভঙ্গী নরসিংয়ের ভাল লাগল না। সে বললে—না। কই, আপনার নাম আমি শুনি নাই কখনও। সঙ্গে সঙ্গে সে মোটরের দিকে অগ্রসর হল। বললে—নিতাই, জল দে রেডিয়েটারে। বেলা অনেক হয়ে গেল।

—আরে শুনো—শুনো—কি নাম তুমার ?

নরসিং কথার উত্তর দিলে না। নিতাই কিন্তু ফিরে লোকটির দিকে না তাকিয়ে পারলে না।

- —শ্যামপুর পৌছা দেগা হামা লোগনকে ?
- হেসে নিতাই বললে—কত ভাড়া দেবেন ?
- —তুমলোক বোলো—কেতনা লেগা।

আবার নরসিং বললে—লোকটাকে জব্দ করবার জন্তেই—পঞ্চাশ টাকা।

—পচাশ ? ভ্রুক্ঞিত করে লোকটি বললে—পনরো মাইল রাস্তা যানেকা লিয়ে পচাশ রূপেয়া ?

নরসিং বললে—গাড়োয়ানটাকে পাশের গাঁঘে পাঠিয়ে একথানা গরুর গাড়ী দেখ। নেরে নিতাই, মার হাওেল।

—রোগো! পচাশ রূপেয়াই দেবে হামি। লোকটা অগ্রসর হয়ে এসে গাডীর দরজার হাণ্ডেল ধরে দাঁডাল।

পঞ্চাশ টাকা! নিতাই নরসিংয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। নরসিং বললে—দে দরজা খুলে।

লোকটা বিচিত্র লোক। গাড়ীতে উঠেই দিগারেট বার করলে। নরসিংকে দিয়ে বললে—লেও ভাইয়া।

নরসিং মাথা নেড়ে বললে—না থাক্।

লোকটা পিছনের সিট থেকে উঠে নরসিংয়ের কাঁধে হাত দিয়ে বললে— কেয়া ভাই—হামার পরে গোসা করিয়েছে তুমহি ? না—কেয়া ? কি কস্কর করলাম ভাইয়া ? নিতাই ব্ঝেছিল ব্যাপারটা—দে বলে উঠল—কি আপনি তুমি তুমি করছেন বলুন তো? ট্যাক্সি চালাই বলে আমরা কি ছোটলোক না কি ?

—আরে রাম-রাম! রাম কহো ভাইয়া। ইসকো লিয়ে গোসা কিয়া! আরে ভেইয়া বোলিয়ে তো—আপনা লোগদে হামারা কেতনা উমর বেশী হয়।? আরে দেখিয়ে তো মাথা হামরা—একদম সব সাদা হোইয়ে গেলো। হামি দাদা—আপলোক ভাই। বলে সে হা-হা করে হেসে উঠল।

নিতাই এবার হেসে ফেললে, বললে—তা যদি বলেন, তবে কথা নাই। রাম হি-হি করে হেসেই চলেছিল—সে নিতাইরেব কানে কানে বললে— লোকটার কানের চুল দেখ মাইরী—যেন বাম ছাগলেব দাডী! সে শুধু লক্ষা

**করছিল—লোক**টার কোথায় কি হাস্তকর কু<u>ৰ</u>ীতা আছে।

নরসিংয়ের পিঠে হাত দিয়ে গুখনরাম আবার বললে—লেও ভেইয়।— পিয়ে। নিগরেট! এবার সে নরসিংয়ের মূথে গুঁজে দিলে সিগারেট।

দক্ষে সক্ষে নিতাই ক্ষেত্রটাকে লঘু করে তুললে বেশ একটি সরস রসিকতা করে। বললে—দাদা লয়—সাওজী আমাদের ঠাকুরদাদা! "ঠাকুরদাদা। প্রেয়ারা থায়।" না কি সাওজী ?

সাওজী খুশী হতে উঠল—বহুং আচ্ছা—পিবে।, তুর্নভি সিগরেট পিয়ে।
বাম হঠাং প্রচণ্ডবেগে হি-হি করে হেসে উঠল—বললে— ওই মেযেলোকটি আমাদের ঠাকরণ-দিদি—না কি দাওজী গু

নরসিংহ আপনার অজ্ঞাতদারেই বোধ করি পিছনের দিকে ফিরে দেখলে এবার, দেখলে ওই মেনেটকে। মেয়েটি কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভামনগর যেতে পথে পড়ে পাঁচমতী। এই পাঁচমতীর কাযত্বাড়ীতে এদে চুকেছিলেন—গির্বরজার মা-লক্ষী। এগানকার কাযত্বা এথনও সমস্ত দেশের মধ্যে নামজালা ধনী; বনিয়াদী জমিদার। বড় বড় পাকা তিন-মহল চার-মহল বাড়ী—উচু-পাঁচিল-যের। বাগনে পুকুর, সে রাজা-রাজ্ঞার মত কাগুকারপানা। মূল বাড়ী থেকে চার বাড়ী হয়েছিল, চার বাড়ী থেকে এথন

আরও অনেক বাড়ী হয়েছে। এথানকার কায়গ্রা শুধু জমিদারই নয়—বড় বড় লেথাপড়া-জানা লোক সব। কয়েক জন জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েছে, ডেপুটি তো অনেক, কায়স্থবাড়ীর ছেলে যে ছোট কাজ করে, সে সব-রেজিষ্ট্রর। উকীল-ব্যারিষ্টারও অনেক। মা-সরস্থতীর প্রসাদে কায়স্থরা মা-লক্ষ্মীকে বেঁধে রেথেছে।

সেই কথাই তো বলত—নরসিংয়ের দিদিয়া। বলত—ওই যে মান্থবের মনের মধ্যে সাপের মাথার মাণিকের মত মতি, মান্থব মূর্থ হলে ওই মূর্থামী গোবরের মত মতিকে ঢাকা দেয়, চাপা দেয়। গোবরের তলায় চাপা-পড়া মাণিক হারিয়ে যেমন সব অন্ধকার দেখে, মূর্থ হলে মূর্থামীর ময়লায় আচ্ছর মতিতে মানুষও তেমনি তথন পৃথিবীতে পথ দেখতে পায় না।

লেথা-পড়া শিথবে বলেই নরসিং ঘর থেকে পালিয়ে মামার দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু নরসিংয়ের ভাগ্য। সে কি করবে ?

চেষ্টার সেঁ ক্রটি করে নাই। মামার বাড়ীর ভাত থেতে তার ন্নের দরকার হত না, এক এক গ্রাস ভাত মুখে তুলত আর মামীর এক-একটি কথার হল এসে বিষত—তার ফলে চোথের জল গড়িয়ে মিশত গিয়ে ভাতের সঙ্গে। দেও সে সফ্ল করেছিল। তবে তার মামা ধরীনী রায় বড় ভাল লোক ছিল। সে ছিল ওখানকার ডাকবাংলার রক্ষক। ডিট্রিক্ট-বোর্ড থেকে মাইনে পেত মাসে বারো টাকা। মামা তাকে ইমামবাজারের ইম্বুলে ভর্ত্তি করে দিয়েছিল।

মামী জিজ্ঞাদ। করেছিল—ভাগ্নেকে তো ভত্তি করে দিয়ে আদা হল—মাস মাস মাইনে কে জোগাবেন শুনি ?

তথন সন্ধ্যাবেলা, মামার গাঁজার মৌতাত ধরে এসেছে, চোথ বন্ধ করে মাম। ভূড় ৭ ভড় ৭ করে হুঁকোয় টান দিচ্ছিল। মামার কানে কথাটা গেলই নাবোধ হয়।

মামী এদে মামার মূথের কাছে চীংকার করে উঠল—কথা কানে যাচ্ছে না নাকি ?

মামা চোথ খুলে বললে এবার—কি ? চিল্লাছিল কেনে তু?

— চিল্লাছিদ কেনে ? দাধে চিল্লাই—বলি ভাগ্নের মাইনে কে দেবে ?

মামা থুব গন্তীরভাবে কয়েক মৃহুর্ত্ত মামীর মৃথের দিকে চেয়ে রইল।

মামী বললে—তাকিয়ে আছে দেখ, যেন আমাকে ভক্ম করে দেবে।

মামা উঠে দাঁভাল। মামী সরে এল থানিকটা।

গোঁপে তা দিয়ে মামা বললে—হাম দেগা। আমি বাবু ধরণীধর রায়,
আমার ভাগে, আমি মাইনে দেব।

—বাবু ফরণী ফর রায়! বাবু! মাইনে মাসে বারো টাকা। বারো রূপেয়াকে বাবু!

মামা সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে গিয়ে মামীর ঘাড়ে ধরে বেশ ঘা-কতক বসিয়ে দিলে। আমি বারো রূপেয়াকে বাবৃ? বারো রূপেয়াকে বাবৃ হায় হাম ? তার পর তাকে ঠেলে ঘর থেকে বাইরে বার করে দিলে—নিকালো! নিকালো! আভি নিকালো!

দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল নরিসিং; তার মনে হয়েছিল—সমস্ত অপরাধ তার। ছি-ছি-ছি! কেন সে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল! সমস্ত রাত্রি সে সেদিন কেঁদেছিল। মামী অবশ্য সঙ্গে সিমেই ফিরে এসেছিল অন্য দরজা দিয়ে।

মাদে ত্রিশ দিনের মধ্যে বিশ দিন অন্তর এই ধরনের কিছু-না-কিছু
ঘটত। এ ধরনের থা-কিছু, দে অবশ্র ঘটত সন্ধ্যার পরে। সকাল বেলাভেই
মাধায় পাগড়ী বেঁধে লাঠি নিয়ে গোঁকে তা দিয়ে মামা বেরিয়ে যেত—
ভাকবাংলার বারান্দায় বদে শনের দড়ি পাকাত—সামনে থোলা জায়গায়
তার গরুগুলি ঘাস থেয়ে ঘূরে বেড়াত। এগারটায় মামা বাড়ী ফিরত।
নরসিং তার আগেই ইমুলে বেরিয়ে যেত। মামার অমুপস্থিতিতে মামী
শোধ তুলত তার উপর। নরসিং আসবার পর থেকেই তার শরীর ধারাপ
হয়ে পড়ল। সকালে যথানিয়মে উঠে কাজ-কর্ম সারত আর নিজের অদৃষ্টকে
গাল পাড়ত। এইতেই নরসিংয়ের সব চেয়ে বেশী ভয় হত। আজও মামীশ
কথা মনে করতে গেলে তার ওই সকালের সেই ক্রুক্ক-কিপ্ত-রূপই সর্বারে

মনে পড়ে, সে আজও শিউরে ওঠে। মানী সকালে দরজা খুলে বেরিয়েই আরম্ভ করত—ঝাঁটা মারি, ঝাঁটা মারি নিজের অদেষ্টকে। মরণ হয় তো শরীর জুড়োয়, হাড়ে বাতাস লাগে। বিধাতা ম্থপোড়ার দেখা পাই তো একবার জিজ্ঞাসা করি—তোর করণটা কি? সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে ডাকত বাউড়ী ঝিটাকে—বলি ওলো ও হারামজাদী,—ও গতরথাকী! বলি আর আসবি কথন? তার পর পড়ত নরসিংয়ের উপর—আর তুমি তো বাবা নবাবজাদা, বাদশাহের ভাগ্নে, তোমাকে তো কিছু বলবার জো নাই আমার! পড় বাবা পড়, পড়ে হাকিম হবে—আমীর হবে—আঁটকুড়ো মামাকে পিণ্ডি দেবে—মামা বিত্রশটা দাঁত বার করে সোনার রথে চড়ে সগ্গে যাবে।

বলে হনহন করে গিয়ে গরুগুলোকে বাইরে বার করত। ফেরবার পথে আবার বলত—দিব্যি দিয়ে রাথছি তোমাকে, আমাকে যেন পিণ্ডি দিও না তুমি।

মামার গলার শব্দ শোনা যেত এই সময়, মামা ফিরত প্রাভঃক্বত্য সেরে। শামী আবার ঘূরে পড়ত মামার উপর। গাঁজ্বার সরঞ্জাম, আয়না-চিরুণী, কাপড় বার করে দিত আর বলেই চলত—এ পোড়া দেহ পাত হলেই বাঁচি, আমার থেয়ে স্থুখ নাই, ঘূমিয়ে শান্তি নাই, খেটে-খেটে আমার পরমায় কমে গেল। দেহের স্থুখ-অস্থুখ নাই, মনের ভাল-মন্দ নাই, বারো মাস সেই বাদীগিরি।

মামা বলত—থাক্ থাক্, আমি নিজেই দব নিচ্ছি, তোমাকে কিছু করতে হবে না।

- —নানানা। এত 'ছেদায়' কাজ নাই।
- —না। আমার কাজ তোমাকে করতে হবে না। আমার হাত-পা আছে।

  শামি অক্ষ নই।
- —ভাল হবে না বলছি। আমি মাথা খুঁড়ব। বলতে বলতে মামী সব

  ——আন এনে নামিয়ে দিত। মামা জিনিস-পত্রগুলোকে সরিয়ে দিয়ে বলত—

নেই লেগা হাম। নেই লেগা। বলে জিনিদগুলিকে উঠিয়ে নিয়ে যেত— যেখানে ছিল দেইখানে। মামী চীৎকার করত—মদি না নাও তো আমার মরা মুথ দেখ। তা হলেঁ মাথা থাও।

মামা আবার জিনিসগুলি নিয়ে এসে বসত যথাস্থানে।

মামা চলে গেলেই ঘরের দা গুদার আঁচিল বিছিয়ে আবার এক দকা শুমে পড়ত। কোন দিন মরা বাপের জন্ম কাদত। কোন দিন নিজের মন্দ ভাগ্যের জন্ম কাদত। কোন দিন নিজেই নিজের মাথা টিপত আর কাতরাত।—ও বাবা, ও মা! তার পব কিছুক্ষণের মধ্যেই তার নাক ডাকতে শুক হত। ঘন্টা দেড়েক ঘুমিয়ে মানী উঠে বসে কিছুক্ষণ হাই তুলত, আড়মোড়া ভাঙত, তার পর আরম্ভ করত ভাঁচরে ও রালার কাজ। এর মধ্যেই বেজে যেত সাডে ন'টা, দশ্টা।

সভয়ে নরসিং বলত—ইম্বলের বেলা হল মামী।

মামী বলত—তার মামী কি করবে বাবা ?

নরসিং একট ভেবে বলক — চাবটি মুদ্রি দাও আমাকে।

মামী বলত—মৃডি এখন জু'দিন ভাজতে নাই, পাস্তাভাত আছে, গাও তোপাও।

পরদিন নরসিং পাস্থা ভাতই চাইত, কিন্তু মামী বলত—পাস্তা ক'টা যদি তোমাকেই দোব, তবে ঝিয়ের পাতে দোব কি আমি ? মৃড়ি দিচ্ছি, গেলো, গিলে যা ও।

রাত্রে ভাত থেত মামার দক্ষে। তথন ইচ্ছে হত রাক্ষদের মত থায় সে, কিন্তু মামীর ভয়ে ভাত দে দিতীয় বার চাইতে পারত না।

দেড় মাস। দেড় মাস সে মামার বাড়ীতে ছিল। দেড় মাসের মধ্যেই নিজেই ব্রুতে পারলে, সে অনেক ত্র্বল হয়ে পড়েছে। ইস্থল ত্থাইল পথ, এই পথটা হাঁটতে সে ত্'তিন বার বসত—পথের ধারের গাছতলায়। দেড় মাস পর হঠাং সে দিন কুরুক্তেত্র কাণ্ড বেধে

গেল। মামা কেমন করে জেনে কেলেছিল—নরিসিংয়ের দিনে ভাত না পাওয়ার কথা।

মামী স্পষ্ট বলে দিলে মুখের উপর—আমি পারব না, পরের ছেলের জন্মে দশটায় ভাত রাঁণতে আমি:পারব না।

মামী হঠাৎ ক্ষেপে উঠেছিল যেন। সে নরসিংকে বলে উঠল—মর্—মরে মামার পেটে আয়—আমি তথন—

নামী কথা শেষ করতে পায় নাই। মামা চীৎকার করে উঠেছিল জানোয়ারের মত। নরসিংও সে চীৎকারে আঁতকে উঠেছিল। মামী তক হয়ে গিয়েছিল। তার পরই সে ছুটে ঘরের মধ্যে চুকে থিল দিয়েছিল।

মামা কিছুক্ষণ গুম হয়ে বলে থেকে হঠাৎ উঠে নরসিংয়ের হাত ধরে বলেছিল—চল—আপ্ত হামারা সাথ।

টেনে—প্রায় টানতে টানতে নরসিংকে নিয়ে গিয়ে মামা উঠেছিল—ইমাম-বাজারের রাবাশ্যামবাব্র বাড়ী। বাব্দের করলার ব্যবদা আছে, ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের কণ্ট্রাক্টরী করে, জমিদারীও কিছু আছে, বাব্রা বড়লোক। শুধু বড়লোকই ন্য, অল্ল দানও করে বাব্রা। ত্ব'তিনটি ছাত্র বার্দের বাড়ীতে থেয়ে ইস্থলে পচে। ধরণী রায় ডাকবাংলার অনেক দিনের কীপার; ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের ওভারসিয়ার ইঞ্জিনিয়ার তাকে ভালও বাসে এবং তাদের হকুম নিয়ে অনেক দিন থেকেই কণ্ট্রাক্টার হিসেবে বাব্দের বাড়ীতেও যাওয়া-আসা করে, এই দাবীতে ধরণী রায় নরসিংকে নিয়ে এসে বাব্র সামনে নমস্কার করে দাঁড়াল—এই আমার ভায়ে। ইস্কলে পড়ছে। ওকে চারটি করে ভাত আপনাকে দিতে হবে।

নরসিং সবিশ্বয়ে চারি দিক দেখছিল। গির্বরজার বাইরে তার জীবনের পরিচয় খুব বেশী নয়, তবে পাঁচমতী বার-কয়েক গিয়েছিল—পাঁচমতীর ধনঐশর্যা, জাঁক-জয়ক সে দেখেছে; সে ধন-ঐশর্যার কাছে এ বাড়ীর ঐশ্বয়্য কিছু
নয়, তব্ও ছোট-খাটোর মধ্যে হান্ধা অথচ ঝরঝরে তকতকে ব্যবস্থা দেখে চোঝ

জুড়িয়ে যায়। পাঁচমতীর বাবুদের আন্তাবলে ঘোড়া আছে, পিলগানায় হাতি আছে, একটা লম্বা বারান্দায় পান্ধী ঝুলানে। আছে, সহিদ মাহত বেহারা সন্দার, সে অনেক ব্যাপার! এথানে কাঠের তাকের উপর রাখা আছে চারথানা চকচকে ত্'চাকার গাড়ী। ত্'জন হাফপ্যাণ্ট-পরা ছোকরা গ্যাকড। দিয়ে আরও ত্'ধানা গাড়ী বারান্দায় পরিষ্কার করছে। হঠাৎ ভট্-ভট্ শদ করে একথানা জবরদস্ত ত্'চাকার গাড়ী এসে দাড়াল। মোটা চাকা—অনেক কলকজ;— পিছনের দিকে একটা নল থেকে ভক-ভক করে পোঁঘাটু উড়িয়ে চলে এল। গাড়ী থেকে নামল—একেবারে ফিট-ফাট সাম্বেবী-পোষাক-প্রা—এক জন অল্পর্যাদী বাবু। নেমেই টুপীটা খুলে হাতে নিয়ে থট-থট করে এনে ঘরে চুকল।

মামা ধরণী রায় থুব সম্ভ্রমভাবে নমস্কাব করে বললে—এই আনাদের মেজ হজুর চলে এসেছেন। আর ভাবনা নাই।

বল কি বায়! আমার জন্মে কোন্ তুর্হাবনার তোমার ঘুম হচ্ছিল না!
নাও একটা সিগারেট খাও। তারপব ধীরে স্থান্ত শোনা মাবে তোমার
ছুর্ভাবনার কথা।—বলে মেজবাবু একটা টিন খুলে একটা সিগারেট বার করে
দিলে। মেজবাবুর কথার ধরনের মত কথার ধরন নরসিং এর আগে কখনও
শোনে নাই। অভুত লাগছিল তার মেজবাবুকে। কিন্তু তার চেয়েও বেশী
ভার মনকে আকর্ষণ করছিল এই কলকক্তা-ওয়ালা ত্-চাকার গাড়ীটা। ইচ্চা
হচ্ছিল ওটাকে সে একবার নৈড়ে দেখে। একবার ছোয়। তথু ছুর্মে দেখা।

মেজবাবুর দেই মোটর সাইকেলটা তার জীবনে এমন রঙ ধরিয়েছিল মে, দে রঙ এখনও ফিকে হ'ল না। তার বড় ইচ্ছা ছিল—ঠিক মেজবাবুর মত চোখে একটা নীল চশমা এটে ঐ গাড়ীটাতে চেপে পায়ের চাপে দেই পা-দানীর মত হাতেলটাকে ধাকা দিয়ে গাড়ীটাকে ছেড়ে দেয়। উড়ে চলে গাড়ীটাতে চেপে। তার মনে হ'ত গাড়ীটা রাস্তার উপর দিয়ে চলে না— শৃস্থলোক দিয়ে উড়ে যায়। রাস্তার বাকের মুগে প্রায় কাত হয়ে, প্রায় মাটি ছুঁয়ে চলে যায় সকলের দৃষ্টির বাইরে। সৈ আর তার হ'ল না। কোথায় যে চলে গেল গাড়ীখানা, তার পাত্তা আর নরসিং পায় নাই। মেজবাবুর মৃত্যুর পর গাড়ীখানা কিনেছিল তার এক বন্ধু সার্কেল-ডেপুটি। সে বদলী হয়ে চলে গেল। তারপরও থোঁজ করেছিল নরসিং—কিনবার জত্তে অবশু নয়, এমনি থোঁজ করেছিল ওই শথে—ওই মায়ায় থোঁজ করেছিল। জেনেছিল সার্কেল-ডেপুটি গাড়ীখানাকে বিক্রী করেছে একজন আবগারীর সায়েবকে।

মেজবাবুর জিনিস—জিনিসটাকে রাথবার জন্ম সবাই অম্পরোধ করেছিল বড়বাবুকে। কিন্তু বড়বাবু সে লোকই নয়। হিসেব-নিকেশ লোভ-লোকসান না দেখে বড়বাবু কিছু কবে না। কিন্তু সব হিসেব বাঁকা। সহজ নিয়মে হিসেব বড়বাবু করে না।

মেজবাব্র ছিল দরাজ মেজাজ; মামা ধরণী রায়ের কথা শুনে সঙ্গে সংক্ষ হকুম,দিলে—বেশ তো, এ আর এমন কি কথা! থাকবে তোমার ভাগ্নে। পড়ুক।

বড়বাবু চুরুট টানছিল—এতক্ষণে বললে—তোমাদের ওভারসিয়ারবাবু কবে আসবেন হে? থরচপত্র করে পাথরকুচিগুলো জমা করলাম, আর সেগুলো এক কথায়—'নেব না' বলে দিলেন তিনি। ওভারসিয়ারবাবু এলে তুমি বলবে তাঁকে, বুঝলে!

তেরশো ছাব্বিশ সাল বাইশে ফাল্কন—ওই দিনটা মনে আছে নরসিংয়ের; ইমামবাজারে রাধাশ্রামবাবুর বাড়ীতে সে চুকেছিল।

নিতাই তাকে সজাগ ক'রে দিলে। সিংজী!

—ছ"।

ধ্লোর নিচে বেজায় 'গচকা'—আরও স্পীত কমিয়ে ছান। তা ছাড়া— আশে-পাশে সে তাকিয়ে দেখলে। দেখে বললে—মাঠ দিয়ে ভাঙ ন বরং গচকাও বাঁচবে আর গাড়ীগুলাকেও 'পাদ' করে যাওয়া হবে। শালা গাড়ীর 'রহট' লেগে গিয়েছে রে বাবা!

গাড়ীর স্পীড কমানো দতাই দরকার, পুরু ধুলোর নিচে কোথায় থানা-থন্দর আছে বুঝবার উপায় নাই। এ রাস্তায় উঠেই দে কথা নরসিংহের মনে হয়েছিল। কিন্তু অন্তমনস্কৃতার মধ্যে কথন কথাটা দে ভূলে গিয়েছে। তা ছাড়া গাড়ীতে প্যাদেশ্বার চড়লেই কেমন একটা জোরে যাবার তাগিদ আপনা থেকেই মনের মধ্যে এদে পড়ে। প্যাদেঞ্জার গাড়ীতে বদলেই তার তাঁবেদারী করতে হয়, 'রোখে' বললেই রুথতে হবে, 'জলদি কর' বললেই স্পীভ বাডাতে হবে। ভাডাভাডি পৌছে দিতে পারলেই থালাম—টাকাটাও পকেটে এসে যায়। ওই পাঁচমতীর কায়ন্থবাব্দের দালানগুলোর চিলেকোঠার মাথাগুলি দেখতে পাজোর সঙ্গে সঙ্গে যে অন্তমনস্ক হয়ে পড়েছিল, সেই অন্তমনস্কতার মধ্যে কথন যে এই তাগিদট। তাব হু শিয়ারী-বোধকে ছাপিয়ে উঠেছে সে তার পেতাল ছিল না। গাডীটা বছ ঝাকানি পাকেছ, 'বডিটা' তুলছে, প্রিংয়ে মধ্যে মধ্যে শব্দ উঠছে। তা ছাড়া দামনে চলেছে দারিবন্দী গরুর গাড়ী। দামনে আসতে আবার একটা নদীর ঘাট। এই ছোট গ্রামা রাস্তাটা এই নদীর ঘাটে नवावी आभरतव श्रुवारना वड गङ्रकत मरत्र भिर्गाह । नेनीव घाउँठीय मरा একটা বাজার। বড় বড় গাছের ছায়ার তলায় গরুর গাড়ীগুলি রেথে যাত্রীরা ওপানে পাওয়া-দাওয়া করে।

নদী পার হয়ে একটা রাস্তা চলে গিয়েছে শ্রামনগর, শ্রামনগর থেকে শহর ম্রশিদাবাদ। এপার থেকে রাস্তাটা চলে গিয়েছে ম্রশিদাবাদ জেলা পার হয়ে বর্দ্ধমান। নরসিং যে রাস্তাটায় আসছে এটা আসছে রামনগরের ঘাট গেকে। মধ্যে মধ্যে আশ-পাশ থেকে ত্-চারটে গ্রামের পথ এসে মিলেছে। সারিবন্দী মান্ত্র্য চলেছে, অধিকাংশই হাটুরের দল—কাঁপে ভার নিয়ে—মাথায় বোঝা নিয়ে চলেছে—পাচমতীর হাটে সারিবন্দী গাড়ী চলেছে—কতক গাড়ীতে চলেছে মাল—কলাই, পেয়াছ, সরবে, আলু; দেশান্তরে নিয়ে চলেছে—বিক্রী

করে ধান কিনে আনবে। কতক গাড়ীতে চলেছে যাত্রী। মামলা-মকদ্দমার বিত্রীই বেশী, শ্রামপুর আদালত, মুরশিদাবাদ আদালত চলেছে সব। এ ছাড়াও যাত্রী আছে বইকি। মান্তবের কাজের কি অন্ত আছে।

রাস্তাটার চেহারা হয়েছে অভুত। বিস্তীর্ণ মাঠের চারিদিক পরিষ্কার—
তথু মাঝথানে একটা ধ্লার বিরাট কুগুলী চলে গিয়েছে—রেলের ইঞ্জিনের
পিছনের পোঁয়ার কুগুলীব মত।

নরসিং সজাগ হয়ে উঠল এবার।

তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে এবার যেন নান্ত্ষের রাদ্য এল। মান্ত্র চলছে, পায়ে পায়ে ধলো উড়ছে, হোক গরুর গাড়ী—গাড়ী চলছে—গরুর খুরে, গাড়ীর চাকায ধূলে। উড়ছে—শুধু উড়ছে নয়—চলছে; উড়ে চলেছে—গাড়ীর টাপরে—চাকায়—গরুর খুরে—মান্ত্রের গাবে লেগে চলেছে, এথান থেকে ওগান।

নিতাই বললে—ভাইনে ওই দেখুন— এই জায়গাটায় ধানের গাড়ী **যাবার** পথ ছিল—কাটা ব্যেছে—পগার। এইপানে—

—হূঁ।

পিছনে তাকিয়ে দেখলে নরসিং, সাহজী থুব গম্ভীর হয়ে বসে আছে।
নেয়েটি কখন জেগেছে, সে নিনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পথের ওই ধ্লোর
ক্ওলীর দিকে।

নরসিংয়ের হঠাং মনে হ'ল—গাড়ীর চাকায় লেগে ত্-এক টুকরে মাটি যেমন চলেছে এদেশ থেকে ওদেশ—মেয়েটিও চলেছে ঠিক তেমনি ভাবে।

নরসিং গাড়ীর মৃথ ঘুরিয়ে দিলে; ক্লাচে পা দিয়ে দ্বীযারিংয়ের গোল নাথাটা পাক দিয়ে ঘুরিয়ে দিলে, সামনের চাকা তুটো মোড় ফিরে—খীরে শীরে মাঠের ভিতরে এগিয়ে গেল। নিতাই ভাল বলেছিল—মাঠের পথ অনেক ভাল।

নদীর ঘাট পার ইযে পাঁচমতী গ্রামথানাকে পাশে রেথে রাভা চলেছে স্থামনগর। এবার রান্তা অনেক ভাল। পুরানো বাদশাহী শভক, তু'থানা গাড়ী পাশাপাশি চললেও ত্ব'পাশে থানিকটা ক'রে পথ পড়ে থাকে সঙ্কীর্ণ ফুটপাথের মত। স্থানে স্থানে তিনথানা গাড়ী চলবার মত প্রশন্ত। আগে আরও প্রশন্ত ছিল। এথন ত্ব'পাশের ধানজমি মালিকেরা পথ কেটে কেটে **জমির অন্তর্গত ক'রে নিয়েছে।** চাষীদের ওই একটা রোগ। সেকালে, মনে পড়ে নরসিংয়ের, এক চাষী তাদের গ্রামের ছোট পর্যটার পাশ কে<sup>ন্টে</sup> রান্তাটা এমন ছোট ক'বে দিয়েছিল যে, গরুর গাড়ী ঘাওয়াও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল; চাষীকে ডেকে শাসন করেছিল তার জেঠা মাধব সিং; বলেছিল—তু শালা ছিটকে চোর। আধা হাত, আধা হাত হর-বরিষ কাটিয়ে লেও। নজর মে **আদে না। আরে শালা মরদ হো, তুমারা কিম্মং হায় তো লাঠিকে** জোরদে **লে লেও** যেতনা ইচ্ছা হোয় তুমারা—দেখে একদফে! চাধীকে দিনে সেই বছরই মাধব সিং সে রাস্তা ঠিক ক'রে নিয়েছিল। এথানে কে রাজা, কে গোঁদাই ৷ ডিষ্ট্রিক-বোর্ডের ওভারদিয়ার বাইদিক্ল হাঁকিয়ে আমে যায়— চোখে তার এমব পড়ে না তা নয়; চোগে পড়ে, ইাকডাকও করে; শেষ পর্য্যন্ত পকেটে কিছু পুরে নিয়ে যায়।

রান্তা ভামনগরের দিকে যত অগ্রসর হয়েছে অবস্থাও তত ভাল হয়েছে।
মেটে শড়ক হলেও রাস্তা বেশ সমতল। কিন্তু গাড়ী এবং যাত্রীর ভিড়ও
বাড়ছে। মধ্যে মধ্যে ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ী আসছে ভামনগর থেকে।
এখানে বল 'কেরাচি গাড়ী'। ভামনগর থেকে পাচমতী পর্যন্ত প্রতি শেরারে
লাট আনা ভাড়া। অধিকাংশই মামলা-মকদমার যাত্রী। বিকেলের দিকে
কেরাচি গাড়ীর' সংখ্যা বাড়বে। পাঁচমতী পর্যন্ত যাবে, রাত্রে সেখানে
বাকবে, পরদিন আটটায় যাত্রী নিয়ে আবার ছুটবে ভামনগর।

—আব তো রাস্তা ভালো আদিয়ে গেলো, জোরদে চালাইয়ে দাও ভাইয়া।—পিছন থেকে তাগিদ দিলে শুখনরাম।

পিছন ফিরে তাকালে নরসিং।

—জোরসে—জোরসে। স্পীড বাড়াইয়ে দিন। শুখনরাম আরও গ**ভীর** হ'য়ে উঠেছে।

অ্যাক্সিলেটারে চাপ দিলে নরসিং। শুখনরামকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে পিছনের সিটের অপর যাত্রীটিকেও দেখবার ইচ্ছা হ'ল। এ ইচ্ছা হয়। কিন্তু যাত্রী যাত্রিনী হ'লে মুখ ফিরিয়ে দেখার বিপদ আছে। সঙ্গের পুরুষেরা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। লোকের রাগকে সে ভয় করে না, কিন্তু বদনামকে ভয় আছে। প্যাসেঞ্জার কমে যায়। মেয়েছেলে নিয়ে এমন ড্রাইভারের গাড়ীতে উঠতে চায় না লোকে। এ ক্রেত্রে সামনে পিছনে গাড়ী এবং পথিক দেখবার জন্ম যে আয়নাটা আছে নরসিং সেটাকে একটু ঘুরিয়ে দিয়ে। পিছনের রাস্তার বদলে তখন গাড়ীর ভিতরটা দেখা যায়। আয়নাটা ঘুরিয়ে দিলে সে।

নিতাই একটু হাদলে। এর গৃঢ় অর্থ নিতাইয়ের কাছে অজ্ঞাত নয়।

আয়নায় মেয়েটির মৃথ ভেসে উঠেছে। মেয়েটি হাসছে বলে মনে হ'ল।
আতি মৃত্ হাসি। আয়নার মধ্যেই মেয়েটির চোথে চোথ পড়ল, আয়নার দিকে
তাকিয়েছে মেয়েটি। চোথ নামিয়ে নিলে সে। আবার তাকালে। এবার
একটু ঘোমটা বাড়িয়ে দিলে। মেয়েটির ম্থের হাসিটুকু আশ্চর্যা! ঠোঁটের
কোল ছাড়া আর কোথাও এতটুকু চিহ্ন নাই, চোথের কোণে না, নাকের পাশ
থেকে ঠোঁটের কোণ পর্যান্ত বাঁকা দাগে পর্যান্ত না।

—বাঁয়ে—বাঁয়ে। বাঁয়া রান্তাদে। ওখনরান হাঁকলে।

শ্রামনগরের প্রবেশমুখে রাস্তাটা তিনটে রাস্তায় বিভক্ত হয়েছে। একটা সোজা চলে গিয়েছে, একটা ডাইনে, একটা বাঁয়ে।

এ রান্তাটার উপর মাল-বোঝাই গরুর গাড়ীর ভিড় বেশি। ধানের কারবার,

কলাই, লন্ধা, পৌয়াজ, আলুর আড়ং, জালানী কাঠের আড়ং, ত্-একটা কয়লার ডিপো। তারই মধ্যে শুখনরামের গদি। ধান, চাল, তামাকের ব্যবসা। পাকা ঝড়ি। আপাদমশুক শিক দিয়ে ঘেরা। বারান্দার তক্তপোশের উপর তোধক এবং চাদর পেতে মালিকের বসবার জায়গা। মালিকের বসবার জায়গায় বসে আছে শুখনরামের চলিবশ-পচিশ বছরের চেলে।

শুপনরাম বনলে—বাস করো, রোখো।

ভথনরাম নামল। সর্বাত্যে দে হকুম দিলে—ছোট পেটিয়াটা আগে নামাও। তামাকের ছোট একটা পেটি। ওটাকে দে সঙ্গে নিয়েছিল। তথন ছেলেকে বললে—একদম উপরে নিয়ে ঠিক জায়গায় রাখা হয় যেন—নিজে দেগবি।

ছেলে বললে—উ জেনানী ?

শুগন পমকে উঠল মেয়েটাকে—এই, উতারো। এই হারামজাদী কুত্তি!

আয়নার ভিতর দিয়ে নরিনিং তথনও তাকিয়ে ছিল মেয়েটির দিকে।
মেয়েটিও মধ্যে মধ্যে তাকে দেখছিল; বমক থেয়ে চমকে উঠল সে। তারপব
আত্মসম্বরণ ক'রে বীরে বীরে নেমে গেল।

ওখন বললে—ভিতৰে নিয়ে যা। ঝি। নতুন ঝি একঠো নিয়ে এলাম। নরসিং নেমে এবে দাঁড়াল।—ভাড়া প্

ভ্রথন বললে—ভাডা লেও। লেকিন বহুং বেলা হইয়েছে, থানাপিনা কেরো—আস্নান করো।

নরদিং কি ভাবলে। তারপর বললে—আমরা আজ কাল ছটো দিন এথানে থাকতে চাই। একটু ছায়গা দেবেন থাকতে ?

শুখন নরসিংগ্রের মুখের দিকে তাকালে, তারপর একজন কর্মচারীকে সে বেললে—একঠো কামরা দে দেও সিংবাবকো।

নিতাই বললে—পুকুর কোথা থোঁজ লেন, গাড়ীথানাকে ধুতে হবে তো!

রাম হাঁ ক'রে সব দেখছে। অবাক হয়ে গিয়েছে সে। ভয়ও পেয়েছে সে। ভগনরামের ভুঁড়ি দেখে, কানের চুল দেখে সে হি-হি ক'রে হেসেছে।

শক্ষার শময় নরসিং এসে বসে ছিল—সেই তে-মাথার মোড়ে। নিতাই এবং রামও সঙ্গে আছে। তে-মাথার মোড়ের পাশে একটা গাছের তলায় এক পাঁইট মদ এবং থানিকটা মাংস নিয়ে বসেছে। নরসিং গন্তীরভাবে সমস্ত দেখছে, নিতাই মধ্যে মধ্যে মদের গেলাস পূর্ণ ক'রে এগিয়ে দিছে। নরসিং গেলাস থালি ক'রে নিতাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিছে। মধ্যে মধ্যে বলছে —রাম!

রামের কাছে আছে মাংসের পাএটা। সে-ই মাংস পরিবেশন করছে; হাড়ীর ছেলে নিতাই মাংসটা ছুঁয়ে নেডে সিংজীর হাতে তুলে দিতে চায় না। বলে, আপনারা ছবি, বামুনের নিচেই আপনারা।

থানিকটা মাংস রাম দাদাবাব্র হাতে তুলে দিলে।

নরসিং বললে—নিতাইকে দে মাংস।

নিতাই বললে—পাকিষেছে ভাল মাংসটা। ঝাল একটুকুন বেশি। তা—। হেদে বললে, এ মুখে ঝাল ভাল লাগে।

নরসিং কোন উত্তর দিলে না।

নিতাই তার ম্থের দিকে চেমে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বললে—সিংজী।
নরসিং তার দিকে ফিবে চাইলে।

—কি ভাবছেন বলেন তো আপনি <u>?</u>

নরসিং আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে বাদশাহী শড়কের উপর প্রসারিত ক'রে দিলে। ছ্যাকরা গাড়ী চলেছে, টাপর-ছাওয়া গাড়ী চলেছে, মাহুষের সারি চলেছে। ছ্যাকরা গাড়ী আসছে, টাপর-ছাওয়া গাড়ী আসছে, মাহুষ আসছে পায়ে হেঁটে।

মদের নেশায় নরসিংয়ের মনে থানিকটা ভাবের ছোঁয়াচ লেগেছে। তার মনে পড়ছে ছেলেবেলায় সে রোজ সকালে ভাঁড়ার-ঘরের দোরে বসে পিঁপড়ের দারি দেখত। বাড়ির যেথানে যত পিঁপড়ে সব সারি বেঁধে এসে চুকত ভাঁড়ার-ঘরে, আবার বেরিয়ে যেত ছোট ছোট এক একটি দানা মুখে নিয়ে। ও ব্যাটাদের বৃদ্ধি নাই, থাকলে উঠোন থেকে ভাঁড়ার-ঘর পর্যান্ত যদি কেউ একটা পিঁপড়ের মোটর সার্ভিস খুলত—তবে খুব ভাল সার্ভিস চলত।

নিতাই আবার ডাকলে—সিংজী! নরসিং বললে —গাড়ী গোন্ গাড়ী গোন, যা বলছি তাই কর।

রাম ছ্যাকরা গাড়ী গুনছে। নিতাইয়ের গণনাশক্তি মন্থর, দে গুনছে টাপর-দেওয়া গরুর গাড়ী। পথের লোক গুনবার দরকার নাই।

নিতাই একটা দিগারেট দিংজীকে দিয়ে নিজে একটা নিলে, দেশলাই জালিয়ে দিংজীকে এগিয়ে দিলে আগুন, নিজে ধরালে, বাক্সটা ছুঁড়ে দিলে রামকে। তারপর হঠাং বললে—একটি কথা আপনাকে বলব আমি।

নরসিং তার দিকে ফিরে তাকালে।

—অভয় দিচ্ছেন তো ?

নরসিং প্রদন্ধভাবে একটু হাসলে।

নিতাই বললে—রাম, গরুর গাড়ী হুদ্ধ গুনবি। সিংজীর স**দে ঝগড়া** আছে আমার।

নরসিং আরও একটু হাদলে।

নিতাই বললে—হাসবেন না। নালিশ আছে আমার। সাংঘাতিক নালিশ। হাা। সে বলে দিচ্ছি আমি—হাা। 'না' বললে শুনছি না আমি।

গম্ভীর ভাবেই এবার নরসিং বললে সর্ব্বশক্তিমান প্রভূর মত—বল্। কি নালিশ তোর শুনি !

নিতাই বললে—বলব ?

ব—ল্। বলছি তো।

রাম বড় হয়েছে কি-না ?

नविभः वनत्न--वड़ हेन्रह ७४।।

নিতাই সর্বাস্তঃকরণে স্বীকার করার মত ঘাড় নেড়ে বললে—একশো বার। গাকিমের মত কথা। স্যাক—ফ্যাক—ফ্যাক। হেসেই আছে।

নরিসিং বললে—তুই ওকে মদ দেবার কথা বলছিদ, কিন্তু বেলেল্লাগিরি করবে ও।

খুন ক'রে ফেলব। কি রে করবি, বেলেলাগিরি ? রামা মৃত্ হেসে ঘাড় নেড়েজানালে, না, বেলেলাগিরি সে করবে না।

নিতাই চট ক'রে এক গেলাস মদ ঢেলে নরসিংহকে এগিয়ে দিয়ে বললে— দেন, পেসাদ ক'রে দেন।

নরসিং মদের গেলাসটা হাতে নিয়ে একটু ভাবলে—তারপর বললে—নে, তাই নে। মদ তো থাবিই, আজ হোক আর কাল হোক। যার তার কাছে থাবি, তার চেয়ে আমার কাছে থা। নে। মদের গেলাসে ছোট একটি চুনুক দিয়ে গেলাসটা বাড়িয়ে ধরলে। নে নে। লক্ষানাই এতে। নে।

সলজ্ঞ ভাবেই রাম এগিয়ে এসে গেলাসটা হাতে নিলে এবং এক**টু মৃথ**মুরিয়ে গেলাসটা মৃথে তুললে। কিন্তু বাণা দিয়ে নিতাই প্রায় গর্জন ক'রে

উঠল, এইয়ো! এই রামা! তর সইছে না উন্নুক কাঁহাকা। লেও, আগাড়ি

গুরুজীকে পাওকে গুলা লেও, প্রণাম কর বাঁদর।

লজ্জায় জিভ কাটলে রাম। এ বড়ই কন্থর হয়ে গিয়েছে। সে প্রণাম করলে নরসিংহকে, পায়ের ধুলো নিলে। নরসিং বললে—থবরদার, মদ থাবি কিন্তু মাতলামি করবি না।

পাঁইট বোতল; তুজনের জায়গায় তিনজন থানেওয়ালা জুটেছে, দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল অথচ নেশা এখনও জমে নাই। সংসারটা নিতাইয়ের কাছে এখনও উদাস মনে হচ্ছে না। দেই বললে, গুরুজী! আর এক পাঁট আনি।

নরসিংয়েরও এখনও জমে নাই। মেঠো পথে গাড়ী চালিয়ে এদে শরীবের

অবসাদ এখনও যায় নাই। সে রামের দিকে তাকিয়ে তাকে ভাল ক'রে দেথে নিলে। নাং, রামা ঠিক আছে। ছোড়াটা সিদ্ধি থেয়ে হাসে, মদ থেয়ে গন্তীর হয়েছে। হাজার হোক ছত্তির বাচ্চা!

গুৰুজী !

হা-আর এক পাঁট চাই।

নিয়ে আসি। নিতাই উঠল।

তার মুথের দিকে তাকিয়ে নরসিং বললে, চল্ সবাই যাব। দোকানে বসে থাব। ব'দ, হিসেবটা করে নিই। রামা, তোর ঘোড়ার গাড়ী ক'থানা ?

যোড়ার গাড়ী ? ক'থানা ? রাম শহিত হ'ল, মদ থাওয়ার পর আব ভার গুনতে মনে নেই।

নরসিং আবার প্রশ্ন করলে— গুনতে ভূলে গিয়েছিস বৃঝি ?

আটথানা পর্যন্ত গুনেছি।

গৰুর গাড়ী ?

নিতাই জ্বাব দিলে, দে আ্যানেক। চলছেই—চলছেই—কুড়ি পচিশগানা তোপুৰ।

এতেই নরসিংয়ের হবে। এর চেয়ে সঠিক হিসেব সে কল্পনা করতে পারে না। চার আটে বত্রিশ, কুড়ি ছগুণে চল্লিশ। বত্রিশ আর চল্লিশে— বাহাত্তার। হ'। নিতাইয়ের দিকে চেয়ে নরসিং বললে—চলবে। ব্রুলি রে নিতাই, চলবে।

নিতাই হাদলে পাকা সমঝদারের মত। হেদে বললে, দে আমি বুঝেছি। তেমাথার এদে যপন গাড়ী গুনতে বলেছেন—তথুনই বুঝেছি। না বললেও বুঝে নিয়েছি। পাঁচমতি পর্যান্ত দারবিদ ?

নরসিং বললে—চল্ এবার দোকানে যাই। সহরের সাভিদের বাস ট্যাক্সি সব এতক্ষণ এসে গিয়েছে। ড্রাইভারেরা সব এথানেই আসবে। চল্। নিতাই তেসে বললে—পেরথমে আমি কি মনে করেছিলাম জানেন ১ নরসিং ভাবতে ভাবতেই চলেছে, এ সব কথায় কোন আসন্তি নাই তার, কোন আকর্ষণ সে অন্তব করেছে না। ভাবছে সে অনেক কথা। আট মাইল পথ, যাওয়া-আসা এক ট্রিপ ষোল মাইল। এক গ্যালন তেল। ঘোড়ার গাড়ীর শেয়ার আট আনা। প্রথমে আট আনার চেয়ে বেশি ভাড়া করলে চলবে না। ন-আনাও চলতে পারে। মোটরে চড়ার ইচ্ছেৎ, তাড়াতাড়ি যাওয়া, আরামের জন্মে এক আনা দেবে না লোকে ? পরক্ষণেই মনে হ'ল, না, দেবে না। প্যাসেঞ্জারদের অবিকাংশই কোর্ট প্যাসেঞ্জার। জমিদাবের গমন্তা, মহাজনের কর্মচারী, চাধী রায়ত, দেনদার গৃহস্থ। জনকতক কোর্টের কেরানীও আছে। বাডিতে থেয়ে তারা ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে। আধ পয়সায় বিড়ি কেনে, ত্-পয়সার বেগুনী ফুলুরী কিনে ঠোঙায় নিয়ে চায়ের সঙ্গে থায়। তারা কথনও এক আনা বেশি দেবে না। দেবে যথন নিক্ষপায় হবে, যথন ঘোড়ার গাড়ী আর থাকবে না, তথন দেবে। ঘোড়ার গাড়ীগুলোর সঙ্গে প্রথমে একবার লাগবে রেঘারেষি। ওরা শেয়ারের দাম নামাবে। আট আনা থেকে সাত আনা—ছ আনা। চার আনাতেও নামতে পারে। তথন ?

মনে পড়ে গেল মেজবাবুকে।

মেজবাব্ই প্রথম মোটর বাস কিনে ইমামবাজার থেকে জংশন সেইশন পর্য্যস্ত সাভিস খুলেছিলেন। ছোট রেলের সঙ্গে কম্পিটিশন দিয়ে বাস চালিয়ে-ছিলেন। এই যাত্রী গণনা করার পদ্ধতি তাঁরই কাছে শিখেছিল নরসিং। পনের দিন নরসিং স্টেশনে গিয়ে প্রত্যেক ট্রেনের যাত্রীসংখ্যা গুনে আসত। রেলকোম্পানীও বাস সাভিসকে জব্দ করবার জন্ম ভাড়া কমিয়েছিল, মেজবাব্ধ ক্মিয়েছিলেন। দরকার হয়, সেও ভাড়া কমাবে।

নিতাই অনেকক্ষণ থেকে কথা বলবার জন্ম উস্থুস করছে। সে বললে— শুক্কী!

ছ ।

খুব সরস করে নিতাই মৃত্স্বরে বললে—পেরথমে আমি কি ভেবেছিলাম

জানেন ? ভেবেছিলাম, মেয়েটার ওপর আপনার টান পড়ে গিয়েছে। সেই টানে বোধ হয় থেকে গেলেন।

নরিদিং এবার চঞ্চল হয়ে উঠল। মৃহুর্বে তার মন ঘুরে গেল, মনে পড়ে গেল মেয়েটিকে। মেয়েটির ম্থের আশ্চর্য হাসিটুকু চোথের উপর ভেসে উঠল। তার বিপত্নীক জীবনের উত্তাপ মৃহুর্বে যেন আয়েয়িসিরির গর্তের অবরুদ্ধ উত্তাপের মত অকস্মাং বৃদ্ধি পেয়ে তাকে চঞ্চল অস্থির করে তুললে। নিতাইয়ের দিকে হাত বাজিয়ে দে বললে—বোতলটা দেখি।

নিতাই বললে—না কিনলে তো নাই। চলুন দোকানে চলুন।

রাম এবার এগিয়ে এল। নবি নিংকে শুনিয়ে নিতাইকে দে বললে—কাল আমি ঠিক সাওলীর বাড়ীতে চুকে পড়ব। মেয়েটাকে বলব—রাত্তিরে দরজা খুলে চলে এস। মোটর রেডী করে রাগব। বাস্। মার পাড়ি। রামের সাহস বেড়ে গিয়েছে আজ, মাথা চনচন করছে। দাদাবাবুর জন্ম সে জান দিতে পারে আজ। আফালন করে দেই কথাটা সে জানিয়েও দিলে—জান যায়—দে ভি আছ্ছা।

শহরের ভেতরে এদে পড়েছে তারা। নরসিং বললে, মেলা বকিস না রাম। চুপসে চল্।

ব্যবদা আছে শহরটাতে। রবি ফদলের আড়ং। এ অঞ্চলের রবি ফদল এইখানে এদে জনা হয়, এখান থেকে চালান যায় দেশ-দেশান্তরে। বড় বড় গদীর দামনে অনেকটা পরিমাণে খোলা জমি, দেই খোলা জমিতে গদ্ধর গাড়ীর ভিড় জনে গিয়েছে। গাড়ীর মুখ খেকে পিছন পর্যান্ত বেঝাই। দোকানে পেট্রোন্যাক্ত আলো জলছে।

তারা এদে পড়ল মোটর বাদের ভিপোয়। এখানেও একটা পেট্রোম্যাক্স জলছে। সামনে একটা সেভ। সেই দেডের মধ্যে মোটর বাদ রেখেছে পাঁচখানা। হুখানা ট্যাক্সি। এগুলো যায় সদর শহর পর্যন্ত। খুব লাভের সাভিস এটা। মোটরের দোকানটা নেহাং ছোট। আসল দোকান ওদের শহরে। এখানে কিছু পেটোল মোবিল রাখে মাত্র। বাকী যা দরকার হয়
আনিয়ে নেয় শহরের দোকান থেকে। বৈকালে তেমাথায় যাবার আগে
দে এখানে এদে দোকানের কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে গিয়েছে।
ফ্যানবেল্টিংয়ের দরকারও ছিল, ভারটা পুরানো হয়েছে, সেই উপলক্ষ্য
ক'রে দোকানটা দেখে গিয়েছে বেশ ভাল ক'রে। এখনও সে আবার
একবার দাঁভাল।

নিতাইয়ের মন ছুটছে মদের দোকানের দিকে। সে তাগিদ দিয়ে বললে— বাজে দোকান, কিছু মেলে না। চলুন চলুন। ওদিকে আবার দোকান বন্ধ হ'য়ে যাবে।

নরসিং অগ্রসর হ'ল।

মদের দোকানে শেষ আসরের ভিড় জমে গিয়েছে। দোকান বন্ধ হবে।
নাকে ম্থে রুমাল চাপা দিয়ে ভদ্রবেশী থবিদ্ধার আসছে। অনেকে অবস্থ বেপরোয়া, ঢাকাঢাকির ধার ধারে না। গমস্তা, আমমোক্তারদের দেখলেই চেনা যায়। পকেটে ক্লিপ আঁটা পেন্সিল, কারও বা সন্তা ফাউন্টেন পেন, কাগজে নোটবুকে মোটা পকেট, কথাবার্তার মধ্যে আইনের ধারা চলছে। নরসিং খুঁজছিল জামায় কাপড়ে কালি, গ্রিজ, মোবিলের দাগ—দোকানের মদের গন্ধেও নিখাস নিয়ে খুঁজছিল—মোবিল পেট্রোল মেশানো অভিপরিচিত বিচিত্র গন্ধ। ব্যাক্রাস করা লহা রুক্ষ চুল, রুক্ষ কঠিন মুথ, পাকানো গোঁক খুঁজছিল। ভিড়ের মধ্যে থেকে ঠিক খুঁজে বার করল সে পাচজনকে। আলাপ করবার পথ সহজ। প্রশ্ন করলে—সকালে মোটর কথন ছাড়ে বলুন তো প

সাড়ে সাতটা।

ঠিক সাড়ে সাতটা ?

টাইম সাতটা পচিশ, তবে হয় সাড়ে সাতটা— পৌনে আটটা— শহরে ঘূরে প্যাসেঞ্জার মিতে সময় লাগে তো ?

এখানে ফ্যানবেন্ট পাওয়া যাবে কি-না বলতে পারেন ?

ফ্যানবেন্ট ? সবিশ্বয়ে লোকটি তাকালে তার দিকে। ফ্যানবেন্ট নিয়ে— আপনি কি ?

আমি ট্যাক্সি নিম্নে এসেছি এথানে। নর্নিং বললে—ইমামবাজার থেকে ভাভা নিম্নে এসেছি।

বস্থন বস্থন।

আপনারাও তো মোর্টর সাভিদে কাজ করেন ? হাদলে নরসিং।

বসল সকলে জমিয়ে। রসিদ মিয়া, জাতর সেথ, রামেশ্বরপ্রদাদ, জীবন, তারক এরা ড্রাইভার। পাগলা, ন্যাড়া, ন্যাপলা, ফটকে, হাফিন্স এরা ক্লীনার। ক্রি-চান জোসেফ, সে এস-ডি-ও'র ড্রাইভার। জোসেফ রজনী দাস! সব চেয়ে তার জোদেফকেই ভাল লাগল। রিদিদ জাফরদের দক্ষে জোদেফের পার্থকা থাকারই কথা। বাস-ট্যাক্সী ড্রাইভারে আর প্রাইভেট গাড়ীর ড্রাইভারে তফাত থাকবেই। তার উপর জোসেফ এদ-ডি-ও'র ড্রা<sup>ই</sup>ভা**র,** চারজন এদ-ডি-ও পার করলে জোদেফ। মধ্যে একজন এদ-ডি-ও ড্রাইভার সঙ্গে এনেছিলেন—তথন সে ,ডি-এস-পির কাছে কাজ করেছিল। জোসেফ খুব ভর্দ, মিষ্টি হাসিম্থ—অথচ গন্তীর। গেলাদের মদ সে অল্প অল্প করে খাচ্ছিল; রসিদ জাফর এনের কিন্তু একটা গেলাস বড় জোর ছ-চুমুক। রসিদ তারক এরা ত্বন্ধনে মদ খেলেই মারপিট করতে চায়, ওদের কয়েকটা কথা জনেই এবং হাতকাটা থাকী সার্টের হাতা না থাকা সবেও—আন্তিন গুটানোর ভঙ্গিতে কজি থেকে কতুই পর্যান্ত হাতের উপর হাত বুলানো দেথেই নরসিং সেটা বুঝতে পারলে। জাফর গুম হয়ে বসে আছে। পথের জনতার দিকে ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ। লোক চলছে—জাফর দেখছে—কিন্তু দৃষ্টি নিরাসক্তির মধ্যেও স্পষ্ট একটা সন্ধানের লোলুপতা রয়েছে। সে থ্ঁজছে **ন্ত্রীলোক। দে কথা ব্ঝতে নর**সিংয়ের এতটুকু বিলম্ব হ'ল না। রামে<mark>শ্বর</mark> সব চেয়ে ভয়ানক। ঠোঁটের একটা দিক অনবরত টানা ওর অভ্যাস। একটা ধারালো ছুরি দিয়ে নথ কাটছে। ওঁটা ও চালাতে অভান্ত— এতে নরসিংয়ের সন্দেহ রইল না। জীবনটা ক্রমাগত অল্লীল-মশ্রাব্য কথা বলে চলেছে।

রামেশ্বর নরসিংকে বললে—তাসের বাজী খেলবেন ? চলিয়ে না। লোকটা শুধু ছুরিবাজ নয়—জুয়াড়ীও। নরসিং উঠে পড়ল, না। আচ্ছা, রামরাম। সেলাম।

বেরিয়ে এল সে দোকান থেকে। জোসেফ সঙ্গে এসে বললে—ভাল করেছেন। লোক ভাল নয় রামেশ্বর। আপনি বিদেশী—

হেদে নরসিং বললে—বিদেশী নই। গির্বরজার সিং আমি। এথানে হাঁক দিলে আমারও বিশ আদমী বেরিয়ে আসবে।

গির্বরজা? গির্বরজার সিং আপনারা?

হা। নরসিং একবার ত্বই হাতের তালু দিয়ে গোঁফের ত্বই প্রান্ত মুছে— উপরের দিকে ঠেলে দিলে।

জোদেফ বললে—আমাদের বাড়ী ছিল এক সময় গির্বরজা।

গির্বরজা বাড়ী ছিল ? আশ্চর্য্য হয়ে গেলু নরসিং।

আমার ঠাকুদার বাবা এখানে এসে ক্রীশ্চান হয়েছিলেন। তার নাম ছিল প্রাণকৃষ্ণ দাস। একটু চুপ ক'রে থেকে সে হেসে বললে—তিনি জাতে ছিলেন হাড়ি।

স্তম্ভিত হয়ে গেল নরসিং। তাদের গাঁয়ের হাড়িদের মনে পড়ে গেল। তাদের গাঁযের হাড়ির ছেলে এই জোসেফ।

জোসেফ সিগারেট বার করে নরসিংকে দিলে। নরসিং বাঁ হাতে জোসেফের ডান হাতথানা চেপে ধরলে। তার মনে হ'ল জোসেফ তার পরমাত্মীয়। হঠাৎ সে বললে—আচ্ছা বল দেখি—বলুন দেখি—এখান থেকে পাঁচমতী পর্যান্ত যদি সাভিস খুলি—তো চলবে কি-না ?

পাঁচমতী ? ভামনগর থেকে পাঁচমতী ?

হঠাৎ আপনার এ ঝোঁক হ'ল কেন? আপনাদের ইমামবাজার থেকে জংসন হ'য়ে সদর পর্যান্ত সার্ভিদ তো খুব ভাল।

নরসিং চুপ করে রইল।

জোসেফ বললে—রাস্তা তো মোটে আট মাইল—এইটুকু পথে—। ভাবতে লাগল জোসেফ।

নরসিং দাঁড়াল থমকে। বললে, এইখান থেকে ভাঙৰ আমি। ভেবে দেখবেন। কাল আবার দেখা করব।

জোসেফ প্রশ্ন করলে—রয়েছেন কোথায়?

শুখনরাম সাহুর গদীতে।

ভথনরাম সাহু ?

হু।।

জোসেফ একটু চুপ করে রইল—তারপর বললে, আচ্ছা, কাল কথা হবে।
আচ্ছা, নমস্কার।

রাম বললে—দেখুন কোথা থেকে আপন লোক বেরিয়ে গেল। নরদিং আবার ভাবনার মধ্যে ডুবে গিয়েছে।

নিতাইও যেন কিছু ভাবতে আরম্ভ করেছে। হঠাৎ সে প্রশ্ন করলে— হাড়ির ছেলে ?

উত্তর দিলে না নরসিং।

আট মাইল পথ মাত্র। দার্ভিদে অস্থবিধা আছে। আট মাইল পথ লোকে হাঁটিতে পাবে, যোড়া গরু একটানে চলতে পাবে। পথ যত দ্ব হয়—তত ওর' অপাবগ হয়— কলেব কদর তত বাড়ে। আট মাইল পথে ঘোড়ার গাড়ীর লাগে দেড় ঘণ্টা। নটার সময় পাঁচমতী ছাড়লে সাড়ে দশ্টায় ভামনগর। মোটবে আধ ঘণ্টা। কিন্তু ঘোড়ার গাড়ী যদি ভাড়া চার আনায় নামায় তবে চার আনা পয়সার জন্মই লোকে ওই দেড় ঘণ্টা আগেই যাবে। তার চোথের উপর ভেসে উঠল বাদশাহী শড়ক। কত দ্ব চলে গিয়েছে। এই শড়কে বর্দ্ধমান জেলার দিকে গেলে রেললাইন পাওয়া যায় তিরিশ মাইল দ্রে। কত যাত্রী, কত গাড়ী, কত মাল আসছে— যাচছে। বিরাম নাই। তার যদি কলমের জোর থাকত তবে ডিপ্রিক্ট-বোর্ডকে কলমের থোঁচায় ঘায়েল ক'রে—এ রাস্তা মেরামত করতে বাধ্য করত। আর থাকত যদি টাকা, চারথানা বাস কিনবার পয়সা—তবে শুামনগর থেকে পাঁচমতী হয়ে বর্দ্ধমান পয়্যন্ত সাভিস খুলত। সাভিস খুলবার কত লাইন পড়ে আছে। পথ নাই। রেলকোম্পানী মাঠের মধ্য দিয়ে পথ তৈরী করে লাইন নিয়ে গিয়েছে হরিদার পয়্যন্ত, দিল্লী লাহোর পেশোয়ার পয়্যন্ত, বোলাই পয়্যন্ত, মান্দ্রাজ পয়্যন্ত; সবশেষে হঠাৎ ভূগোলে পড়া কুমারীকা অন্তরীপ—রামেশ্বর তীর্থের কথা মনে পড়ল—রামেশ্বর পয়্যন্ত রেললাইন নিয়ে গিয়েছে। হাজারে হাজারে লাথে লাথে লোক চলেছে। পথ থাকলে, টাকা থাকলে দে খুলত অমনি সাভিস শ্রামনগর থেকে কলকাতা। কলকাতা থেকে বোলাই।

নিতাই বললে—সিংজী! এ লোকটা কিন্তু খুব চালবাজ বটে। হাড়ি থেকে খীষ্টান হয়েছে কি-না, চালটা খুব মেরে গেল।

নরসিং বললে—না। ছোকরা লোক ভাল। ওর কাছে অনেক কাজ পাওয়া যাবে।

নিতাই বললে—-বলুক মশায় ও। খুলে দেন সারবিস্ আপনি। ই্যা। নরসিং বললে— ই্যা, সাভিস আমি খুলব। যা থাকে কপালে।

কপাল আপনার ভালই। ভেবে দেখেন আপনি। রোজকার-পাতি বন্ধ ক'রে বাড়ী যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পথে ভাড়া মিলে গেল। বিশ-মাইল পথ বড় জোর—ভাড়া পঞ্চাশ টাকা এসে গেল। এ আপনার মা-লন্মী ডেকে এনে আপনাকে লাইন দেখিয়ে দিলেন।

কথাটা নরসিংয়ের মনে ধরল। নিতাই খুব ভাল বলেছে। কথাটা সে এমন ভাবে ভেবে দেখে নাই। ওথানকার এস-ডি-ও'র উপর নিম্ফল ক্ষোভে সে স্থির করেছিল, আর সে এই ছোট কাজ করবে না। ছোট কাজ, যে কাজে এমনি ভাবে লাঞ্ছিত হতে হয় সে ছোট কাজ ছাড়া আর কি ? সে ভেবেছিল, গাড়ীথানা বৈচে দিয়ে পূর্ব্বের মজুত আর এই গাড়ীর টাকা নিয়ে বাড়ীতে গিয়ে জমি কিনবে কিছু, আর করবে মহাজনী। স্থদের ব্যবদা। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়েছিল তার দিদিয়াকে। মা মরে গিয়েছে, জেঠারা মরেছে, দিদিয়া বুড়ী আজও বেঁচে আছে, তাকে মোটর গাড়ীটা দেখাবে, তাকে একবার চড়াবে গাড়ীতে—এই বলেই সে গাড়ীথানা নিয়ে চলেছিল গির্বরজা; আরও দেখাতে ইচ্ছে ছিল তার ক্ষ্যাপা মাধবজেঠাকে, গ্রামের লোককেও দেখাতে ইচ্ছে ছিল। মোটরথানাই তো তার কীর্ত্তি! তাদের বিশ্বয়বিক্ষারিত চোথ কল্পনা ক'রে সে মনে মনে খুশি হয়েছিল।

পথে হঠাৎ ওই গুথনরামের গাড়ী উন্টে গেল। গুথনরামকে অক্ষমতার লজ্জায় লজ্জিত করবার জ্বাই সে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া হেঁকেছিল। গুথনরাম তাই দিয়ে তাকে নিয়ে এল। পথে আসতে আসতে তার চোথ খুলে গেল।

লক্ষীমস্ত শুখনরাম। সেই মেয়েটি। ঠোটের কোলে তার দেই আশ্চর্য্য স্ক্রম হাসি। ওই হয়তো তার ভাগ্যলক্ষ্রী। ছেলেবেলায় দিদিয়ার কাছে গল্পে দে ভাগ্যলক্ষ্রীর কথা শুনেছে। রাজার ভাগ্যলক্ষ্রী সর্বাঙ্গে তার মিনিম্কুলার আভরণ ঝলমল করছে, পরনে তার সোনার স্থতায় বোনা কাপড়, বিপদে সম্পদে রাজাকে এসে দেখা দিতেন। সে মোটর চালায়, সকাল ইস্তক রাত্রি পর্য্যস্ত ছনিয়া তার চারপাশে পাক খায়, গরমে হাঁটু থেকে পা পর্য্যস্ত ঝলসে যায়, পেটোলের গল্পে কলিজা ভরে যায়, শীতের দিনের দরজা জানালা বন্ধ কেরোসিনের ধোঁয়ায় ভরা চোর-কুঠরীর মত, তার ভাগ্যলক্ষ্রী যদি পুই মেয়েটি হয়—তবে সেও তার জোর নসীব বলতে হবে। খুলবে সে সার্ভিস। শারনার-পাঁচমতী ট্যাক্ষ্রী সার্ভিস। তারপর দেখা মাবে। ছোট নদীটা পার হয়ে বাদশাহী সভক ধরে—

বাজারের এ পথটা শেষ হ'ল একটা চৌমাথায়। বাঁ দিকে তাদের পথ।

এ পথটা অন্ধকার। কাঠের আড়তে, কয়লার ডিপোতে কেরোসিনের ডিবিয়া জলছে, দোকানে হারিকেন।

নরসিং বললে—বাতি কিনে নে নিতাই। ছুটো।

## ছয়

ু, মদের নেশার উপর কল্পনার উত্তেজনার নরিদিংরের ঘূম এল না। চিস্তার আগুন মাথার মধ্যে যেন আজ রাবণের চিতার মত অ-স্তমিত এবং অনির্বাণ হয়ে উঠেছে।

রাম এবং নিতাই ত্'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

মদ থেয়ে নিতাইয়ের অবস্থাটা হয়—পুকুর থেকে বেরিয়ে নদীতে-পড়া নাছের মত; সব আড়প্টতা কেটে গিয়ে দে অতিমাত্রায় সহজ এবং স্কস্থ হয়ে ওঠে। ক্ষ্পা থোলে, তৃপ্তির দক্ষে থায়, তারপ্টরেই বিছানাটি পেড়ে একটি বিড়ি পরিয়ে "কালী হুর্গা শিবো হরি, জয়ো জয়ো মৃকুন্দ ম্রারি, জয় বাবা বড়ো শিব, জয়ো মাতা মঙ্গলচগ্রী" বলে শুয়ে পড়ে। মিনিটথানেক পরেই মৃহু নাসিকাধ্বনির আভাস পাওয়া যায় তার স্বাস-প্রস্বাসে। আরও মিনিট থানেক পরে সশব্দ হয়ে ওঠে রীতিমত। ট্যাক্সি নিয়ে ভাড়ায় গিয়ে অনেক সময় অনেক রাত্রিই পথে কাটাতে হয়, সেথানে গাছতলায় শিকড়ে মাথা দিয়ে মাটির উপরে শুয়েও ঠিক এমনি ঘুম ঘুমায় সে। মদ না পেলেই সে আরামের বিছানায় শুয়েও চার প্রহর রাত্রির অস্তত আড়াই প্রহর জেগে থাকে, পাশ ফেরে আর মৃহ্মরে ডাকে— ঘুমুলেন নাকি সিংজী ? রামা রে!

রামাটা সাধারণতই ঘুমকাতুরে। আজ কিন্তু প্রথমটা দে অন্ত রকম শুরু করেছিল। নেশায় বকতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু অত্যস্ত অকস্মাৎ লজ্জাবতী লতা যেমন স্পর্শ পেলে প্রায় মৃহুর্ত্তের মধ্যে এলিয়ে যায়, ভেঙে প'ড়ে—তেমনি

ভাবে ঘূমিয়ে পড়ল। বকছিল, সহসা এক সময় কয়েক সেকেণ্ডের জন্ম চুপ করলে; ভারপর ত্'চারটি কথা বললে মৃত্স্বরে, ভারপরই চুপ ক'রে গিয়েছে। ইা ক'রে ঘুমুছে।

হুটো বাতির একটা জনছে। প্রায় আধ্যানা পুড়ে এসেছে।

মদের নেশায় বড় বড় চোথ তুটো লাল হয়ে উঠেছে, স্থিরদৃষ্টিতে চোথ চেয়ে নরসিং বদে আছে। তাদেরই গ্রামের হাড়ির ছেলে ওই জ্যোদেফ। আজ কে বলতে পারে দে কথা! লোকটার কথাবার্তা চালচলন রীতিমত ভদ্রলোকের মত। আর সে হ'ল গির্বরজার সিংহ্বাড়ির ছেলে। তার পূর্কপূরুষ ওই ওদের ছায়া মাডাতে ছণা করত। তাদের উচ্ছিষ্ট ওরা প্রসাদ বলে থেত। ওরা সিংহ্বাড়ির নোংরা মহলা পরিষ্ণার কবত। তাবতে তাবতে নরসিং রীতিমত হিংম্র হয়ে উঠল। এই ঘরের মধ্যে দে হিংম্বতা বিচিত্র রূপে তার মনে আত্পপ্রকাশ করলে। হঠাৎ তার মনে হ'ল—হা করে রামা ঘুমুচ্ছে, ওর গলাটা টিপে ধরলে কি হয় ? তার জীবনের একটা পোয়া, তার জীর ভাই। জী মরে গিরেছে ওর সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি ?

তার দ্বী ছিল তার মামীর ভাইঝি।

মামীকে প্রথমজীবনে সে ভয় করত, তারপর তার উপর নরসিংয়ের বিজাতীয় আক্রোশ জন্মেছিল। থানিকটা দেই আক্রোশের বশেই সে মামীব ভাইঝিকে বিয়ে করেছিল।

বাবৃদের বাড়িতে ভাতের বন্দোবন্ত ক'রে তাকে তার মামা ইমামবাজারে রেখে এল। ওদিকে তার মামী গোপনে লোক পাঠিয়ে নিয়ে এল তার ভাইকিকে। তার এই রোগা শরীরে সে আর একা পারছে না, একজন শাহায্য করবার লোক চাই, সেবা করবার লোক চাই।

বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সাক্ষে মামীর উপর থানিকটা আক্রোশ, থানিকটা বার্দের বাড়ীর মেজবাবুর দৃষ্টাস্তে ভার মনে অঙ্ক্রিত হয়ে উঠল অভ্যস্ত ক্রুর একটি বাসনা। মেজবাবু ছিল ঝড়। তাকে দে যত ভালবাদে, তত ঘুণা করে, তত ভদ্ম করে। মেজবাবুর কথা মনে হ'লেই দে মনে মনে বলে—দেলাম হুজুর। সঙ্গেদ সঙ্গেই অকারণে রাম অথবা নিতাইকে কঠিন আক্রোণে গাল দিয়ে ওঠে, শৃদ্ধার কি বাচ্চা কোথাকার!

নিতাই বলে, কি ? রাম ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে মুথের দিকে। নরসিং গভীর মনোযোগ দেয় হাতের কাগজের উপর। কথনও বা নিতাইকে উত্তর দেয়, কিছু না।

মেজবাবু ছিল ঝড়।

বছর দেড়েক পরে হঠাৎ একদিন এল দেই মোটর বাইকে চেপে।
ইমামবাজারে নতুন ক'রে কয়লার ডিপো থোলা হবে; কয়লার ব্যবদার ভার
মেজবাব্র উপর; কয়লার ব্যবদা বাড়ানো হবে। কলকাতা আপিদ থেকে
ব্যবস্থা ক'রে হ'তিন গাড়ী কয়লাও পাঠানো হয়ে গিয়েছে। 'বিলটি' অর্থাৎ
রেল-রিদি সঙ্গে নিয়ে এসেছে মেজবাব্। মেজবাব্ মোটর বাইক থেকে নেমে
মাথার টুপিটা এমন কায়দা করে ছুঁড়ে দিলে য়ে, চাকার মত পাক থেয়ে
ঘুরতে ঘুরতে টেবিলটার উপরেই চুপ করে গিয়ে বদে গেল। তারপর হাকলে,
গাড়াটা ওঠা রে।

সন্ধ্যাবেলা নরিসিংয়ের ডাক পড়ল। ইজিচেয়ারে মেজবারু বসে আছে।
এক হাতে বিলিতী মদের প্লাস অন্ত হাতে সিগারেট, মদের প্লাসটা বাঁ হাতে
ছিল। আজও নরিসিং যথন মদ খায় তথন বাঁ হাতে ধরে মদের প্লাস, ডান
হাতে থাকে সিগারেট। বড়বারু তাকিয়ার উপর বুক দিয়ে গুয়েছিল; তার
প্লাসটা সামনে নামানো ছিল। আশ্চর্যা; ত্ব ভাই একসঙ্গে বসে মদ থেত।

মেজবাবু বললে, তোকে আর পড়তে হবে না। কয়লার ডিপোতে ৢৢৢৢৢৢ থাকরি তুই। বুঝলি ?

দেদিনও নরসিং মনে মনে পড়ার স্বপ্ন দেখত। লেখাপড়া যেমন ক'রে হোক শিখবে, মাহুষ হবে। দিদিয়া যে বলত, মাহুষের মনের :মধ্যে অজগরের

মাথার মণির মত যে 'মতি'—গ্রুমতির চেয়েও যা চুল ভ, যা হারিয়ে গিরবরজায় সিংহদের এই হুর্দ্দশা, তাকেই সে ফিরিয়ে আনবে। যে 'মতি' অন্ধকারের মধ্যে চাঁদের মত আলো দিয়ে পথ দেখায়, যে 'মতি' হাতে থাকলে জল তু'ভাগ হয়ে পথ দেয়, দিদিয়া বলছে সে 'মতি' ফিরে পাওয়া যায়—লেথাপড়া শিথে মামুষ হ'লে। লেথাপড়াটা অবশ্য তার কাছে অত্যন্ত কঠিন ঠেকছে, এথনও পর্যান্ত কিছতেই বইগুলোর ভিতরের জিনিসগুলি আয়ত্তে আনতে পারছে না। প'ডে বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে না বলে প্রাণপণে চীৎকার ক'রে সে মুখস্থ করতে চায়। তার পড়ার চীংকারে পাড়ার লোকে বিরক্ত হয়; অনেকে তিরস্কার করে, সে তা অমানবদনে সহা করে। কিন্তু আজকের মুখস্থ কাল ভূলে যায, এই তার দ্বঃখ। তবু সে আশা ছাড়ে নাই। দেড় বংসর বাবুদের বাড়িতে রয়েছে, এর মধ্যে ছ'মাদ অন্তর তিনটে পরীক্ষা হয়েছে, কোনটাতেই দে পাদ <sup>।</sup> **কর**তে পারে নি। চতুর্থ বারের পরীক্ষায় পাস করবার জন্ম এবার সে উঠে-পড়ে লেগেছে। ভেবেছিল মেজবাবু এলে তাকে সে ধরবে, তিনি বলে দেবেন তাঁদের ইংরাজী-নবীশ কেরানীবাবুকে—দে লেথাপড়ার একটু আঘটু বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু মেজবাবুর মুথে উঁন্টো কথা—পড়া ছেড়ে চাকরী করার কথা শুনে ়**ভার বুকের** ভিতরটা চমকে উঠল।

ি মেজবাব্ থাসে একটা চুমুক দিয়ে বললে—বুঝলি ? এক চুমুকে গ্লাসের
প্রায় অর্দ্ধেকটা শেষ হয়ে গেল। সেদিনের ছবি স্পষ্ট ভাসছে নরসিংয়ের
কোথের উপর। চুমুক দিয়ে মেজবাবৃ মুথ দিয়ে থানিকটা নিশ্বাস ছাড়লে;
বিস্থাদের কটুতা এবং গন্ধের উগ্রতা থানিকটা বেরিয়ে যায় এতে।

বড়বাবু বললে—গুকটু একটু দিপ কর। এভাবে ঢক ঢক ক'রে খেয়ো না।
মেজবাবু দিগারেটে টান দিয়ে বললে—দাপের ছুঁচো খাওয়ার মত একটু
একটু ক'রে গেলা ও আমার পোষায় না।

বড়বাবু হেনে বললে—সাপে ই ত্র থায়, ছু চো থায় না।
একমুথ ধোঁয়া ছেড়ে মেজবাবু বললে—এক্সকিউজ মি। ওটা আমার

ইচ্ছাকৃত ভূল। ইঁত্রের গায়ের গন্ধ নাই। এ বস্তুটার গন্ধের সঙ্গে মিল রাখবার জন্মে ছুঁচো বলেছি। এবং সাপে যথন একবার কোন জিনিষ ধরে তখন নাকি ওগরাতে পারে না। ছুঁচো হ'লেও থেতে হয়। এও তাই। ওয়াইন্— উয়োম্যান—

বড়বাবু বাধা দিয়ে বললে—স্টপ। চোথের ইঙ্গিতে বড়বাবু নরসিংকে দেখিয়ে দিলে।

আই সি। নরসিংয়ের দিকে তাকিয়ে মেজবাবু প্লাসে চুমুক দিয়ে বাকীটা শেষ ক'রে বললে—এখানে নতুন ক'রে কয়লার ডিপো হচ্ছে, সেই ডিপোতে তোর চাকরী হ'ল। বুঝলি ?

নরসিংয়ের হৃদ্স্পন্দন আবার সভয়ে জ্রুতগতি চলতে আরম্ভ করলে। আবার মেজবারু বললে—বুঝেছিস ?

সহজ কথা, তবু নরসিং নির্কোধের মত প্রশ্ন করলে—আজ্ঞে? ঐ ভঙ্কির মধ্যেই নিহিত ছিল তার অতি তুর্বল এবং ভীত চিত্তের অস্বীকারের ভাব।

মেজবাবু কিন্তু এটা ভাবতে পারে না, তার কথা কেউ, অস্তত তার অফগৃহীতের মধ্যে কেউ, অস্বীকার করতে পারে এটা তার কল্পনারও অতীত। সে এটাকে দমতি ধরে নিয়েই বললে—ইয়া। কাল সকালেই যাবি আমার সঙ্গে। কাজকর্ম আমি বুঝিয়ে দেব। প্রথম কিছুদিন আরও একজন ওয়াকিবহাল লোক থাকবে, সে ভিপো চালু ক'রে দেবে। ভয় নাই তোর।

নরসিং এবার সাহস সঞ্চয় ক'রে বললে—পড়ার কি হবে ?

পড়া ? মেজবাবুর কপাল জ থানিকটা কুঁচকে উঠল, ঠোটের এক পাশ ঈষং বেঁকে থানিকটা ধারাল হাসি বেরিয়ে এল।

বড়বাব্ প্রশ্ন করলে—তুই পড়বি ? তিনটে পরীক্ষার একটাতেও তুই পাশ করতে পারিস নি। তোকে পড়ার জন্মে ভাত—

হাতের ইসারা ক'বে বড়বাবুকে থামিয়ে দিয়ে মেজবাবু বললে—দেখ

বাদরকে শেথালে দে কদরৎ ক'রে বাজী দেথাতে পারে, কিন্তু গাধাকে ঠেঙিয়ে মারলেও মোট বওয়া ছাড়া গাধাকে দিয়ে আর কিছু হয় না।

নরসিংগ্রের মনে হ'ল, জেঠা মাধব সিংগ্রের লাঠির চেয়েও মেজবাব্র কথা ভয়ানক।

মেজবাবু বললে—লেথাপড়ায় তুই গাধা। ও তোর হবে না। শেষ
পর্যান্ত চাপরাশীগিরি করবি। মোট বইতে হবে তোকে। তার চেয়ে ডিপোর
কাজ শেখ্। এর পর গলার স্বর পালটে গেল মেজবাবুর, বললে—যা, যা
বললাম তাই করতে হবে।

অসহায়ের মত নরসিং চলে এল।

উপায় ছিল না। গির্বরঙ্গায় বাড়িতে শুধু জেঠা মাবব দিং নয় বাবা পর্যান্ত তার ম্থ দেখবে না প্রতিজ্ঞা করেছে। ধরণী রায় হতে পারে তার মামা, কিন্তু মানে অনেক ছোট। বাড়ি থেকে পালিয়ে দে তার বাড়ি ভাত থায় পোয়া হয়, তারপর দে বাবুদের বাড়ি বিনা মেহনতে নিমক থায়, দেনো ভাত থায়; তার মুথ কি দেখতে হয়—না, আছে ?

নরসিং শুনেছে মাধব সিং বলে—মর্ গেয়া, উ বাচ্চাঠো মর্ গেয়া। বাবা চুপ ক'রে থাকে।

গির্বরজার সিংহ-বাড়ীর অমূল্য ধন 'মতি' ফিরিয়ে আনতে এসে মাঝপথে যাত্রকরের মন্ত্রের চোটে সে জানোয়ার ব'নে গেল।

তবু মেজবাব্কে দেলাম। হাজার দেলাম। ছনিয়ায় রোজকারের পথ মেজবাব্ই খুলে দিয়েছে। ডিপোর চাকরী—বেশ চাকরী। মণ—আধ মণ—দশ সের—পাঁচ দের—আড়াই দের বাটখারা নিয়ে কারবার। কয়লা বিক্রী করা—খদড়া খাতা লেখা—মজুরটাকে দিয়ে চালনায় কয়লা চেলে নিয়ে ধুলো গুঁড়ো বার ক'বে রাখা—আর বদে::থাকা। পাঁচ আনা মণ দাম। মণ-করা এক দের মারতে পারলে একটা আধলা বেরিয়ে আদে। সমস্ত রোজকারটাই গোড়ায় উল্যোগ ক'বে করত নিতাইয়ের বাবা। ভাগ দিতে চাইলেও নিত না নরসিং।

তারপর—কেমন ক'রে কবে থেকে যে সে নিতে আরম্ভ করলে—দে নর-সিংয়ের মনে নাই। পেতলের বাটিতে তেল তো তেল—ঘি রাথলেও কিছুদিন পর সবুজ রঙের কলম্ব জন্মায়, পেতলের বাটি থেকেই জন্মায়—কিন্তু ঘিয়েও লাগে। কয়লার ভিপোটা পেতলের বাটির চেয়েও থারাপ, লোহার বাটি। কয়লার ডিপোর পাশে কয়লা ছিটকে পড়ত, কুড়িয়ে সংগ্রহ করতে আসত ছোট জাতের গরীবগুণার মেযেরা। গিরবরজার এ জাতের মেয়েদের স**ক্ষে** এখান-কার এদের কোন তফাৎ নাই। ওগানে আগে দিংহেরা রাত্রে মদ থেয়ে ঝোঁক চাপলে চ'লে যেত ওদের পাড়ায়। দরজায় লাথি মেরে ডাক দিত। ঘুমস্ত দম্পতির ঘুম ভেঙে যেত; দরজা ভাঙার ভয়ে বেরিয়ে আসত পুরুষটি—এবং দূরে অন্ধকারে কোন স্থানে সিংহমশায়ের নির্গমন-সময়ের অপেক্ষা করত। ঘুমিয়ে যেত সেইখানেই। কথনও আলো ফুটলে ঘুম ভাঙত, কথনও রা**ত্তেই** যুম ভাঙত স্ত্রীর আহ্বানে। এখন আর অবশ্য সে দিন নাই। তবুও রেয়াজটা আছে—ত্ব পক্ষই অভ্যাদ ভূলতে পারে নাই; দিংহ-বাড়ির জোয়ান ছেলেরা শিদ দিয়ে বেড়াবার অজুহাতে ওদের নাড়া দিয়ে আসে, মেয়েদেরও দেখা যায় গাছের আড়ালে, গলির মুখে। মাঠে মেয়েরা কাঠ ভাঙতে যায়, সিংহ-বাড়ির ছেলেরা ভাবুকের মত মাঠের ধারে বসে থাকে। এথানেও ঠিক তাই। আগে এখানকার বাবুরাও সিংহদের মত দরজায় লাথি মারত। চাপরাশীরা এ**দে** খবর দিয়ে নিয়ে যেত বাবুদের বা'র-বাড়িতে। এখনও চাপরাশীদের এ সব কাজ করতে হয়। এথানকার মেয়েরাও এথন গোপনে গাছতলায়, গলির **মূথে** দেখা করে। স্টেশনে, ডিপোয়, বাজারে নানা কাজের ছুতায় যায়—তার প্রধান উদ্দেশ্য এইটা।

নিতাইয়ের বাপ নোটন, সে ওদের সঙ্গে রসিকতা করত। প্রথম প্রথম ভাল লাগত না নরসিংয়ের। তার পর ক্রমে ক্রমে বেশ লাগতে লাগল।

একদিন ভট্ ভট্ শব্দ ক'বে ফটফটিয়ায় ্চেপে এল মেজবাব্। কাল

রাত্রে বাড়ি এসেছে। হিসাবপত্র ঠিক ক'রে, ডিপো যতথানি পরিষ্কার করা। চলে পরিষ্কার ক'রে নরসিং বসে ছিল। সমন্ত্রমে উঠে দাঁড়াল।

মেজবাবু নামল। নেমেই বললে, বাঃ!

খুশি হ'ল নরসিং। পরিষ্কার করার ফল পেলে সে হাতে হাতে।
মেজবাবু বললে, ওটা কে রে নোটনা ? বেশ দেখতে তো! বাঃ।
নোটন বললে, কুঞ্জ ভোমের বেটার বউ।
ভাক ওটাকে।

হেদে নোটন বললে, আজে, ওটা ভারী ভীতু। নতুন বউ।

মেজবাবু এবার পিছন ফিরে কয়লার দিকে ফিরল, বেশ ভাল ক'রে চারিপাশ ঘুরে দেখল। তার পর হঠাং এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার হাত খপ ক'রে ধরে বললে, পুলিসে দে এটাকে। কয়লা চুরি করছে। টেনে মেয়েটাকে নিয়ে সে ডিপোর ঘরের মধ্যে চুকে পড়ল। মেয়েটার সঙ্গে ছিল আরও ছটো মেয়ে, তারা হাসতে লাগল। নোটনও হাসতে আরম্ভ করলে। মেয়ে ছটো বললে, বাবুর কাছে আজ ফি জনায় এক টাকা ক'রে লোব। হাা।

নরসিং প্রথমটা স্তস্তিত হয়ে গেল, তারপর অর্কস্মাৎ মনে হ'ল—পায়ের ছগা থেকে মাথা পর্যান্ত কি যেন সন্সন্ ক'রে চলছে। কান ছটো গরম হয়ে উঠছে, চোথ দপদপ করছে। বুকের ভিতরটা টিপটিপ করছে না, কিছু যেন ছলছে। নিশ্বাস ঘন হয়ে উঠেছে, বৈশাখী সন্ধ্যার বাতাসের মত। বেরিয়ে এল মেজবাবু।

নোট-কেস থেকে একথানা পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে নরসিংয়ের হাতে দিয়ে বললে, নে। নোটনকে দিলে একথানা পাঁচ টাকার নোট।

নোটন মৃত্স্বরে বললে, সঙ্গের মেয়ে হুটো বলছে, ছু টাকা লেবে।

তুটো টাকা ফেলে দিয়ে মেজবাব্ ফটফটিয়ার প্যাডেলে ধাকা দিয়ে চড়ে বসল। দেখতে দেখতে উড়ে চলে গেল যেন। নরসিংহের মাথার মধ্যে, সর্বাক্ষে আগুন জলে উঠল মুহুর্ত্তে। মেয়েটা চলে গেল। নরসিংগ্নের স্তম্ভিত ভাবটা কেটে গেল। সে আফশোষ করে ঘরে চুকতেই পায়ে কিছু একটা ঠেকল; সেটা মেজবাব্র কাঁধে ঝুলানো থাকে, গরম চা ঠাণ্ডা হয় না, ঠাণ্ডা জল গরম হয় না বাইরের উত্তাপে; কিন্তু ওটা থেকে গন্ধ উঠছে অগ্র জিনিসের। বিলাভী মদের।

নরসিং থপ ক'রে সেটাকে খুলে ঢক ঢক ক'রে মুখে ঢেলে দিলে। সেদিন নরসিংয়ের চিরদিন মনে থাকবে। চিরদিন!

নরিসিং দাঁতে দাঁতে ঘবে প্রায় চীৎকার ক'রে গর্জন ক'রে উঠল—শ্য়ারিক বাচা! হারামজানা!

রাম নিতাই অঘোরে ঘুমুচ্ছে; রামটা গোঙাচ্ছে, নিতাইটার কষ বেয়ে বীভংসভাবে লালা গড়াচ্ছে। নরিনিং চঞ্চল হয়ে থানিকটা নড়ে চড়ে বসল। তারপর উঠে ঘরের কোণে বোতল হটো ছিল, বোতল হটো নেড়ে চেড়ে দেখলে। একেবারে থালি; এক ফোঁটাও প'ড়ে নাই। গ্লাসের জল থানিকটা সে বোতলে ঢেলে তাই থানিকটা থেলে।

মামীর ভাগ্নীটাকে এর আগে দে অনেকবার দেখছে। ওই রামার মতই দেখতে ছিল সে। কিন্তু দে ছিল যেন কাদায় গড়া মানুষ। যত ভীক তত ছিল তার সহাগুণ। হঠাৎ এইবার তার চোথে সে যেন নতুন চেহারা নিমে দাঁড়াল।

মামীর উপর আক্রোশে, মেজবাবুর দৃষ্টান্তে সে মনে মনে...
আবার সে চেঁচিয়ে গর্জে উঠল—রামা, শুয়ারকি বাচ্চা!

উঠে দাঁড়িয়ে নিতাইয়ের পিঠে লাথি মারলে। নিতাই একটা শব্দ করলে শুধু একবার; অর্থহীনভাবে চোখ মেলে একবার তাকালে; তারপর পাশ ফিরে শুলে।

নরসিং বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

শুখনরামের গদীর সামনে পাকা ইদারা; একেবারে লোহার হুক দিয়ে শাঁটা শেকলে ঝুলানো বালতী রয়েছে ইদারার পাড়ের উপর। বালতীটা ফেলে দিলে ইদারার জলে। সশব্দে গিয়ে পড়ল বালতীটা। সবল বাহুর টানে বালতীটা টেনে তুলে, বালতীর জল সে হড়-হড় ক'রে মাথায় ঢাললে।

জান্কী জান্কী, আমার পাপ তুই ক্ষমা করিদ। জান্কী, তার দোনার জান্কী!

খানিকক্ষণ সে পায়চারী ক'রে ফিরল রাস্তার উপর। তারপর সে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল। বাতিটা নিভে গিয়েছে, ঘর অন্ধকার। অন্ধকারেই ঠাওর ক'রে সে এসে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পর আবার দে উঠল। দেশলাই জেলে নতুন বাতিটা দেখে নিয়ে সেটাকে জেলে নিলে।

যো হো গেয়া—সো হো গেযা, যানে দো। ফিন্ শুরু করো।

শ্রামনগর-পাঁচমতিয়া দার্ভিদ। আট মাইল পথ। দে কাগজ পেন্সিল বার ক'রে বদল এবার। আট মাইল পথ; দকালে এগারটা পর্যন্ত ত্বার যাবে ত্বার আদবে। রাত্রে ত্বার যাওয়া, ত্বার আদা। আটবার। আট আটে চৌষটি মাইল। গাড়ীটা পুরানো, রাস্তা থারাপ। গ্যালনে ষোল মাইল ধরাই ভালো। চৌষটি মাইলে চার গ্যালন তেল। আঠার আনা গ্যালন হিদাবে—দাড়ে চার টাকা। মোবিল হাফ গ্যালন—ত্টাকা। টায়ার বছরে একটা হিদাবে চারটে; চার পঁচিশ—একশো। টিউব চারটে; চার আটে—বিত্রশ। এ ছাড়া বৎসরে একশো টাকা মেরামতি থরচ।

কাক-কোকিল ডাকছে। থাক্ হিসেব। হিসেব কষে দেখে কাজ করতে গেলে আর খোলা হয় না সার্ভিদ। চোখে সে যে হিসেব রাস্তায় বসে দেখে এসেছে সেইটাই বড় হিসেব।

ভামনগর-পাঁচমতিয়া দাভিদ। ভাড়া—দিট্-পিছু আট আনা।

## সাত

পাঁচমতী বাবু পাঁচমতী, থালি মোটর; আট আনা দিট। শুধু আট আনা। ট্যাক্সি মোটর বাবু। যাবেন বাবু, যাবেন ?

চৌরাস্তার মোড়ে রামা দাঁড়িয়ে হাঁকছিল। নরসিং গাড়ী নিয়ে গিয়েছিল
—মোটর একসেনেরিজ সাপ্লাইয়ের দোকানে; তেল ভরে নিয়ে এল সে।
নিতাই সঙ্গে গিয়েছিল। নরসিং এসেই ধমক দিলে।

হাঁকিদ না উল্লক।

হাকব না? বিশ্বিত হ'ল রাম।

না। এখনও সার্ভিসের লাইসেন্স মেলে নাই। কেস হয়ে যাবে। তবে ?

নরসিং বললে—ঘোড়ার: গাড়ীর আড্ডায় নজর রাখ্। প্যাসেঞ্জার এলেই ডেকে আন্তে বল্। দেখতে দেখতে চারজন প্যাসেঞ্জার জুটে গেল। ঘোড়ার গাড়ীর শেয়ারও আট আনা, মোটরের শেয়ারও আট আনা। মোটর ছেড়ে লোকে ঘোড়ার গাড়ীতে যাবে কেন ? নরসিং ষ্টিয়ারিংয়ে বাঁ হাতটা রেখে অলসভাবে সিগারেট টানছিল। দৃষ্টি ছিল তার ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডার উপর। দিদিয়ার ভাঁড়ার-ঘরের সামনে সকালবেলায় উঠে গিয়ে সে বসত, জলথাবার খেত—মৃড়ি, ছোলা ভিজে আর গুড়। তার সঙ্গে থাকত জঠা মাধব সিংয়ের পাতের প্রসাদ একথানা রুটি।, পিঁপড়ে বেড়াত ঘুরে ভাঁড়ার-ঘরের সামনে। রুটির টুকরোটা ছিঁড়ে সে ফেলে দিত। দেখতে দেখতে জুটে যেত রুটির টুকরোটার চারি প্রাস্তে পিঁপড়ের ঝাঁক। রুটির টুকরোটা টেনে নিয়ে যেত গর্জের দিকে। হঠাৎ এসে যেত একদল ডেয়ো পিঁপড়ে। প্রায় লাফিয়ে পড়ত টুকরোটার উপর। ছোট পিঁপড়েন্ডলো চঞ্চল হয়ে প্রথমটা ছটকে পড়ত, তারপর তারা আসত আরও দলে ভারী হয়ে, এসে টানত অন্তপ্রান্ত ধরে। অবশেষে আক্রমণ করত ডেয়া পিঁপড়েদের।

ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ানরা এরই মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ট্যাক্সিটার দিকে তাকিয়ে কি বলাবলি করছে!

নরসিংয়ের মনে পড়ে গেল পুরানো আমলের কথা। সে চোথে দেখে নাই, জেঠা মাধাে সিংয়ের কাছে গুনেছে। মাধাে সিংয়ের ছেলেবেলাকার কথা। তথন ওই জােসেকদের পূর্বপুরুষেরা পাঁচমতী থেকে শামনগর পর্যান্ত যাত্রী বয়ে নিয়ে যেত। ডুলি ছিল ওদের, এক ডুলি চার বেহারা; পাঁচমতী থেকে চলত শামনগর, শামনগর থেকে শহর ম্রশিদাবাদ। মাধাে সিং বলে—একদিন এল কেরাঞ্চি গাড়ী। ছই ঘাড়া, ভিতরে বসবাব গদি, থপ থপ করে জাড়া ঘোড়া চলে জাের কদম; ডুলিতে লাগত ছু ঘণ্টা, কেরাঞ্চি এক ঘণ্টাকে অন্দর পাঁছছ দিলে। বাদ্—বাতিল হয়ে গেল ডুলি।

কেরাঞ্চির নিদিবে আগুন ধরাতে সে নিয়ে এসেছে তার 'ট্যাক্সি কার'কে
—তার জববদন্ত থাঁকে। বহুং আরামদার গদি, মজরুত প্র্রীং; হাওয়া গাড়ী
—হাওযার মত জোরসে ছুটতে পারে,—সে যথন এসেছে কেরাঞ্চিকে তথন
যেতে হবে বইকি। হাডিড্গার—চোগে-পিঁচুটি জানোয়ারগুলোকে দেখে তার
মায়া হয়, ঘেয়াও হয়। ছেড়ে দে, ওগুলোকে ছেড়ে দে।

একজন কেউ আদছে। হাতে চামড়ার কাগজ রাথা ব্যাগ—কি বলে যেন ? আটোচি কেস ! হ্যা, আটোচি হাতে আদছে; পরনে সৌখীন জামা কাপড়।

নরিসিং বললে—নিতাই মার্ হাণ্ডেল। আর একটু দেখবেন না ?

হয়ে গিয়েছে, নে। নরসিং জানে ওই লোকটা মোটরে জক্ষর যাবে। কেবল একটা থোঁচ আছে। লোকটা পুরা গাড়ী ভাড়া ক'রে চাল মেরেও যেতে পারে।

কি বাবু? পাঁচমতী যাবেন ? আয়েন বাবু—আয়েন। আমার ঘোড়া ভাল। আমি হুজুর, এখুনি ছাড়ব। এ দিকে হুজুর। ভাল গাড়ী।

নরিসিং গাড়ীখানা ছেড়ে দিয়ে ভদ্রলোকের পাশে দাঁড়াল।—মটরে **যাবেন** স্থার ? আট আনা ভাড়া।

মোটর ? ট্যাক্সি ?

ঁহ্যা স্থার। আস্থন স্থার। হুটো সিটের দাম দিলে সামনেটা গোটা পাবেন।

লোক বদেছে যে একজন ?

আপনি একটু ভেতরে থান তো দাদা। পিছনটা চার জনেরই দিট। ইয়া, চার জনের। দেখুন না সামনের দিটের চেয়ে কতথানি চাওড়া। সামনেটা যদি তিন জনের হয় তবে ওটা চার জনের কিনা আপনারাই বিচার করুন। বহুন স্থার, বহুন। গীয়ারের হাতলের মাথাটা বাঁ-হাতে চেপে ধরে দে পায়ে চাপ দিলে অ্যাকদিলারেটারের উপর। গর্জ্জন ক'রে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে নরিদংয়ের গাড়ী ছুটল। শহরের ভিতরের রাস্তা অতিক্রম ক'রে গাড়ী এদে পৌছে গেল তেমাথায়; এইখান থেকে পাঁচমুতীর শড়ক শুরু। বাঁদিকে একটা মন্দির। নরিদং প্রণাম করলে—বে দেবতাই থাক, প্রণাম তোমাকে। কিছুটা দ্রে একটা মদজিদের মিনারের আধ্যানা দেখা যাচ্ছে—দেলাম আলাহতয়লা-খোদাতয়লা। তোমাকেও প্রণাম। নরিদং আরম্ভ করলে নতুন কারবার, নতুন পথে পা বাড়ালে, গাড়ী ছুটালে। তোমরা মন্ধল করো। হঠাৎ মনে পড়ল জোদেফকে। জোদেফের গির্জ্জার গড—তোমাকেও প্রণাম।

আরে উল্লুক বেকুবের দল, গরুর গাড়ীর সারি নিয়ে আমিরী চালে হঁকা টানতে টানতে চলেছে দেখ, চলেছে আবার রাস্তার মাঝখান জুড়ে। হঠাও, হঠাও—হঠাও গাড়ী। গাড়ীর গতি মন্থর ক'রে সে হর্ন দিতে আরম্ভ করলে —ভোঁপ—ভোঁপ—ভোঁপ। তারপর দিলে ইলেকট্রিক হর্নে হাত। তীব্র চীৎকারে হর্নটা বেজে উঠল। হঠাও। হঠাও। জলদি করো। হঠ যাও।

নিতাই প্রশ্ন করলে—দড়িটা বার করব নাকি ? না। নয়া জায়গা।

গাড়ীগুলো সরে যাচ্ছে। আন্তে আন্তে সরছে। গাড়ীর প্যানেঞ্চারদেরও মোটবে চড়ার নেশা লেগেছে। নরসিংয়ের পাশের বাব্টি বললে, উল্লুকদের চাবুক মারা উচিত।

মনে পড়েছে মেজবাবুকে। মেজবাবু চাবুক চালাতেন। ত্বত মেজবাবু কাউকে ভয় করতেন না, কিছুকে ভয় ছিল না তার।

মোটর বাস কিনে নিয়ে এলেন। সোনালী রঙের বাসপানা বাছারের বাস ছিল। কলিকাতা থেকে রহমত ড্রাইভার এল, বাস চালিয়ে এসেছিলেন মেজবাব্, রহমত ছিল পাশে বসে। প্রথম গেলেন সদর, সেথান থেকে বাস লাইসেন্স করিয়ে এনে পরের দিন বাস সাভিস থোলা হ'ল। সে দিন তিনটে টিপের ফুটো টিপে বাস ট্রেন মিস্ করলে।

মেজবাবু রেগে আগুন হয়ে গেলেন। রহমত-এ কেয়া বাং ?

রহমত ছিল বাঙালী মুসলমান, সে বললে—কি করব হজুর? থাবার পথ চাই তো! গরুর গাড়ীর এলাকা আপনাদের, এক এক দফায় দশ বিশ্বানা গাড়ী সারবন্দী চলবে, মাঝখান চেপে চলবে। রাস্তা না ছাডলে আমি যাই কি ক'রে? রাতায় তখন মাল-বওয়া গরুর গাড়ী চলত। গাড়োয়ানেরা ছিল ইমামবাজারেরই পাশের গ্রামের পেশাদার গাড়োয়ান। ভাদের স্বভাবই ছিল ওই। রাস্তা তারা কিছুতেই ছাড়বে না।

মেজবাবু বললেন—আচ্ছা, কাল থেকে আমি যাব।
পরের দিন থেকে মেজবাবু বদলেন বা ধার ঘেঁষে, হাতে নিলেন চাবুক।
ফিরে এদে রহমত বললে—বাপ রে বাপ! কাম ছেড়ে দোব আমি!
নরসিং তথনও কাজ করছে কয়লার ডিপোয়। দে বললে—কি হ'ল?
কি হ'ল? মেজবাবু এক ধারসে চাবুক চালিয়ে গেলেন।
নরসিং হেসেছিল। রহমত মেজবাবুকে জানে না।

রহমত বললে—মেজবার বরাবর থাকবেন না। তথন যদি সকলে মিলে বাস আটকায়, আমার জান মেরে দেবে।

মেজবাবু না থাকে, মেজবাবুর নাম থাকবে। নরসিং আবার হেসেছিল। রহমত কিন্তু শুনলে না, বললে মেজবাবুকে। মেজবাবু হা-হা ক'রে হাসলেন।
—এ কলকাতা নয় রহমত, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানেরা এথানে দাঙ্গা করে না। যে চাবুক চালালাম তার সাঁই সাঁই শব্দ আর পিঠের জালা ভূলতে লাগবে ছ'বছর। তা ছাড়া ঘণ্টায ষাট মাইল ছুটবে তোমার গাড়ী—তার ধাকার ভয় নাই ?

হুজুর, সামনে একথানা গরুর গাড়ী থাড়া ক'রে দিলেই তো হল। গাড়ী তো লাফিয়ে পার হওয়া যাবে না বাবু!

মুসলমানের বাচ্চা তুমি, লডতে পারবে না ?

লড়তে পারি হজুর। কিন্তু একা আমি কি করব ?

আচ্ছা। তোমার সঙ্গে জবরদন্ত লোক দোব আমি। ডাকলেন নরসিংকে। নরসিং তথন কাঁচা বাঁশের মত সোজা লম্বা হুরু উঠছে। আর সঙ্গে দিলেন নিতাইকে। নরসিং কণ্ডাক্টার, নিতাই ক্লীনার। বললেন—এদের নিয়ে পারবে তুমি ?

ই্যা--- হজুব। এরা থাকলে তবু সাহস থাকবে।

মেজবাবু তাদের নিয়ে আরও ক'দিন চললেন বাসের সঙ্গে। নিতাইকে এবং নরসিংকে ত্'ধারে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ইাক—হঠাও! হঠাও!

রহমত হাজার হলেও পাকা লোক। সে ঠিক ব্ঝতে পেরেছিল। রহমত বলত—মামুষে আর মেঘে কোন তফাত নাই রে ভাই। যে মেঘ পানি ঢালে, গলে গলে ঝরে পড়ে, সেই মেঘ হঠাৎ একসময় চড়াক্ ক'রে বিজলী হেনে দেয়। কথন যে চিড় থাবে, বিজলী হানবে—সে তাক করা সোজা নয়।

আটকালে তারা গাড়ী। সামনে গরুর গাড়ী রেখে দিয়েছিল। নরসিং স্থার নিতাই হাঁকলে—হঠাও। তারা দমলে না। বললে—আয় নেমে আয়।

নরসিং এবং নিতাই নামছিল। মেজবাবু তার আগেই নামলেন। মৃত্স্বরে বললেন—ডাণ্ডা বের কর্। বলে গট গট করে এগিয়ে গেলেন। গাড়ীতে নাথি মেরে বললেন—হঠাও।

তারা গর্জে উঠল । চাবুক মারার শোধ নোব আজ । চাবুক চালানো গার করব ।

মেজবাবু বাঁ হাত পকেটে পুরে, ডান হাতে চাবুক নাচিয়ে বললে—চাবুকের ক্লে আজ পিন্তল চালাব।

নরসিং এবং নিতাই তার পাশে তথন দাঁড়িয়েছে ডাণ্ডা হাতে। মেজবার্ ফালেন—বে-একতিয়ারী কাজ করলেই চাবুক থেতে হবে।

এক জন বললে—কিসের বে-একতিয়ারী ? রাস্তা—সরকারী রাস্তা। এতে বারই চলবার একতিয়ার আছে।

আছে। মেজবাব্ হাদলেন। তারপর বললেন—কে আগে চলবে, কে ধরে চলবে তারও একটা একতিয়ার আছে।

যে বড়লোক সেই আগে চলবে—না কি ?

হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন মেজবাবু—সে হাসিতে হাওয়াও চমকে ওঠে। হেসে বললে—উল্লুক একটা তুই।

েলোকটা থতমত থেয়ে গেল। অন্ত একজন বললে—গাল দেবেন ামশায়।

মেজবাবু বললেন—গাল কি তোকে দিই, না, মানুষকে দিই ? গাল দিই ।
াানুষের বে-আকোকে—বেকুফিকে।

কেনে ? কি বে-আকেলী কথা বলেছি ?

বড়লোকের আগে যাওয়ার একতিয়ার নাই—যে সে কথা বলে সে বকুফ, বে-আক্কেল। আগে যাবে সেই, যার সব চেয়ে জোরে যাবার তাকদ যাছে। গদর চেয়ে ঘোড়ার জন্দর আগে যাওয়ার একতিয়ার আছে। আবার ঘোড়ার চেয়েও মোটরের একতিয়ার আগে যাওয়ার। যে যত জোপ্নে চলবে তার তত আগে যাবার একতিয়ার, যে আন্তে চলবে তাদের সরে পথ দিতে হবে জলদি-যানেওয়ালাকে। হঠাও—গাড়ী হঠাও।

আশ্চর্য্য! তারা সরিয়ে নিলে গাড়ী।

মেজবাব্ গাড়ীতে চেপে বললেন—গাড়ীতে প্যাসেঞ্জার রয়েছে। কারও আছে মামলা, কারও হয়তো আপনার জনের অস্থ্য, ওষ্দ আনতে চলেছে। আর তোমরা মাঝখানে গাড়ীর সারি চালিয়ে—'পথী আমার মনের ব্যথা তুমি ব্রলে না' বলে গান ধরে চলবে আপন মনে—তা হবে না। তোমার সধী মনের কথা ব্রল না বলে মন উদাস হয়ে থাকে তো পথের এক পাশে গাড়ী রেখে, গাছতলায় বসে মনের ত্ঃথে গাঁজা থাও, মদ থাও, কাঁদো হাসো নাচো—কিছু বলব না আমরা।

তারাও হেসে উঠল কথা ভনে।

মেজবাবু বললেন—না হয় তে। আমার গাড়ীর আগে ছুটে চল।

একজন বললে—তা আজে, আমাদের গ্লাড়ী তো বেমকা পড়তে পারে, গ্লাফ অনেক সময় বেকায়দা হয়ে যায়।

নিশ্চয়। দে সময় আমার গাড়ী দাঁড়াবে। আমার লোকজন নেমে তোমার গাড়ী নিরাপদে পাশে সরিয়ে দিতে সাহায়্য করবে। তোরাই বল্না, আজ আট দিন এই কাণ্ড চলেছে, চাবুক আমি চালিয়েছি, কিন্তু এমন কোন গাড়ীর গাড়োয়ানের উপর আমি চাবুক চালিয়েছি? চালিয়ে থাকি, আমি কস্থর মানব—মাফ চাইব।

তারা চুপ ক'রে রইল।

হঠাৎ একজন বললে—আমাদের কিন্তু একদিন গাড়ীতে চাপতে দিতে হবে।

মেজবাবু বললেন—খুব খুশি হব আমি। চাপ একদিন গাড়ীতে। তা ছাড়া বলে দিচ্ছি আমি ড্রাইভারকে—হঠাৎ কারও কোন অস্থ হয় পথে;

গাড়ী ভেঙে ঘায়—মাহথকে গাড়ীতে তুলে নেবে। পৌছে দেবে ইমামবাজার বিনা ভাড়ায়।

তারা বললে—দেলাম বাবু। প্রণাম বাবু। মেজবাবু বললৈন—চলো রহমত।

রহমত গাড়ী ছাড়বার আগে একটা দেলাম দিয়ে বললে—দেলাম হজ্র শাপনাকে।

গাড়ী পাঁচমতী ঢুকছে।

পাঁচমতী গির্বরজার মা-লক্ষীর রুপায় ধনে দৌলতে ঝলমল করছে।
বিদ্ বিদ্ বাদী, ধনী জমিদারের বাস। উকীল, মোক্তার, আদালতের আমলার
বাস। স্থামনগরের মত না হ'লেও বেশ বড় জায়গা। তু'তিন জন জমিদারের
মোটর আছে, কয়েক জনের ঘোড়ার গাড়ী আছে, কয়েক বাড়িতে হাতী
আছে। দোকান পশার, হাট বাজার। নিতাই বললে, বেশ জায়গা গুরুজী।
একটা চায়ের ইলের সামনে গাড়ী থামালে নরসিং।—নে, আর একদফা
স থেয়ে নে। রামা, জোরে জোরে হাক্—স্থামনগর থালি মোটন ঘাচ্ছে,
বাট আনা সিট।

চায়ের স্টলের দোকানদারের কাছে বসল সে।—আপনার দোকান ? 
বাপনার নামটি কি দাদা ? চিমড়ে পাক-দেওয়া চেহারা লোকটির, দেথেই 
ঝেতে পারা যায়, চিমড়ে শরীর হ'লেও ভয়ানক শক্ত শরীর; একটা চোথ
টরা। মাথায় টেউ-থেলানো চুলে চেরা সিঁথি। লোকটার মেজাজও
বছুত থারাপ। মনে হ'ল, সে তাকালে নিতাইয়ের দিকে, কিন্তু তাকালে সে
রেসিংয়ের দিকেই। ট্যারা চোথের চাউনীর দিক্নির্নয়ের হদিস জানা আছে
রেসিংয়ের। রামার বোন তার স্ত্রী ছিল টেরা। মনটা কেমন হয়ে গেল
রেসিংয়ের। তাকে মনে পড়ে গেল।

লোকটা বললে, আমার নাম নিয়ে তোমার কাম কি হে বাপু? চা থাবে

চা থাও। পয়সা দাও—চলে যাও, বাস্। পয়সা ফেলে মোয়া থাও আমি কি তোমার পর ?

নিতাই বললে, ও বাবা ! এ যে একেবারে মিলিটারী !

রামা থি-থি ক'রে হাসতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে—লোকটার চাউনি দেথ মাইরী। হি-হি-হি-হি! চায়ে চুমুক দিয়ে বিষম থেলে—থক-থক ক'রে কেশে সারা হ'ল—তবু তার হাসির নিবৃত্তি নাই।

লোকটা উত্তর দিলে নিতাইয়ের কথার—তুম বি মিলিটারী—হাম বি
মিলিটারী। তুমি বি ভালো—হাম বি ভালো। তুমি ধরো লাঠি—হামি ধরি
ডাণ্ডা। তুমি বল ভাই—তো আমি বলি দাদা। বাবা, স্থরেশ দাসকে পেটে
ম্থে এক বাত। কোই কো বান্দা নেহি হাম। এ বাবা পাঁচমতী। এতনা
বড়া পান্ধী জায়গা আর নাই। যত ক'টি বড় লোক—উকীল—মোক্তার—
সব এক এক চীন্ধ। এক চুল এদিক ওদিক হয়েছে কি বাদ্, মামলা এক নম্বর
—কি মারপিট। হিঁয়া চালাকী মং করো। ত্রিশ বছর বয়স হ'ল—চল্লিশ
নম্বর ফৌন্ধনারী মামলার আসামী করেছে আমাকে, আমিও করেছি বিশত্রিশ নম্বর। সে করেও ঠিক আছি বাবা।

নরসিংয়ের ভারী ভাল লাগে স্থরেশকে।—বস্থন বন্ধু বস্থন। চটছেন কেন ? আমরা হলাম বিদেশী লোক। এনেছি আপনার এথানে। বন্ধু বলেছি—

বাস্—বাস্। আপনি আমাকে বন্ধু বলেছেন; আমিও বলছি বন্ধু— মিতা—দোন্ত। বস্থন, আরাম করুন। চা থান। সিগারেট থান। দিনে যদি থাকেন তবে আমার বাড়িতে থান। আমি জাতিতে বৈষ্ণব।

এই তো। এই তো ভাই বন্ধু। হয়ে গেল মিতালী। স্থরেশের মুখে হাসি ফুটে উঠল।—আপনারা কোথায় যাবেন ? যাব না—এলাম।

এলেন ? মোটর নিয়ে—কার মোটর ?

মোটর আমার নিজের। ট্যাক্সি। পাঁচমতী থেকে শ্রামনগর সার্ভিস খুলবার মতলব আছে।

বলেন কি ? জয় নিতাই রাধেশ্যাম। বহুৎ আচ্ছা। তা খুব চলবে আপনার। কেরাচীওয়ালারা বেশ কামায়। তবে খুব ছ দিয়ার। এথানকার মোক্তার উকিল আমলারা বড় পাজী। একটু থেমে বলে, ভাল লোকও আছে ছ'চার জন। এই যে এই যে—হরিনারাণবাবু মাষ্টার, ভাল লোক। মাষ্টার মশায়—

খদ্দর-পরা অল্প বয়দী এক ভদ্রলোক হাসিমুথে দাঁড়ালেন।—কি সংবাদ স্থরেশ ?

এই ইনি এদেছেন ট্যাক্সি গাড়ী নিয়ে। পাঁচমতী-ভামনগর দাভিদ খুলছেন। তা আপনি তো রোজকার থদের একজন।

হাঁ। তা,—তা, বেশ তো।

চড়ুন গাড়ীতে। চড়ুন।

স্থবেশের ট্যারা চোথ জলজল করছে।

ভামনগর। ভামনগর। ট্যাক্সিকার ?

स्रात्र शंकरल. এই চলে याय । वर्न-वर्न माछ रह ।

ভোঁ—ভোঁ—ভোঁপ ভোঁপ।

মাষ্টার মশায় ডাকলেন, ও অরবিন্দবারু!

কি ? মোটর কোথাকার মশায় ?

আস্ত্র। আস্ত্র। ট্যাক্সি। সাভিদ খুলেছে শ্রামনগর-পাঁচমতী।

ভাড়া ?

ভাড়া ওই আট আনা সিট।

বহুং আচ্ছা। ফইজুর মড়া ঘোড়া আর ভাঙা গাড়ী নিয়ে আর চলছিল না বাবা। আরে নবগোপাল—প্রতুল! এদিকে—এদিকে। ট্যাক্সি— —চলে এস। হরিনারাণ বললে নরসিংকে—আপনি এক কাজ করবেন, আমাদের সব যাবার সময় বাঁধা আছে। এক এক ট্রিপের প্যাদেঞ্জারদের নাম লিখে রাখবেন, টাইম বাঁধা ক'রে নেবেন। বাস—ঠিক সময়ে এসে আমরা চেপে বসব।

নরসিংয়ের গাড়ী আবার ছুটল খ্রামনগর।

পাঁচমতী—খামনগর!

বাদশাহী শড়কের উপর পহেলা ট্রিপের দাগ এখনও মিলায় নাই। তার উপরে পড়ল দ্বিতীয় টিপের রবার টায়ারের বরফি। কাটা ছকের ছাপ।

রামা এখনও হাদছে।—দাদাবাবু, লোকটার চোথ ছুটো কি রকম! হি-হি-হি-হি!

নরসিংয়ের মনে পড়েছে রামার বোনকে। তার স্ত্রীকে। ভাসা পালকের মত স্বভাব রামার। নিজের বোনকে—মার পেটের বোনকে মনে পড়ে না। নিতাই হাঁকালে—গুরুজী।

হঁসিয়ার করছে নিতাই। অ্যাকসিডেণ্ট হয়ে যেত। হাসলে নরসিং।

কোথে জল এসে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল সামনেটা।

ঝাপদা হবে না ? জান্কীকে মনে পড়ছে যে ! জান্কী ব'লে বাড়ির লোকে ডাকত। জান্কী ! জানকী ছিল তার নাম। চোথ ছটি ছিল ট্যারা। বারো-তের বছরের হিলহিলে লখা জান্কী হঠাং তার মনের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।

মামী নিয়ে এসেছিল ভাইঝি আর ভাইপোকে; মামা তার বোনের ছেলেকে এনেছে যথন, তথন দেই বা আনবে না কেন? মতলব ছিল মামার ভালবাসাটা পড়ে গিয়ে তাদের উপর। নরসিং যথন বিদায় হয়েছে, তথন এইটাই বড় স্থযোগ। নরসিং কিন্তু থ্থু ফেলেছিল। আরে সীতারাম! মামার আছে কি, তাই নেবে? একখানা খড়ে ছাওয়া ঘর আর ক'বিঘে জমি? তার জত্যে নরসিং ঘর ছাড়ে নাই। তবু প্রথম প্রথম তার আক্রোশ হয়েছিল এদের ছজনের উপর। মধ্যে ছধ্যে মামা তাকে নিমন্ত্রণ করত। সে

আসত মামার বাড়ি। আসত শুধু মামার জন্ম। তা'ছাড়া তার জেঠা মাধো সিং বলেছিল—উসকে বদন্ হাম নেহি দেখেগা। পরের ঘরে ভাত ভিক্ষেক'রে থায় ?

বাবা কোন কথাই বলত না। কিন্তু এক্বারও থোঁজ নেয় নাই। নরসিং বাব্দের ঘরে শুধু বইগুলোর ছর্বোধ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে মাথা কুটে মরত। তাকে উদ্ধার করতে হবে—দিদিয়ার গল্পের সেই গির্বরজার ছত্রিদের হারানো, মতিকে।

দে রবিবার দিন যেত মামার বাড়ি। তথন জানকী ছোট। ট্যারা চোথে কার দিকে দে চাইত নরসিং বুঝতে পারত না। ভারী যত্ন করত তাকে। সোমবার যথন দে চলে আসত, বলত—আবার কবে আসবে? কাদার মত স্বভাব ছিল ভার। লেপটে লেগে থাকতে চাইত।

বলত—তোমার মত রামকে লিথাপড়া শিথবার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ো তুমি। তোমার পুরোনো কেতাবগুলি দিয়ো। রেথে দিব। বড় হয়ে রাম দিং পড়বে।

প্রথম প্রথম নরসিং জান্কীকে কিছু বলত না। সে জান্কীকে রুঢ় ভাষায় বলত, ভাগো হিঁয়াসে, ভাগো। কুকুরের বাচ্ছার মত পায়ের কাছে এসে লেজ বনাড়তে হবে না—ভাগো।

তারপর তাকে প্রহার দিতে শুরু করলে।

সেদিন রবিবার। পরের দিন সোমবারে রথমাত্রা। ইমামবাজারে রথের মেলা।

জান্কী এসে হেসে বলেছিল—রথের মেলাতে আমাকে রামিধিংকে কি দিবে তুমি নরিসিং ভাই ?

অসহ মনে হয়েছিল নরসিংগ্নের। সে ঠাস ক'বে এক চড় বসিম্বে দিয়েছিল।
— আবদার! যাও আবদার কর গিয়ে তোমার পিসীর কাছে।

রামটা আজন্ম ওই 'গাধার মড উল্লুক'। খুব যে বোকা, তাকে নরসিং হ

্ই কথা বলে—'গাধাকে মাফিক উল্ল্।' জান্কীকে মারলে সে থি-থি করে। াসত ।

জান্কী কেঁদে উঠেছিল, চড়টা জোরেই পড়েছিল। 'নেকড়ানী' ঠিক 
ই সময়টিতেই ঘরে ঢুকেছিল—কোথাও গিয়েছিল। 'নেকড়ানী'—নেকড়ে 
ঘিনী। 'নেকড়ানী' থমকে দাঁড়িয়ে জ্র কুঁচকে তাদের দিকে চেয়ে রইল; 
নে হ'ল, চোথের তারা ছটো যেন সছ-আগুনে পোড়ানো রাঙা গুলতিটুল—ধন্তকে লাগিয়ে টান দিয়ে ধরেছে—লক্ষ্য করছে নরসিংকে। নরসিং মনে 
মনে মনে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। জান্কী, রাম—তারাও পিসীকে দেখছিল। 
পিসীর ওই গুলতি-বাঁটুল জোড়া ধন্তকের মত চাউনী এবং জ্রভঙ্গী দেখে 
তারাও ভয় পেয়েছিল—রামার থি-থি হাসি তথন বন্ধ। হন্তমান। শিকারীর 
াতের বাঁটুল জোড়া ধন্তক দেখে গাছের মাথার হন্তমানগুলোর ঘেমন সর্কাঙ্গ 
অসাড় হয়ে যায়—তথন তার অবস্থাটাও তেমনি। বাঁচালে জান্কী। 
পসীর ঠোট নড়বার আগেই সে কাঁদতে কাদতে বললে—পায়ে হাঁচোট 
গগল।

এবার বাঁটুল ছাড়লে মামী। নেকড়ানীর মতই দাঁতে দাঁত ঘষে বললে, গথ ছিল কোথা ? চোথ ? হারামজাদী—ট্যারা-চোথী ?

ছুটে আসতে গিয়ে—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মামী বললে, হারামজাদি নাচনেওয়ালী, এত াচনা কিদের লাগল তোর ? ছুটলি কেনে তুই ? বলতে বলতে সে মাকোশভরে এসে ধাঁ ক'রে বসিয়ে দিলে এক চড় জান্কীর গালে। নেকড়ানী াারলে তার থাবা।

নরসিংয়ের ইচ্ছে হয়েছিল চীৎকার ক'রে উঠতে। কিন্তু পারে নাই।
াশ্চর্য্য—গোটা জীবনেই দে পারে নাই নেকড়ানীর প্রতি ভয়টাকে মুছে
ফলতে। কতবার দে ভেবেছে—কিসের ভয় ? মামার থায় না দে আর।
ব গির্বরজার সিংহরায় বংশের ছেলে—মার্মা ধরণী সিং সিংহুরায়দেরু চেয়ে

ইচ্জতে অনেক ছোট, মামী আরও ছোট ঘরের মেয়ে। তার পারের ধূলো পড়েল তাদের কৃতার্থ হয়ে যাওয়ার কথা—কেন ভয় করবে দে ?

চাকরী ক'রে যে দিন সে মাইনে পেলে, সে দিন পাঁচটা টাকা নিয়ে সে গিয়েছিল মামার বাড়ি। সেদিন সে ভেবেছিল—পাঁচ টাকা দিয়ে সে প্রণাম করবে মামাকে। মামীকে সে প্রণামই করবে না। মাইনে বলবে—পাঁচিশ টাকা। মামীর চোথ ত্টো বড় হয়ে উঠবে। মামী বলবে—কি বাবা ? মামী এত ছোট হ'ল ? মামাকে দিলে পাঁচ টাকা, আর মামীকে মনেই পড়ল না ?

সে বলবে— গির্বরজার সিংহরায় আমরা। আমরা ছোট জাতকে প্রণাম করি না। সে মামীর বাপ তুলে, জাত তুলে গাল দেবে। বহুং বহুং কড়া ভানিয়ে দেবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা—মামীকেই সে প্রণাম করলে আগে টাকা দিয়ে। চারটে টাকা দিয়ে ফেললে।

মামী খুণি হ'ল। সে বললে, ব'স বেটা। বেঁচে থাক। বহুৎ রোজগার করো। মামী বলে মনে রাপ্রিয়ো। একঠো বেটা নাই আমার যে আথেরে আমাকে দেখবে। একঠো বেটি নাই যে জামাই আসবে একটা—সে পেটের বাচ্ছার মত যতন করবে। তুমি ছাড়া কে আছে আমার!

তারপর মামী ডাকলে—জান্কী! জান্কী! আরে হারামজাদী বদমাশ! দেখ, বেটা দেখ্। ভাইয়ের বেটীকে আনলাম কি আমার স্থুখ তুখ দেখবে। হারামজাদীকে করণ দেখ। কোথায় গেল পাতা নেই।

মামী বকতে বকতে উঠে গেল। উঠে গিয়েছিল—নরসিংয়ের জত্থে
মিঠাই কেনবার ব্যবস্থা করতে। দেই সময় বাড়ি ঢুকল জান্কী।
বিকেল বেলা পুকুরে গা ধুয়ে এল সে—গায়ে ভিজে কাপড় সেঁটে লেগে
গিয়েছে।

নরসিংয়ের বৃক্তের ভিত্রটায় হঠাৎ মোটরের ইঞ্জিন ক্রীট নিয়েছিল। কিশোরী জান্কীর দেহে তথন যৌবনের রঙ ধরতে আরক্ত্রকরেছে। এতদিন চোথে পড়ে নাই। আজ হঠাং সেটা পড়ে গেল। নরসিংয়ের হয়তো এতদিন চোথ ছিল না; চোথ ফুটিয়ে দিয়েছে তার মেজবাবু। সেদিন ডিপোর ঘরের শ্বতি মনে পড়ল। বুকের মধ্যে আগুন ধরে গেল।

মেজবাবু বলতেন—এই ঘটনার ঠিক ছ দিন আগে মেজবাবু বলেছিলেন,
স্বৰ্ণে শুনেছিল নরসিং; মেজবাবু বলেছিলেন তাঁর এক বন্ধুকে—ঘাটে বাসন
মাজছিল ছপুর বেলায়, আমি নামল্ম ঘাটে পাধুতে। এক হাত ঘোমটা
দিলে—সরে দাঁড়াল এক পাশে। কুড়িটা টাকা আলগা ক'রে কমালে বেঁধে
বুক পকেটে রেখেছিলাম, ঝম ক'রে ফেলে দিলাম ঘাটে, যেন পড়ে গেল পকেট
থেকে। উঠে চলে এলাম। থাকল পড়ে ঘাটের জলে। পাঁচ মিনিট পর
ফের গেলাম। দেখলাম্কুমাল নাই। উঠে আসবার সময় বলে এলাম, হাত
ভবে দোব টাকায়। সন্ধোবেলা থেকো ঘাটে।

হা-হা করে হেসেছিলেন মেজবাব্। বলেছিলেন, বিশে না হয় পঞ্চাশ, পঞ্চাশে না হয় এক শো, শয়ে না হয় হাজার। তাতেও না হয়, একটু তাকে থাকতে হবে। যথন একলা নির্জ্জনে পাবে জ্বোরসে টেনে নাও। বাস্, চুপ হয়ে যাবে। আবার হাসি—হা-হা-হা-হা!

শয়তান! মেজবাবু শয়তান! শয়তানের সে হাসি মধ্যে মধ্যে আজও কানের পাশে বাজে।

জান্কী, তুই—তুই বাঁচিয়ে দিয়েছিদ নরসিংকে। নইলে নরসিংয়ের তুনিয়া হয়ে যেত মেজবাবুর তুনিয়া, শয়তানের তুনিয়া।

মনের আগুনের আঁচে অধীর হয়ে মেজবাবুর ওই মন্তরের মায়ায় নরসিং
তাকে টাকা দিয়ে লোভ দেখাতে চেয়েছিল। আশ্চর্যা—ছোটবেলার কাদার
মত নিরীহ বোকা মেয়ে, তার সেই ট্যারা চোথে বিজ্ঞলী খেলে গেল সেদিন।
নরসিং ক'টা টাকা হাতে নিয়ে লুফছিল। বাড়িতে আর কেউ ছিল না তখন।
জান্কী আগুন-ছড়ানো ট্যারা দৃষ্টিতে চেয়ে বারকয়েক শুধুথ্থ ফেললে —
ধু। ধু। ধু।

নরসিং এবার আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না, মেজবাব্র মন্তর মনে পড়ল তার, সে জান্কীকে টেনে বুকে চেপে ধরলে।

সঙ্গে সঙ্গে জান্কী তার হাতের ভারী রূপোর কাঁকণি দিয়ে মারলে নরসিংয়ের জ্রর উপর। কেটে গেল জ্রটা। দরদর ক'রে রক্ত ঝ'রে নরসিংয়ের মুথ ভাসিয়ে জান্কীর মুথের উপর ঝরে পড়ল।

খ্যামনগর এসে গিয়েছে।

ভান হাতে ফিয়ারিংয়ে পাক দিয়ে গাড়ীটার ম্থ পাশের রাস্তায় বেঁকিয়ে দিলে নরসিং। বাঁ হাতথানা আপনি গিয়ে পড়েছিল ভ্রুর উপরে একটা কাটা দাগের উপর। জানকী তাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

পালিয়ে এসেছিল নরসিং। ভয়ে তার বৃক তিপতিপ করেছিল সমস্ত রাত্রি। পরের দিন রাম এসেছিল। গাধার মত উল্লক রামা। কোন দিন তার বৃদ্ধি ছিল না—কোন দিন হবেও না। এসে তার হাতে একটা টাকা দিয়ে বলেছিল—দিদি বললে—এক টাকার আফিং কিনে দিতে। টাকাটা সেনিয়েছিল। বলেছিল—বলিস ফামি নিয়ে যাব সদ্ধ্যের সময়।

সন্ধ্যের গিয়ে মামীকে বলেছিল—মামী, জান্কীকে আমি বিয়ে করব। দেবে ?

রাজপুতের মেয়ে জান্কী—বড় হয়ে হয়ে উঠল সোজা তলোয়ারের মত লম্বা

—সেকালের রাজপুতের তলোয়ারের মত ঝকমকে ধারালো হয়ে উঠেছিল
মনে, মেজাজে। আশ্চর্যা ছোটবেলার সেই কাদার মত মেয়ে !

মদ থেলে সে কিছু বলত না। মদ তো থায় রাজপুত মরদ। মদ যদি না থাবে তো রক্ত চন-চন করবে কিসে? কিন্তু ব্যভিচারের কথা যদি ঘুণাক্ষরে তার কানে যেত তবে সে তলোয়ারের ধারের দিকটার মত ধারালো হয়ে দাঁড়িয়ে বলত—থবরদার! ক্থনও ছোবে না তুমি আমাকে। কথনও না।

ভয় পেত নরসিং।

জান্কী বলত—আমাতে তোমার মন না ওঠে, দিল্ না ভরে, আর একটা ছুটো তিনটে শাদী করে। তুমি। কিন্তু এ কাজ—এ পাপ ক'রে আমাকে ছুঁতে পাবে না তুমি।

জান্কী, তোকে হাজারো লাথো আশীর্কাদ । অক্ষয় স্বর্গে বাস হবে তোর । জান্কীর দৌলতেই তার এ সমস্ত কিছু। সেই বলেছিল ট্যাক্সি করতে। সেলাম মেজবাবু, তোমাকেও সেলাম। তুমি শয়তানই হও আর যাই হও তোমাকেও সেলাম। তুমিই বলেছিলে—নরসিং, রহমতের কাছে ড্রাইভিংটা শিথে নে দেখি। রহমতটাকে জবাব দোব আমি। মুথের উপর উত্তর করে ও আমার।

রহমতের কাছে দে ড্রাইভিং শিথেছিল। এ ইচ্ছাটা তার বৃকের ভেতর আগে থেকেই জেগেছিল। গাড়ীখানা ছুটে চলে, হু-হু ক'রে যেন উড়ে যায়, ইঞ্জিনটা গোঁ-গোঁ শব্দ করে, গরম হাওয়ায় সর্ব্বাঙ্গে জ্ঞালা ধরে, হোই দ্র দ্রাস্তরের ছোট্ট জিনিসটা দেখতে দেখতে বড় হয়ে কাছে চলে আসে, ঘণ্টায় ব্রিশ মাইল দ্র চলে আসে পায়ের তলায়। নেশা—অডুত নেশা। মদের নেশায় ছনিয়া টলে। এতে তার পায়ের তলা দিয়ে ছুটে পিছনে চলে যায়। চলো—চলো—চলো। কোই রোখনেওয়ালা হায়? নেহি হায়। চলো—চলো—চলো। পাশ দিয়ে পিছনের দিকে ছুটে চলে যায়—গাছ পালা, রাস্তার ধারের যা কিছু—সব কিছু, আর দ্রে পাশে ঘুরপাক থেয়ে ঘোরে সমস্ত কিছু। এত বড় ছনিয়া—এতটুরু—এইটুকু ছোট হয়ে গেল। চলো—চলো—চলো—চলো।

নিতাই বললে—স্পীড কমান সিংজী। এই মোড়েই তো সব নামবেন। নরসিংমের সম্বিত ফিরে এল। অ্যাকসিলারেটর থেকে পা তুলে নিলে। জোসেফ দাঁড়িয়ে আছে—মোড়ের মাথায়।

জোদেক দাঁড়িয়ে ছিল বাজারের চৌমাথার ধারে। নরসিংয়ের মোটর থামতেই দে একট হেদে নমস্কার ক'রে বললে—আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন ?

জোদেকের নমস্কাবটা নরদিংযের ভাল লাগল না। গির্বরজার হাড়ির ছেলে! দিংহরায়দের অদৃষ্ট, লক্ষ্মী ছাড়ার পরিগাম! জোদেকের দোষ কি? তবুও দে প্রতিনমস্কাব না ক'রে পারল না। হোক দে গির্ববজার হাড়ির ছেলে, তার হাড়িত্বের এক বিন্দু ছাপ আর কোথাও নাই যে, তাকে দেই বলে অবহেলা করা যায়। আচারে-আচরণে, কথায়-বাত্তায়, গারায়-ধরনে দে দর্কাংশে এমন যোগ্যতা অর্জন কবেছে যে, তাকে নমস্কার না-করলে জোদেকের অপমান হবে না, জোদেক ছোট হবে না, নরদিং নিজেই ছোট হয়ে যাবে, নিজেরই বারবার মনে হবে—এটা অভদুতা হ'ল, নমস্কার না করাটা ঠিক হ'ল না। সে একটা মান হাদি হেদে প্রতিনমস্কার করলে।

নিতাই অন্ন দ্বে দাঁড়িয়ে বা মার সঙ্গে কথা বলছিল। ওই জোসে চকে নিম্নে কথা। কাল বাত্রি থেকেই সে জোসেকের উপব বিরূপ হয়ে রমেছে। সেরামাকে মৃত্স্বরে বললে—বেই। হাড়ি থেরেস্তান হয়ে মেন রাজা হয়েছে। সাপের পাঁচপা দেথেছে। একবারে যেন লাটসাহেব ব'নে গিয়েছে।

জোদেফ এগিয়ে এল গাড়ীর কাছে। নরসিংয়ের পাশের দরজাটার উপর কন্মই রেথে হেঁট হয়ে গাড়ীতে উপবিষ্ট নরসিংয়েব সঙ্গে অন্তরঙ্গতার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে একটি দিগারেটের প্যাকেট বার ক'রে ধরলে—খান।

ভাল দিগারেট, গোল্ডফ্লেক। নবদিং গোল্ডফ্লেক না-থাওয়া নয়। মেজবাব্র দৌলতে অনেক ভাল দিগারেট পেবেছে। গোল্ডফ্লেক, ফাইভ ফিফ্টি ফাইভ, থ্রি কাদ্ল্। মেজবাব্র চাকরটা দিত। দিলদ্বিয়া মেজবাব্ গাড়ীতে হামেশাই দিগারেটের টিন ফেলে যেতেন। অধিকাংশ সময়েই আর থোঁজ করতেন না। থোঁজ করলে কিন্তু একটি দিগারেট কম হলেই তিনি ক্লেপে যেতেন ৮ এই

খোঁজের একটা সময় ছিল। সেই সময়টা পার হলেই নরিসং দিগারেটের টিনটা পকেটে ক'রে একবার মেজবাব্র কাছে অকারণে ঘ্রে আসত, দেখত মেজবাব্ নতুন টিন খুলে দিগাবেট টানছেন। সেও ফিরে, খানিকটা এসে দিগারেট ধরিযে আরাম ক'রে হাপরের মত ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে গ্যারেজের দিকে চলে যেত। ভারী মিঠা দিগাবেট এটা। নরিসং নিজেও কখনও কখনও ত্'চার প্যাকেট কিনে খেযেছে শথ ক'রে। চার আনা প্যাকেট। একটা দিগারেট দেড় প্যসার উপর দাম। এ দিগারেট কি তার মত ট্যাক্সি-ড্রাইভারের খাওয়া পোষায় ?

গোল্ডফ্রেকের লোভ দে সামলাতে পারলে না। দিগারেট টেনে নিয়ে মৃথে পুরে দেশলাই জাললে; আগে দে জলন্ত কাঠিটা ধরলে জোসেফের সামনে, তারপর নিজেব দিগারেটটা ধরিয়ে এক মৃথ ধোঁয়া ছেড়ে জলন্ত দিগারেটটা ঘূরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। ব্যাপারটা হ'ল—ওর এই দিগারেট দেখার আগ্রহের মধ্যে দিয়েই দে যেন বলতে চাচ্ছিল—মনটা ঠিক তোমার দিকে দিতে আমি অনিছ্কে।

জোদেফ বললে—দিগারেটটা ভাল।

নরসিং হেসে বললে—না-থাওয়া নই। ফাইভ ফিফটি ফাইভ— বাগা দিয়ে জোনেফ বললে—ফেট এক্সপ্রেসটা বড নরম।

ইটা। কিন্তু গন্ধ ভাল। তারপর থি, কাস্ল। হাসলে নরসিং।

· জোসেফ বললে—আমার সাহেব এইটাই খেতে ভালবাসেন। থানসামাটার সঙ্গে আমার হাফ প্রাইসে বন্দোবস্ত। স্টক বেশি থাকলে প্রায়ই দেয়। কম পড়লে তথন খোলা প্যাকেট থেকে একটা আধটা ক'রে সরিয়ে চার পাঁচদিনে এক প্যাকেট পাই।

নরসিং একটু হাসলে। তারপর বললে—আমাদের বিজিই ভাল, ব্ঝলেন না। যেমন কলি তেমনি চলি, সময় ব্ঝে চলতে হয়, যেমন মান্ত্র তেমনি চাল হওয়াই ভাল। এক পয়সায় আটটা। জোদেকও হাসলে। বললে—এটা আমাদের উপরি। মাদে মাইনে তিরিশ টাকা; কামাই করলে এক টাকা তো কাটবেই—মধ্যে মধ্যে হাকিমের মেজাজ চড়লে দেড় টাকাও কাটে। তার ওপর ফাইন আছে।

নিতাই এগিয়ে এসে দরজার হাত্তেল খুলে বললে—এই আফুন বাবু, এই আফুন।

জোসেফ গন্তীরমূথে মৃত্স্বরে বললে—আছ আর ট্রিপ দেবেন না।
ট্রিপ দোব না? কেন।

কোচোয়ানেরা জোট পাকিয়ে আমার সাহেবের কাছে গিরেছে। লাইসেন্স না নিয়ে আর টিপু দেবেন না।

নরসিং বললে—হা। সে এটা অহুমান করেছিল। অনেক অভিজ্ঞতা **হয়েছে** তার এই কাজে। এ কাজের হাল-হদিদ, আইন-কান্তন দে দবই জানে; মোটর দার্ভিদের জন্মে দরকারের হুকুম চাই, ডিঞ্জিক্ট-বোর্ডের হুকুম চাই, পুলিশ সাহেব গাড়ী দেখে পাদ করবে—তবে হবে। তার উপর কথায় কথায় **মামলা। বেশী যাত্রী চাপিয়েছ অমনি মামলা হয়ে গেল—দাও ফাইন।** কোন কিছুর দক্ষে গাড়ীর ধান্ধা লাগা দূরের কথা ছোয়াছুঁয়ি হল তো—মামলা; দাও ফাইন। কেলাইনে যদি গাড়ী চালালে তো দাও কৈফিয়ং। যদি মনের মত না হল-হয়ে গেল মামলা। গাড়ীর আলো যদি কোন রকমে হঠাৎ বিগড়ে গেল তো হয়ে গেল মামলা। পুলিদ রুগতে বললে রুগতে-রুগতে যদি এগিয়ে এসে পড়ল পাচ হাত তো নিয়ে নিলে নম্বর, তুদিন পরেই সমন—তার পর মামলা; নির্ঘাৎ ফাইন হবে মামলায়। সরকারী বাদশাহী শড়ক; গাড়ী তার নিজের: লোকে চাপবে তাদের গাঁটের পয়দা দিয়ে কিন্তু তাতেও চাই লাইদেন — ভুকুমনামা। নরসিংয়ের মগজটা গ্রম হয়ে উঠল। মাথার শিরাগুলোয় যেন গুণ-দেওয়া ধফুকের ছিলার মত টান ধরে গেল। প্রতি পায়ে আইন— প্রতি পায়ে আইন! জিঞ্জির দিয়ে তামাম মূলুকের মায়ুষগুলোর পা বেঁধে বেখেছে। নরসিংয়ের ত্র'পাশের রগের তুর্টো শিরা মোটা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

গির্বরজার ছত্রিদের এটা বংশগত বৈশিষ্ট্য। রাগ হলেই মাথার দিকে রক্ত ছোটে। সে অবশ্য সকল মান্থ্যেরই ছোটে কিন্তু গির্বরজার ছত্রিদের রক্ত ছোটে যেন বেশি পরিমাণে। সেই জন্ম রাগ হলে তারা সামলাতে পারে না, দাঙ্গা বাধিয়ে বদে, খুনথারাবি হয়ে যায়, পরকে মারে, নিজেরা মরে; পরের হাতেও মরে আবার অবক্তম ক্রোধে মাথার শিরা ফেটে গিয়েও মরে, অজ্ঞান হয়ে যায়, নাক দিয়ে রুটকিয়ে রক্ত গড়িয়ে মাটি বিছানা ভিজে যায়।

নিতাই নরসিংয়ের ম্থের দিকে তাকিয়ে বললে—তা হলে সিংজী ? নরসিং বললে—এক লোটা জল নিয়ে আয় তো।

নিতাই ডাকলে—রাম! এ রে রামা!

রামা একদল গেঁয়ো যাত্রীর দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের হালচাল লক্ষ্য করছে। মোটরে যেতে প্রলুক্ধ করবার কথা ভাবছে। রাজী ওরা চট ক'রে হয় না। পায়ে হেঁটে বিশ মাইল চল্লিশ মাইল চলে যায় ; মাথায় বোঝা, কাঝে বাঁক নিয়ে পুরুষামূক্রমে হেঁটেই চলে ওরা।

নরসিং বিরক্ত হয়ে বললে—তুই নিয়ে আয় । জোসেফ বললে—একটা কথা বলব ? নরসিং মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকালে।

চলুন না আমার বাড়ি। একটু চা থাবেন। ওথানে বসেই বরং দরথান্ত লিথে সাহেবের কুঠিতে নিয়ে যাব। আমার দারা যতটুকু হয় করব। হাজার হলেও আমার মনিব তো! এথানে সাহেব একটা রেকমেও ক'রে দিলে চলে যাবেন সদর শহরে। পুলিশের কাছে পাস করিয়ে—ডিষ্টিক্ট-বোর্ডের পারমিশন নিয়ে কালই আবার ফিরে আসবেন।

নিতাই জল নিয়ে এল নরসিং কোন উত্তর দেবার পূর্ব্বেই। জলের ঘটিট নিয়ে থানিকটা জল ঢকঢক ক'রে থেয়ে বাকীটায় মূথ কান ঘাড়টা ধুয়ে ফেললে থানিকটা জল মাথার উপর দিয়ে ভিজিয়ে নিলে। তারপর বললে—চলুন তাই চলুন। যেমন অদৃশ্য বাদায়নিক কালির লেথা ফুটে ওঠে আগুনের উত্তাপ পেলে, তেমনি ভাবে পুরানো ছত্রিরা নতুন কালের ছেলেদের মধ্যে জেগে ওঠে ওই রক্তগরমের মধ্যে দিয়ে, ঠাণ্ডা জলে নরিসিংয়ের মাথার গরম রক্ত ঠাণ্ডা হতেই সে এক'লের মাত্ম্ব হয়ে উঠল। মামীর কঠোর তিরস্কারে ত্রন্ত হয়ে যে নরিসিং বড় হয়েছে, ইমামবাজারের বাব্দের বাড়িব দয়ার অয়ে সংস্কারের বাঁধনের মধ্যে থেকে যে নরিসিং পথ খুঁজে নিষেছে, মেজবাব্কে সেলাম বাজিয়ে বকশিশ নিয়ে যে নরিসিং খুশি হয়েছে, ড্রাইভার রহমতকে তোযাজ ক'রে যে নরিসিং ড্রাইভিং শিথেছে—দেই নবিসিং। যে নরিসিং এই গত কাল তামাকওয়ালাকে প্রথমটা ধমক দিয়ে শাসন করাব পর তারই কাছে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া পেয়ে তাকেই সদন্মানে ভেতরে বিসমে শ্রামনগর পর্যন্ত নিয়ে এসেছে ড্রাইভ ক'রে—দেই নরিসিং।

গির্বরজার হাডির ছেলের বাড়ি। কিন্তু 'শ্রার খুপরী' নয়। গির্বরজার ছিত্রিরা হাড়ি ডোম বাউরীলের ঘরগুলোকে 'শ্যার খুপরী'ই বলে থাকে। কথাটার মধ্যে ঘণা এবং অবজ্ঞ। আছে তাই কথাটা কটু এবং অক্যায় শুনার, অক্তপের অক্যায় কথাটা সত্য। ছোট একখানা খড়ো ঘর। জানালা নাই, অন্ধক্পের মত অন্ধকার, ভিতরে ভ্যাপদা গন্ধ। এক কোণে থাকে হেঁদেল, এক কোণে থাকে ছাগল, এক কোণে থাকে ছাগল, এক কোণে থাকে হাঁদ ম্বগী, এক কোণে থাকে ত্'চারটে মাটির হাঁড়িতে কিছু চাল কিছু ভাল কিছু পেঁয়াজ; চালের কাঠ থেকে ঝুলানো শিকেতে ঝোলে ক্ষেত্রে বাঁ বাড়ির উৎপন্ন হুটো একটা কুমড়ো; মাচায় তোলা থাকে কাটকুটো ঘুঁটে। রাত্রিতে তারই মধ্যে তারা শোয়। ঘরের বাইরে বাঁশের খুঁটি দেওযা একটা চালা। চালার এক পাশে হয় রান্না, এক পাশে বদে তাদের দিনের আদর।

জোদেফ গির্বরজার হাড়ির ছেলে, ত্'পুরুষ আগে তার প্রপিতামহ এদে এখানে থেরেস্থান হয়েছে। তাকে মদের দোকানে দেখে যেমন চিনতে পারে নি

নরসিং গিরবরজার হাড়ির ছেলে ব'লে, তেমনিই ঠিক চিনতে পারলে না তাদের বাডিতে এসে তাদেব বাডিটাকে হাডির ছেলের বাড়ি ব'লে। পাকা দালা**ন** কোঠা নয়, মেটে বাড়িই, কিন্তু মেঝে পাকা, দাওয়া পাকা, লম্বা বাংলো ধরনের সারি সারি তিন্থানি ঘর, তক-তক বাক-ঝক করছে। ধবাবে চনের কলি দেওয়া দেওযাল, প্রতি ঘরেই বেশ মাঝারি আকারের জানালা দিয়ে আলো এদে পড়েছে ঘবের মধ্যে। দরজায় দরজায় পেরেস্তানী কাঘনায় সাহেব লোকের—বাবলোকের মত পদ্দা ঝুলছে। বাইরেব বাঁধানো বারান্দায় পান তুই চেযার, গোটা চারেক মোডা সাজানো রযেছে। উঠানটা মাটির কিন্তু চারিপা**শে** বাঁধানো নৰ্দমা। উঠোনের এক পাশে তারের জালের একটা বছ বাক্সে কতকগুলি মুনগীর বাচ্চা কিলবিল করছে, পাথা ঝাডছে, বড় বড় মুবগীগুলো উঠানে নৰ্দমায় খুঁটে খুঁটে থেয়ে বেডাচ্ছে। ক্ষেক্টা হাঁদ ও রয়েছে। নৰ্দমায় বাত্রেব বাসি থাবার থাচ্চে। একদিকে থানিকটা জায়পায় মাত্র গোটা চারেক বেলফুলের গাছ। শীতের সময় তারই মধ্যে গাঁদা এবং মোরগ ফুল লাগানো হযেছিল, দেগুলি এই বৈশাথ মাদে শুকিয়ে গিয়েছে, এথনও দেগুলো তুলে ফেলে নি। বলফুলের ঝাড ক্যেক্টা ফুলে ভরে আছে। ঘরের চালে**র** উপর একটা লাউযের লতা উঠেছে, কচি লতা, লাউডগা দাপের মাথার মত লতার ডগাণ্ডলা বেঁকে যেন মুগ তলে রয়েছে। অন্ত পাশ থেকে উঠেছে একটা কুমডো লতা। দেখে চোথ যেন জড়িয়ে গেল। বাঃ। দিল থুশি হযে উঠল। জোসেফ বারান্দায় উঠে একথানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে—আস্থন.

জোসেফ বারান্দায় উঠে একথানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে—আ**স্থন,** বস্থন সিংজী।

নরসিং উঠে এল, আবাব একবার সব মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে বললে—বাঃ!
ভারী চমৎকার আপনার বাড়ি!

জোদেফ হেদে বললে—কি করব, গরীব মান্নুষ, নিজেরাই থেটেথুটে সব ক'রে নিয়েছি। বস্থন। তারপর ডাকলে—কই, মা কই ?

বেরিয়ে এল জোদেফের মা। মোটাদোটা প্রোঢ়া, পরিচ্ছন্ন কাপড় প'রে

সাদাসিধে বাঙালী গেরন্ত ঘরের মেয়ের মতই; কোনথানে খেরেন্ডানীর ছাপ নাই। নরসিংকে নমস্কার ক'রে বললে—আপনি আমাদের গির্বরজার সিংরায় বাড়ির ছেলে? আমার কত ভাগ্যি যে আপনি আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন।

নরসিং একটু হাসলে।

জোসেফ ডাকলে রাম এবং নিতাইকে—আপনারা আস্তন, বস্তন।

রামটা অকারণ লজ্জায় ছোট ছেলের মত মূচকে মূচকে হাসছিল। নিতাই অবাক হয়ে দেখছিল সব। সে হঠাৎ রামকে মূচ্সবে বললে—এ শালাদেব ভেতরে গুড় আছে বুঝলি রামা।

নরসিং ডাকলে, আয় রে, ব'স্।

বাম। উঠে গিয়ে ভাবছিল, কোথায় বসবে, চেয়ারে অথবা মোড়ায় ! নিতাই নিজে একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসল, একটা মোড়া রামার দিকে ঠেলে দিয়ে বললে—ব'স্ না রে।

জোসেফ মাকে বললে—একটু চা তৈরী করতে হবে যে। জোসেফের মা একটু অপ্রস্তুতের মত বললে—চা থাবেন ? প্রশা করলে সে। থাবেন বইকি। আমি নিয়ে এলাম।

জোদেফের মায়ের প্রশ্নটা নরসিংয়ের মনের ঠিক জায়গায় গিয়ে ঘা দিয়েছিল; মনটা মূহুর্ত্তের জন্ম বিদ্রোহ ক'রে উঠল। থেরেন্ডানের, ম্দলমানের দোকানে চা দে থেয়েছে, কিন্তু এরা যে এককালে গির্বরজার হাড়ি ছিল! কিন্তু সঙ্গে মনে পড়ল দরখান্তও লেখাতে হবে। এস. ডি. ও-র কাছে নিয়ে যেতে হবে এই জোসেফের সঙ্গেই। শ্রামনগর-পাঁচমতী সাভিস খূলতে হলে জোসেফের অনেক সাহায্য চাই। সঙ্গে সঙ্গে সে হেসে বললে—খাব বইকি। ভারপর জোসেফের দিকে চেয়ে বললে—আপনি কিন্তু দরখান্ডটা লিখে দিন। আর আজই ওটা যাতে সাহেব রেক্মেণ্ড ক'রে দেন ভার ব্যবস্থা করতে হবে।

ই্যা। আমার বোন আস্থক, তার হাতের লেগাটা ভাল। তাকে দিয়েই লেখাব।

আপনার বোন ?

ইয়া। এথানকার মেরেনের মাইনর ইস্কুলে চাকরী করে। এথন মর্নিং ইস্কুল, এই এল বলে। জোদেফের কঠম্বর একটু উদাদ হয়ে উঠল—বড় ভাল মেয়ে, ম্যাট্রিক পাদ করলে, আর পড়াতে পারলাম না। কি করবে ? নিশনারী ইস্কুল—আমরা ক্লুচান, চাকরীর স্থবিধে হ'ল, চুকে পড়ল চাকরীতে।

নরিসিং এ কথার কি জবাব দেবে ? সে ন্তর হয়ে রইল। কিন্তু এথানে বদতে দে যে অস্বস্তি অন্তভব করছিল মুহর্ত্বপূর্ব পর্যান্ত, সেটুকু এক মূহুর্ত্তে দ্ব হয়ে গেল। নিতাই রামের হাতে একটা চিমটি কাটলে। রামা একবার 'উং' ক'রে উঠল কিন্তু তার পরমূহর্তেই খুক্ খুক্ ক'রে হাসতে আরম্ভ করলে।

জোদেফ পকেট থেকে দিগারেট বার ক'বে ধরলে। খান ততক্ষণ।
দিগারেট ধরিয়ে অকস্মাৎ প্রশ্ন করলে—কাল বললেন শুখনরামের গদিতে
রয়েছেন। ওথানে উঠলেন কেমন ক'বে ?

নরসিং তার মুথের দিকে তাকালে, মনে পড়ে গেল গত রাত্তের মদের দোকানের কথা। শুখনরামের গদিতে উঠেছে শুনে জোসেফ কিছুক্ষণ চুপ করেছিল, তারপর বলেছিল কাল হবে কথা। নরসিংয়ের জ্র হুটো কুঁচকে উঠল, সে বললে—কেন বলুন তো? ওকেই কাল ভাড়া এনেছি।

নিতাই বললে—বেটা ভূঁড়ের মেলাই টাকা, না মণাই ? তারপর সে আকর্ণবিস্তার দাঁত মেলে বললে—আমরাও ছাড়ি নাই, পঞ্চাণ টাকা ভাড়া আদায় করেছি।

রামের মনে পড়ে গেল শুখনরামের থলথলে ভূঁড়িটা কেমন ভাবে মোটরের ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে দোল থাচ্ছিল। সে হি-হি ক'রে হাসতে আরম্ভ করলে। জোসেফ গন্তীর ভাবে বললে—লোকটা ভাল নয়। পাঁচ সাতবার লোকটার

বাড়ি দার্চ হয়েছে।

বাড়ি দার্চ হয়েছে ? কেন ?

লোকট। গাঁজা চরদ আমদানী করে লুকিয়ে লুকিয়ে।

নরসিং কোন জবাব দিলে না; তার বড় বড় চোথ ছুটো আরও বড় হয়ে উঠল, বোধ করি অপরিসীম বিশায়ই তার হেতু।

ভোদেফ বললে—বাইরে থেকে চরদ আফিং গাঁজা আনে পেশোয়ারী পাঠান পাঞ্জাবীরা, ভর্থনরাম এখানে তামাকের ব্যবদার দক্ষে এ ব্যবদা চালায়। হঠাং হেদে বললে—তা না হলে অত বড ব্যবদাদার নিজে দেহাত যায়! বুঝালেন না ব্যাপারটা ? এখানে ওখানে গাঁয়ে দেহাতে যে দব এজেণ্ট আছে তাদের কাছে এ ব্যবদায় মধ্যে মধ্যে নিজে না গোলে চলবে কেন ? এ দব কি ক্রমাচাবী দিয়ে চলে ?

নরিসিংয়ের মনে পড়ে গেল ছোট্ট একটা তানাকের পেটী। গাড়ী দরুনে তামাক পড়ে থাকল ভাঙা গাড়ীর সঙ্গে মাঠে। ওই ছোট্ট পেটীটা সে নিমে এল কেন ? মনে পছল গদীব সামনে গাড়ী থেকে নেমেই শুখনরাম ছুকুম দিলে, ছোটা পেটিয়াটো উভারো আগাড়ি। তারপর ছেলেকে বলেছিল—একদম উপর্যে লে যাও, মেরা কামরামে ঠিকসে রাখনা।

কি ছিল সেটাতে ?

জোদেফ বললে—তা ছাড়া লোকটা মধ্যে মধ্যে মধ্যে কিনে আনে দেহাত থেকে। গরীব ঘরের মেয়ে—বিয়ে হয় না বদনামী হয়েছে বলে, কি বিধবা, মাবাপে প্যতে পাবছে না এমন মেয়ে—লোকটা ব্বে-শুবে কায়দামাফিক কথাটা পেড়ে মা-বাপকে টাকা ধরে দেয়; নিয়ে আদে। কিছুদিন রাথে বাড়ীতে। ওইসব পাঞ্জাবী পেশোয়ারী যারা আসে তাদের খুদী করে ওদের দিয়ে। মধ্যে মধ্যে টাকা নিয়ে বেচেও দেয়।

নরসিং এবার চমকে উঠল। কথাটা মিথ্যা মনে হ'ল না। জোসেফের খবর পাকা থবর। সেই মেযেটিকে মনে পড়ে গেল। স্থল্বী মেয়েটি, সব চেয়ে স্থল্ব তার গায়ের রঙ আর চুল। মনে পড়ে গেল শুথনরামের সেই বীভংগ ভঙ্গিতে কুংদিত কদর্য্য গালাগালঃ "আরে হারামজাদী কুত্তি বেসরমী কাঁহাকা! কেনে হাদছিদ? কাহে? কাহে? আরে মশা, ওই মেইয়া লোকটার বাত শুনবেন? আড়াই শও রূপাইয়া দেকে উসকে হামি কিনিয়ে আনলম মশা। উসকে পোথোরকে ঘাটদে পাকড়কে লিয়ে গিয়েদিলো চারো জোয়ান—দোঠো মুদলমান, এক আদমী বাগদী, এক হাড়ি।"

**ठक्ष्म दश्म** छेरेम नद्रिमः।

নিতাই বলে উঠল-ওরে শাল।।

রাম ভয়ে বিবর্ণ হযে গেল প্রায়। তার গলা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। কাল
যথন মোটরখানা গদির সামনে এসে দাড়িয়েছিল তথন গদির ঐশর্যের পটভূমিতে ওই শুথনরামকে দেখে তার গঞ্জীর আদেশদৃপ্ত কণ্ঠস্বর শুনে সে একবার
ভয় পেয়েছিল। সে দেখাটা যেন অন্ধকারে কোন ত্রমনের চেহারা—আবছা
চেহারা! আব এই মুহুর্ত্তে দে তুষমনের চেহারাটা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

জোদেফের মা এদে দাড়াল। রজনী !

জোদেফ বললে—হযেছে ?

ই্যা। কোথায় দোব ?

এই যে আমি ঠিক করে দি। হেসে নরসিংয়ের দিকে চেয়ে জোসেফ রজনী দাস বললে—একটা টেবিল পাতি ? চা দেবার জন্মে ?

হা। হা।

হঠাৎ নরসিং ক্ষেপে উঠেছে মনে মনে। ছনিয়ার সব কিছুকে ভেঙে চুরে দেবার ইচ্ছা হচ্ছে তার। হারামজাদে শুখনরাম, স্থদখোর ম্নাফাখোর বানিয়া—

লম্বা একথানি ভাঁজা টেবিল এনে সাট করে পেতে ফেললে জোসেফ।
তার উপর পেতে দিল একথানি রঙীন চাদর। জোসেফের মা চায়ের কাপ
এনে নামিয়ে দিলে। বললে—বলতে ভরসা হয় না, কিছু খাবার দেব?
মিষ্টি ? মিষ্টিতে তো দোষ নাই।

জোসেফ হেসে বললে—মায়ের সেকালের ধাঁচ এখনও গেল না। আরও বেশি একটু হেসে বললে—আমরা সব ভাইবেরাদার মা, এক কাজ করি; এক সঙ্গে উঠি বিস। তা ছাড়া—। সকোতৃকে নরসিংয়ের দিকে চেয়ে বললে—কোন মদের দোকানে আমাদের দেখ নি তৃমি।

নরসিং চৃপ ক'রে রইল।

জোদেফই প্লেটে ক'রে মিষ্টি এনে নামিয়ে দিলে। তারপর একটা খাতা পেন্সিল এনে বদল, বললে—আপনার নাম, বাবার নাম, গ্রাম তো জানি— বলুন দেখি, দরখাস্তটা লিখে ফেলি। মেরীর আদবার সময় হয়েছে।

নরসিংয়ের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ও-জেলার সদর-শহরে এস. ডি. ও-র সঙ্গে যে কাণ্ডটা তার হয়ে গিয়েছে—সেই কাণ্ডটার কথা। আগে সে ইমামবাজারে ট্যাক্সি সার্ভিস চালাত এ কথা জানালেই একটা এনকোয়ারি হবেই। তার ড্রাইভিং লাইসেস ও-জেলার। কিন্তু তার উপায়ই বা কি ?

জোদেফ আবার তাগিদ দিলে—বলুন ?

নরসিং বললে—থাক্ এ বেলাটা। বলব, ্থানিকটা কথা বলতে হবে আপনার সঙ্গে। আজ বেলা হ'ল।

ঠিক এই মৃহূর্ত্তে এসে ঢুকল একটি মেয়ে। আবলুসের মৃত কালো রঙ, নিতাইয়ের চেয়েও কালো। ধবধবে কাপড় জামায় হয়তো তাকে বেশি কালো দেখাচ্ছে। কিন্তু ভারী ভাল লাগল নরসিংয়ের। ভারী ভাল লাগল।

জোদেফ বলল—এই যে মেরী। ইনিই আমাদের গির্বরজার দিংহরায় বাড়ির ছেলে।

মেরী মৃত্ব হেদে বললে—নমস্কার।

প্রতিনমস্কার করলে নরসিং।

নিতাই অবাক হয়ে গেল। একেবারে অবিকল ইস্কুলের দিদিমণি! জোসেফের সঙ্গে দে দিব্যি কথা বলতে পারে, ইয়ার্কি করতে পারে, মদ থেয়ে গালিগালাজ, এমন কি মারামারি করতে পারে। সহজে পাঞ্জাধরেও বলতে পারে—চলে আও লড়ো পাঞ্চা। কিন্তু জোসেফের বোনের সঙ্গে কথা বলতে গেলে সে কিছুতেই 'আপনি' না বলে পারবে না।

রামা কিছুতেই হাসতে পারছে না, মেয়েটার এত কালো রঙ তব্ সে হাসতে পারছে না।

মেরী নীলিমা দাস। জোদেফ রজনী পরিচয় করিয়ে দিলে। মেয়েটি কথা বলে কম। অল্প কয়েকটি কথা বললে সে। বেশ হাসিম্থে কথা বললে—কথা গুলিও বেশ মিষ্টি লাগল নরসিংয়ের। শুধু মিষ্টি নয়—কথা গুলি মেন একটু ভাবী ভাবী মনে হ'ল। এ ধরনের ভারী কথা বেশ একটু মানী লোকেরাই বলে থাকে। ওই কালো মেয়েটি বয়দে জোদেফের চেয়ে ছোট, জাতে এক সময় হাড়ি ছিল ওর পূর্ব্বপূক্ষ, তব্ও আশ্চর্যের কথা—এ ধরনের কথা মেয়েটির ম্থে বেমানান বলে মনে হ'ল না। সে হাসিম্থে বেশ সহজভাবে বললে—ছেলেবেলায় আমার ঠাকুরদাদা বলতেন গির্বরজার গল্প। সিংহ্রায়দের সিংহদের কথা। ভারী ভাল লাগত আমাদের। রাজা-রাজড়ার গল্পের চেয়েও ভাল লাগত। সে আরও একটু মিষ্টি হাসি হেসে চুপ করলে।

নরসিং গম্ভীরভাবে বদে ছিল, মেয়েটি আদার পর থেকেই দে একটু বেশি গম্ভীর হয়ে উঠেছে। দে একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—দে রামও নাই, দে মধোধ্যাও নাই।

নীলিমাও এক কাপ চা নিয়ে বদে ছিল, সে চায়ের মধ্যে চামচ ডুবিয়ে নাড়তে নাড়তে বললে—আবার আপনারা সব করবেন। এই তো আপনি নতুন পথ ধরেছেন।

নরিসিং বললে—এতে কি আর সে দিন ফিরে আসে? এবার সে একটু মান হাসি হাসলে।

সে আর এখন মোটর ডাইভার নরসিং নয়, গির্বরজার ছত্রি সিংহরায় বাড়ীর ছাওয়াল সে, কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ছে গির্বরজার একটি গল্প— খুব বেশিকালের কথা নয়, কোম্পানীর আমলের কথা। তথন সবে গির্বরজার ছত্রিদের জালানো আগুনের আঁচে অন্থির হয়ে মা-লক্ষী গির্বরজা ছেড়েছেন, লাগাম-ছেড়া পাগলা লালঘোড়া নিয়ে ঘোড়দৌডের থেলা থেলছে ছত্রিরা, মনের ভিতরের ঘর-আলো-করা মতি তথন তারা হারিয়েছে, কিন্তু মাথার পাগড়ীর শিরপুছ বাতাসে পিছনের দিকে হেলে না পড়লে তাদের চমক ভাঙে, মনে হয়—এ কি! মাথাটা হুয়ে পড়ল নাকি ? সেই সময়ের কথা। পাশের গ্রামে এক সদ্গোপ অবস্থাপন্ন হয়ে উঠেছিল। ছত্রিরা সদ্গোপদের বলত—চাষা। বড় বড় সিংহরায়রা বলত—চাষো। হালে বলদে, ধানে মরাইয়ে, ক্ষেতে খামারে, জলকর ফলকরে, বাগ-বাগিচায় লোকটা দেখতে দেখতে ফেপে উঠল।

লোকে বলভ—লম্মীর সংসার। হঠাৎ লোকটার মাণায় ভরকবলে বেওকুফির সম্ভানী। দে নীলামে কিনলে সিংহরাযদের কতকটা আবাদী জমি। দথল নিয়ে দাঙ্গা হ'ল। জথম হয়ে পড়ে গেল তু'তিন লাঠিয়াল ক্ষেতেব চষা মাটির উপর, তুষমনের রক্ত শুষে নিলে ছত্রিদের ক্ষেত। হটে যেতে হ'ল সদগোপকে। ভার পর হ'ল মামলা। মামলা গিরবরজার ছত্রিবা করলে না, করলে সদগোপ। ছত্রিরা হ'ল আসামী। শিরপেঁচ বেঁধে র্গোফে চাডা দিয়ে আসামীর কাঠগড়ায গিয়ে দাঁড়াল। পিছনে হেলে রইল পাগড়ীর শিরপুছ। সদগোপের বরাত, আর ছত্রিদের মাথায় দেবতা বাবা ভিথারী মহাদেওজীর কুপা—২ঠাৎ সদগোপটা মবে গেল মামলার মধ্যেই। এর পর একদিন এক সওয়ারী অর্থাৎ পান্ধী এসে নামল দিংহরায়দের অন্দরের দরজায়। নামল এক বিববা ছোট এক ছেলের হাত ধরে। ওই সদগোপের বিধবা সে। মামলাটা মিটিয়ে নিতে এসেছে। তবে হাঁ, মেষেটি মেয়ের মত মেয়ে বর্টে। রূপ তো ছিলই, তার উপর লছমীর প্রসাদ পেয়েছে সে তথন। কপালের উপর চূলের সীমানা বরাবর মাথার ঘোমটা তুলে দিয়ে সিংহরায়ের সঙ্গে কথা বললে। কথার তার ধার কি ! नैगां कि ! कि ना, क्षांत्र ना, क्षांत्र ना, कुनल म जाय-क्रजारय मध्यान। वनल- रमोजनात्री मामना व्यामि जूल निष्टि कानरे। वापनाता हित, ব্রাঙ্গণের নীচেই আপনারা, চিরকাল আপনাদের আমরা প্রণাম ক'রে এসেছি.

রাজা বলে এসেছি। আমার স্বামী ফৌজদারী করেছিল তার জন্ম আমি কস্থ্র মানছি। কিন্তু বিচার আপনাকে করতে হবে। এই আমার নাবালক বাচ্ছা। এর বাপ টাকা দিয়ে নিলামে জমি কিনেছে। সে নীলামে তার যোগসাজস থাকে, কোন কারচুপি থাকে বাজ্ঞোপ্ত করুন ভার দাবী। :কিন্তু যদি সে কস্থ্র না থাকে, তার টাকা যদি হকের হয় ভবে তার দাবী কায়েম করবার ভার আপনাকে নিতে হবে। তাবার প্রণাম ক'রে সে চলে গেল ছেলের হাত ধরে পাকীতে সভ্যাব হয়ে। যোল কাহার হুল-হুম ক'রে যে সোর তুলতে পারলে না, গির্বরজা গাঁযে ওই মেয়েটির ফিষ্টি আঁথচ জোরালো কথা ক'টি সেই সোর তুলে দিযে গেল। গির্বরজার সিংহরায়-বাড়ির ঘরের কোণে কোণে যেন সেই কথার ধ্বনি বাজতে লাগল। জমে রইল সে কথা।

সিংহরায় গেল তারপর সদ্গোপের বাড়ি। ছেডে দিয়ে এল জমি। ছেলের হাতে দিল একটি মিঠাইয়ের ঠোঙা আর বললে, যাও বেটা, তুমার জমির দখল তুমি লে লেও। হামার দাবী ছুট গিয়া।

মেয়েট বেরিয়ে আবার তাকে প্রণাম করলে, আসন দিয়ে বসালে, তরিবৎ ক'রে ফল কেটে সাজিয়ে নামিয়ে দিলে সামনে। পান দিলে আর দিলে এক মোহর প্রণামী। বললে— শুগু তো এতেই আপনাকে আমি রেহাই দিতে পারব না; আমার আরও আরজী আছে। আমার বাচ্ছা বড় না হওয়া পর্যান্ত আপনাকে দেখতে হবে। নজর রাখতে হবে।

গির্বরজার ছত্তি সিংহরায় পান চিবিয়ে মুখ লাল ক'রে ফিরে এল। লোকে বাহবা দিলে মেয়েটাকে। হাঁ, একটা রানীর মত মেয়ে। আচ্ছা বৃদ্ধি, সিংহ-রায়কে বৃদ্ধির খেল দেখিয়ে দিলে।

হা-হা ক'রে হাসল সিংহরায়।—ঠিক কথা। মেথেলোকের সম্বল হল বৃদ্ধি—পাতলা ছুরির মত তার ধার, মিহি কাটে কাটাই ওর ধরম। পুরুষ হল মূদানা, তার ধরম হল পৌরুষ। সে হল তলোয়ারের মত। পাতলা ছুরি তলোয়ারের গায়ের ময়লা সাফ করে চিবদিন। মাটি লাগলে চেঁচে ফেলে,

রক্ত মাংস লেগে থাকলে সালা ক'রে দেয। আমার গায়ে বে-ধরমীর ময়লা লেগেছিল পাতলা ছুরি সাফা ক'রে দিলে। এতে আর সরমটা কোথায়? নরসিং নিজে তলোয়ার ব্যবহার করে নাই, তার আমলে তার বাপ-দাদাদের মধ্যেও তলোয়ার ব্যবহারের রেওয়াজ উঠে গিয়েছিল। কিন্তু সে বলিদান দেখেছে। ছেত্তাদারের কোমরে থাকে ধারালো ছুরি, প্রতিবার বলিদানের পরই সে ওই ছুরি দিয়ে থাঁড়ার রক্ত-মাংস-মেশানো মাটি সত্যিই চেঁচে ফেলে দেয়। যাক সে কথা।

ি সিংহরায়েব কথাটা প্রমাণ হয়ে গেল কিছুদিনের মধ্যেই। লছমীর প্রশাদ পাওয়া, পাতলা ছুরির মত ধারালো-বুদ্ধি যে মেয়ে, যে সওয়ালে হারিয়ে দিয়েছিল সিংহরায়কে, যে ষোল বেহায়ার পান্ধী হাঁকিয়ে এসেছিল একদিন গির্বরজা—দে মেয়ে একদিন চার বেহায়ার ভুলী চেপে এসে উঠল সিংহরায়ের বাপের কাটানো পুকুরের পাড়ে আম-বাগিচার মধ্যে যে এক বাড়ি তৈরী করেছিল আরাম্থানা নামে, সেই আরাম্থানায়। তলোয়ারের চেয়ে পাতলাধার ছুরি তলোয়ারের তাবেদারিন হয়ে রইল এর পর চিরদিন।

কথাটা স্মরণ ক'রে নরসিং আজ আরও গপ্তীর হয়ে উঠল। বললে— আচ্ছা, আজ ত। হলে উঠি।

জোদেফ বললে—ও বেলায় কথন আসছেন ?

ও বেলা ?

হ্যা, দর্থান্ডটা লিথতে হবে, কি সব কথা বলবেন বললেন।

হাঁ হাঁ। তুই হাতের তালু দিয়ে গোঁফের তুই প্রাপ্ত উপরের দিকে তুলে দিয়ে নরসিং বললে, আসব। ভেবে হিসাব ক'রে দেখি দাড়ান।

আবার খটকা লাগল ?—হাদল জোদেফ। খটকা ?—নরসিং হাদল।

সমস্ত তুপুরটা ভাবলে নরসিং। অনেক ভাবনা। রামা রান্না করলে।

খাওয়া-দাওয়া সেবে মন ঠিক করলে। বিকেল বেলা ভথনরাম গদীতে এসে বসভেই সে গেল সেথানে; একটা চাকর একটা গেলাসে সিদ্ধির ঠাওাই এনে ধরলে ভখনরামের সামনে। ভখন মদ থায় না, সিদ্ধি, তারপর এক কল্পে চরস, তারপর গাঁজা। ভখন নরসিংকে দেখে জ্র কুঁচকে বললে—কেয়া সিংজী ? আজ পাঁচমতী তো চার-পাঁচ খেপ দিলে ! সাভিস খুলবেন ?

নরসিং বললে—খুলি যদি আপনি শুদ্ধ নামেন ব্যবসাতে।

হামি ? হা-হা ক'বে হাসলে শুখন। আবে দীয়ারাম! সিংজী, উ কেরেমা থাটাকে কাম হামি পারবে না। হামারা বহুৎ কাম—ওহি কাম হামি দেখতে পারছি না ভাই।

নবসিং মুখটা এগিয়ে এনে বললে—আপনার স্থবিধে হবে মোটর সাভিস থাকলে, পাঁচমতী থেকে শ্রামনগব আপনার মাল আদবে মোটরের মধ্যে।

শুখনরাম চকিত তীক্ষুতৃষ্টিতে তার দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকালে, কিন্তু কিন্তু কোন কথা বললে না।

নরসিং বললে—ছোট পেটীর মাল আপনার।

শুখনরাম এবার ঘাড় বেঁকিয়ে একটু ঝুঁকে তীক্ষ্ণৃষ্টিতে চেয়ে নরিসিংবের দিকে এগিয়ে এল। সে দৃষ্টি দেখে নরিসিং একটু শক্ষিত হ'ল; চেয়ার টেবিলে বসে কথা বলতে বলতে মেজবাবুর হঠাৎ টেবিলের উপর কছই রেখে ঝুঁকে পড়তেন; চোখের দৃষ্টি ছোট হয়ে আসত; তথন বুঝতে হ'ত মেজবাবুর মেজাজে রাগের পাকে জট পাকাচ্ছে; কিন্তু রাগটা প্রকাশ করবার উপায় নাই। শুখনরাম আবার উঠে থাড়া হয়ে বসল। তারপর হঠাৎ নিজের কাজে ব্যন্ত হয়ে শড়ল। হাকে-ডাকে কর্মচারীরা ব্যন্ত হয়ে উঠল। থাতার পর থাতা আসতে লাগল তার সামনে। সেই ব্যন্ততার মধ্যেই শুখন বললে— হামার এখুন অনেক কাম মশায়, আপনার কথা শুনব থোড়া বাদ।

সন্ধ্যার পর তথ্নরাম নিভেই তাকে ড়াবলে। ডাকলে একেবারে বাডির

ভিতরে। একটা চাকর গাঁজা মলছে। একটা তার গা টিপছে। ভুগন বললে—বলেন মশা, আপনার বাত।

নরসিং বললে—আমি তো বলেছি। এখন বলেন আপনি।

কে আপনাকে কি বলিয়েছে ওহি বাত হামি পুচছি।

হাসলে নরসিং। বলবে কে শেঠজী! আমি গির্বরজার সিংহরায়-বাড়ির ছেলে। শ্রামনগরে কে কি করে, কি দিয়ে ভাত খায় আমি জানি না!

অনেকক্ষণ পর শুখনরাম বললে—বাস্, হামাকে কি করতে হোবে বলেন ?

কি করতে হবে ? প্রথম সাভিস লাইন খুলতে সাহায্য করতে হবে।
ছুশো-চারশো টাকা ধার দিতে হতে পারে। আমি গাড়ী বন্ধক রাথব অবিশ্যি।
আর বিপদে-আপদে দেথবেন—এই আর কি।

বস্। ঠিক হায়। হামার বাত হামি দেই দিলাম। বস্। এই পর্যান্ত — আউর কিছু না। উ সব গাড়ীকে বেবসামে হামি নামবে না। উ রাস্তামে সাবিস—টাকাকে বরবাদ। গাড়ী তো তিন রোজমে লক্কড় ঝক্কড় হইয়ে যাবে। লেকেন—গাড়ী বন্ধক লিয়ে টাকা আপনাকে হামি দেবো।

দেখুন, ঠিক তো ?

। करी—करी—करी

আচ্ছা, রামরাম। এখন তা হ'লে আমি স্ব ঠিকঠাক করি। গাড়ীটাকে পাদ করবার আগে থানিকটা মেরামত করা দরকার। মেরামত দে নিজেই ক্লরবে। ডাক্তারী পড়তে গেঁলে ছাত্ররা যেমন মড়া কেটে চিরে চিরে মাহুষের শরীরে দব দেখে শেখে, রহমতের কাছে দে তেমনিভাবেই গাড়ীর দব চিনেছে। কতকগুলো পার্টদ দরকার শুধু। শুখনরামের কাছে টাকা ধার নিম্নে কলকাতা থেকে দে দব কিনে আনবে। কলকাতা তাজ্জবকে শহর! দিদিয়া বলত বাগদাদের গল্প। বাগদাদের মত আজব শহর। মনে পড়ে রাত্রে রঙ-ধরা চোথে কদবীদের পাড়ার ঝলমলে আলোয় আলো করা রাস্তার কথা। একদিন শুর্ভি ক'রে আদবে দেখানে। হঠাৎ নরিদং চমকে উঠল। দিঁড়ির বাঁকের

মুখে কোণে কে দাঁড়িয়ে রয়েছে! ঘোমটা দিয়ে সাদা থান পরণে, বেরিয়ে আছে শুধু ত্র'টি নিরাভরণ হাত। নরসিংয়ের বুকের রক্ত তোলপাড় ক'রে উঠল। পিছনের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে সে থপ ক'রে তার মাথার ঘোমটাটি খুলে দিলে।

সেই মেয়ে! গাড়ীর চাকায় লেগে দেশান্তরে এসে পড়া মাটির টুকরোর মত শেঠের বাড়ির সিঁড়ির কোণে পড়ে আছে। বিহবল দৃষ্টিতে মেয়েটি তার দিকে চ।ইলে। নরসিং মৃত্স্ববে বললে—তোমাকে বেচে দেবে, পাঞ্চাবীর কাছে কি পেশোয়ায়ীর কাছে।

মেষেটির মুখ সাদা হয়ে গেল ভয়ে।

নরসিং বললে—পার তো আজ বাত্রে বাইরে আমরা যেখানে থাকি সেখানে এদ।

## नश

নিতাইয়ের নেশাটা আজ ক্সল জয়ে নাই। নেশা না জমলে নিতাইয়ের
ঘুম আসে না। নরসিং বলে—নেশাটি পুরো হলেই হারামজাদে নদীর দহের
মাছ। অথৈ জলে আরামসে থির হয়ে যেন অঙ্গ এলিয়ে দিলে। আর নেশা
না হলেই শ্যারকি বাচেচ ডাঙ্গার মাছ। ঝটপট-ছটফট—উল্লুক কাঁহাকা!

নিতাই দাঁত বার ক'রে হাদে, খুশিমনে হাসিম্থে স্বীকার ক'রে নেয় সিংজীর কথা। বলে—গা-গতরের 'বেথা' না মরলে ঘুম আদে কথনও?' আপুনিই বলুন কেনে? তা ছাড়া নিতাই আরও থানিকটা দম্ববিকাশ ক'রে বলে—অল্প থেলে মাথা চনচন করে, তাগদ যেন বেড়ে যায়, মারামারি করতে ইচ্ছে হয়; হ্যা-রে-রে ক'রে ছুটে বেড়াতে আমোদ লাগে। ঘুম পালায় যেন

নদী পেরিয়ে ভৃতের মত। এর পর গলা নামিয়ে বেশ মিষ্টি মোলায়েম স্থার বলে—আর পুরো নেশা হ'ল, তামাম ছনিয়া ছলতে লাগল, মাটতে পডলাম মেন মায়ের কোলে ভয়ে দোল থেতে লাগলাম, কানের কাছে চেঁচান না ক্যানে, চোষ আরও কিটিমিটি ক'রে বুজে আসবে, মনে হবে—শালা বর্গী এল বুঝি! বাস্, তারপর একবার নাক যদি ডাকল তো রাত ফরসা।

'নেশা না জমায় নিতাইয়ের ঘুম আদে নাই; বিছানায় থানিকট। এপ:শ ওপাশ ক'রে সে উঠে বাইরে এসে ঘুরছিল।

নরসিংও জেগে আছে। দে ভাবছে। অনেক কথা। নিতাই গ্ল করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু নরসিং উত্তর দেয় নাই। শেয়ে দে বির্বক্ত হংফ বলেছে, মাথায় জল দিয়ে বাইরে থানিকটা হাওয়া লাগিয়ে আ্লান।

দিব্যি ফুটফুটে জ্যোৎস্থা। শুথনরামের বাড়িটা নিঝুম হবে দাড়িয়ে আছে। জ্যোৎস্থার মধ্যে বাডিটার দিকে তাকিয়ে নিতাইয়ের মনে হ'ল, কেয়াবাং। বাডিটার বাহার মেন জ্যোৎসার মধ্যে বেড়ে গিয়েছে!

বেটা ভূডিভরাম আচ্ছা বাড়িটা হাঁকিরেছে, পেলার কাণ্ড! আর্টেপুইে শিক দিয়ে কাঠ দিয়ে যেন একটা সিন্দুক বানিয়েছে। মাছি গলবাব ফাক নাই। দরজাগুলোয় ভবল পালা, সামনে লোভার শিক-ঘেবা পালা—পিছনে ইয়া পুরুশালকাঠের দরভা। দাওয়ার থিলেনগুলো শিকের ফ্রেম এটে বন্ধ। উপত্নেবারান্দার রেলিং আর মাথার ঝিলমিলির মাঝখানটা পর্যন্ত ফাঁক বাথে নাই, সমন্ত কাঠ দিয়ে বন্ধ। হঠাং ভার মনে হ'ল—দিনের বেলা যেন ওগুলো থোলাছিল। ই্যা, থোলাই ভো ছিল। স্থল বৃদ্ধিতে অনেক গ্রেথণা করেও দেব্যাপারটার কিনার। করতে পারলে না। যাঃ বাবা, নেশা লাগল না কি দ

সে চমকে উঠন—এ কি ? আরে বাপ রে বাপ ! তার সর্বাঙ্গে, পারের নথ থেকে মাথা পর্যন্ত একটা চমকের শিরশিরে প্রবাহ ছুটে গেল। সে প। টিপে টিপে ঘরে এসে চুকল, চাপা গলায় ডাকলে—সিংজী!

নরসিং অত্যন্ত বিরক্ত হ'ল। মে্জাজ তার ভাল নাই। মাথা যেন গ্রুম

হয়ে রয়েছে। 'শ্রামনগর পাঁচমতী' সার্ভিদের ভাবনা, লাইসেন্স চাই। শুখনরাম সাহায্য করবে বলেছে। কিন্তু না আঁচালে বিধাস নাই; শুখনরাম সব পারে। তবে নরিসং বড় কায়দা ক'রে ধরেছে শুখনকে। এখন ভয় হচ্ছে জোসেফকে। জোসেফকে পাশ কাটিয়ে শুখনরামের সঙ্গে দোস্তি করার জত্যে একটু ক্ষ্ম হ্যেছে সে। সে আবার এস. ডি. ও-র ড্রাইভার। সাহেবের কান না ভারী ক'রে দেয়! 'গরজ্ব' মিটমিটে ডাইন কাঁহাকা! গ্রজ কত! বলে, আরম্ভ কক্ষন আপনি, আমারও ইচ্ছে আছে একখানা গাড়ী কিনে ওই লাইনে সার্ভিস্চালাব। হাডির ছেলে কেরেস্তান হয়ে ভ্রিমার হয়েছে। তবে লোকটা মোটের উপর ভাল। তা ছাডা আজ মদের দোকানেও একটা কাণ্ড হয়ে গিয়েছে, আর একট্র হলেই একহাত বেঁধে যেত। এইটা একটা খারাবি হয়ে গেল। ক'জন ড্রাইভাব কণ্ডাক্টারের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গিয়েছে।

শক্ষ্যাবেলা এখানকার ড্রাইভারদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে গিয়ে তাসে বসেছিল নরসিং। রামেশ্বর, জাত্তর, রিদি আর সে। মদের বোতল নিয়ে মদের দোকানের পাশেই ডিম, আল্র দম, মাংসের দোকানে। মস্ত একখান। খড়ের চালা, সামনেটায় নডবড়ে টেবিলের উপর চায়ের ব্যবস্থা। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত বড় একটা আ্যাল্মিনিয়মের ইাড়িতে জল ফুটছে। টেবিলের উপর ময়লা কাপ আর মাটির ভাঁড় সাজানো থাকে। চালার ভিতরে কয়েকখানা ভাঙা চেয়ার, কয়েকখানা বেঞ্চি; চেয়ার এবং বেঞ্চিল্ডবোর মাঝখানে উচু লম্বা টেবিল। সকাল থেকে চায়ের খরিদ্যারেরা জমিয়ে রাখে দোকানটি। সন্ধ্যে থেকে চায়ের আসরে মন্দা পড়ে; উননে কড়াই চড়ে। মাংসের কালিয়া, ডিমের কোর্মা, আল্র দমের লোভনীয় গন্ধ উঠতে থাকে। পরোটা ভাজা হয়। দোকানে আসর ছটো—একটা সামনে, একটা পিছনে। চালাটার পিছনে শাচিলের ওপাশে একটা আড়ো বারোমেসে বাধা ধরিদ্যারদের আসর। ত্রার জন কোর্টার টাউট আছে, রামেশ্বরদের

একদল আছে, আবও আছে পাঁচমিশেলী একটো দল—কাপডেব লোকানের কর্মচাবী, ধানচালেব দালাল, বঙমিপ্ত্রী, হাবমোর্নিযম-মেবামত এযালা, এমনি নবনেব পাঁচ কারবাবেব পাঁচটি লোক, তাবা এক পাশে আলালা আলাদা মন মংস ডিম থায়, গোলমাল বড করে না, চুপচাপ থেয়ে উঠে চলে যায়। বড জোব স্কৃত্তি বেশি জমলে হঠাং তু-চাব কলি গান গেয়ে ওঠে।

বামেশ্বনদেব আড়া আলাদা। ওদেব প্রথম আড়া বদে মদেব দোকানে, ভারপব বেভেল নিমে বেষ্টুবেন্টেন এই ভিতবেব দিকে এদে বদে। পাকা বন্দোবন্ত, আপন আপন বদবার আদন প্যস্ত ওবা কিনে বেগেছে। বামেশ্বর, জাফন, বিদিদ এদেব তিনগান। ক্যান্বিদেব ইজিচেয়ার কেনা আছে। ক্লিনার আপলা, ফটকে, হাফিজ এদেব আছে তিনটে টুল, সাজাব আগাই চাদা ক'রে কেনা আছে আবাও একটা ইজিচেয়ার, একটা ছোট টেবিল — অসমলে দেটা চওছা টুল, আবে একগানা বেঞ্জি। চওছা টুল নর্থাই টেবিলগানাকে মারাগানে রেখে শামেশ্বর। ইজিচেয়ারে আবাম করে ওলান দিয়ে বদে। টেবিলের উপর প্রেছ তাস। তে-তাদের গোলা চলে। নি শ্রে নির্দিষ্ট তাসগানা স্কলকে হু'তিনবার দেখিরে টেবিলের উপর কেলে দেব তাল তিনগানা। নিজিষ্ট তাসগানাকে চিনে তার উপর দান ব্যতে হবে।

তোদেক আত মদেব দোকানে আদে নাই। দোকানে গিয়েই নরসিং খবর পেলে সন্ধাবেলাতেই জোদেক ততে। বোতল কিনে নিয়ে বাডি গিয়েছে। নরসিং বুঝলে জোদেক তাদের প্রতীক্ষা কবছে বাডিতে বদে। হাসিয়াব সন্থতান লোকটা, নবসিংয়েব বাডা ভাতে ভাগ বসাতে চায়। হেদে নবসিং বদে গেল দোকানে। ওদিক আব মাডাচ্ছে না দে। বামাকে পাঠালে ডিম আর মাংস কিনে আনতে। বামেশব এগিয়ে এদে বললে, রাম বাম সিং ভাই।

নবসিং হেনে বলে—বাম বাম । বামেশবের পিছনে এসে দাঁডাল বসিদ। দেলাম ভাই। দেলাম। রামেশ্বর হঠাং তার হাত ধেরে বললে—সব শুনেছি। পাঁচমতী সার্বিদ খুলে দিলৈন ?

নরসিং গম্ভীরভাবে বললে—দেখি ; চেষ্টা তো করছি। হাত ধরে টেনে রামেশ্বর বললে—আস্থন। কোথায় ?

বসিদ বললে—আমাদের একটি আড্ডা আছে।

চলুন নিরিবিলি কথা হবে দেখানে। দোন্তি হবে।

বামেশর বললে—শালা জোদেকটা আজ আদে নাই। ভাল হয়েছে। চলুন।
নরসিং একট্ ভাবলে। ঘদি হান্ধামা বাধে। সে একবার নিতাইয়ের দিকে
তাকালে। বেটা ডোমের চোথ ঘটো লাল হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে, গায়ের জামা
খুলে কাধে ফেলেছে, মনে হচ্ছে একটা ঘূদ্দান্ত মহিষ দাঁড়িয়ে আছে। এই
মূহুর্ত্তে রাম এদে দোকানে ঢুকল। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, ছোঁড়ার লাঠির
হাতও ভাল। নরসিং উঠে দাঁডাল, চলুন।

জাফুর দাঁভিয়ে ছিল জানালার ধারে। রসিদ গিয়ে তাকে ধাকা দিলে— চলুবে।

জানর নিঃশব্দে তার দিকে ফিরে তাকালে একবার, তারপর বললে— আসছি।

রামেশ্বর হেদে উঠুল, বললে—নজবমে কুছ আগেয়া ? যানে দে উদকো।
ু নরসিং নিতাইকে এক পাশে ডেকে নিযে বললে—মাল থাবি না বেশি।
থাব না ?

না। থাব বাড়িতে গিযে। থবরদার ! অচেনা লোক, বিদেশ বিভূই ।

মন্দ লাগল না আদেরটা। ইা, আরাম আছে, তোরাত্ম করবার মত ব্বেছা আছে। মনটা প্রসন্ধ হয়ে উঠল নরসিংয়ের। সে একথানা ইজিচেযারে বসে বললে—বেশ জায়গা! নিতাই দাঁত বার ক'রে বলে উঠল—কেয়াবাং হায়। গুরুজী আমাদের ও চেম্বার কিনে ফেলুন।

হারমোনিয়ম্-ওয়ালাটার চুলের বাহার দেগে রাম মৃগ্ধ হয়ে গিয়েছে। বাহবা, বাহবা! থাকে থাকে টেউ-থেলানো চূল টোপরের মত মনে হচ্চে! সে নিজে চুলের উপর আঙুল দিয়ে টেউ-থেলানো থাক তুলতে চেষ্টা করতে লাগল।

রামেশ্বর বললে—জোফেস শালার সঙ্গে দহবম-মহবম করবেন না। শাল। এস. ডি. ও-র ড্রাইভার, শালা গোয়েন। হায়।

ই।, উ হামারা মালুম হো গেয়া।

রিদি মদের গেলাস ভবে টেবিলের উপব নামিরে দিয়ে বললে—আছ ভে: কটা টিপ দিলেন, কি রকম মালুম হ'ল প

খুব ভাল।—নিভাই বলে উঠল।

হারামজালা ভোম, বে-আরেল—বেকুফ কাঁহাক।! শ্যারকি বাচ্চার ঘটে ঘদি এক ভিল বৃদ্ধি থাকে! মনে মনে চটে উঠল নরসিং, কিন্তু এথানে মনেব ক্ষোভ প্রকাশ করা চলে না। সে হেসে বললে—প্যাদেঞ্জার ভাল হয় কিন্তু রাজ্যার ঘা হাল ভাতে ভিন মাদেই সাড়ী গভম। আর—। এবট থেমে বললে—প্যাদেঞ্জার ভাল হলেও ঘোড়ার সাডীওয়ালাবা ছাডবে না। ভাড়া নামাবে। ভিন চার আনায় নামাবে। ভাহলে ভো আদেলা মূনফাও থাকবে না। আবার একটু থেমে বললে—স্থাবিধে বুঝাছি না। ভাবছি।

তারপর নিঃশব্দে মছপান চলে।

নর্বাসং হঠাৎ তুললে ওখনর।মের কথা।

রামেশ্বর বললে—বাপ রে বাপ ! উ তো একঠো ঘড়িয়াল হায়।

রিদিদ বললে—শালা জেনানীর কারবার করে। দেখাত্সে জেনানী কিনে আনে— চালান ভেজে কলকান্তা। উ:, পরদাদ ভাই, ত্-মাহিনা হ'ল একঠো যা ভেজলো! উ:! শালা জাফর তে। গাড়ী ছেড়ে দিয়ে বলে, হামভি যায়গা কলকান্তা, শিলালদংসে উসকো ছিনা লেকে ভাগেগা। শালা!

রামেশ্বর তাস বার করলে।

রিদিদ বললে—জোদেফের বহিনটাকে দেখিয়েছিদ ভাই পরদাদ ? জাফর তো বলে, কেরেস্তান হয়ে ওকে আমি বিয়ে করবো। তা মেয়েটা কালোতে খুবস্থবাৎ আছে।

নরসিং বললে—থাক ও সব কথা।

আপনি দেখেন নি ?

দেখেছি।

আ-। হেসে উঠল রিসদ।--নজর গির গেযা ?

কি সব যা-তা বলছেন ? ভদ্রলোকের মেয়ে, আমাদের ভাইবেরালারের বহিন, লেখা-পড়া শিগেছে—

ইয়া—। হা-হা-হা। দবদ আগেলা! রিদিদ বীভংস উল্লাসে হাসতে লাগল। নিতাইও হাসতে লাগল, রামাও হাসছে। নরিসং হঠাং উঠে দিড়োল, নিতাইয়ের মাথার চূলের মুঠো ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললে—হাসছিস ক্যানে উল্লক ? তোর বহিনকে নিয়ে যদি এমনি তামাসা করে ?

রামেশ্বর উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আরে ভাইয়া, ই কেয়া হোতা **হায়!** ছোডদো উ বাত। বৈঠ যাইয়ে। এ রস্থিদ—ঢালো ঢালো।

রিদি আবার গেলাস ভরতে লাগল। রামেশ্বর তাস বাঁটতে লাগল আপন মনে। গ্লাস শেষ হতেই সে বললে—আস্কন তু'হাত থেলা যাক। নদীব আপনার দেখি। পাঁচমতী সাভিদ ভাল চললে আপনার জিত।

তাস থেলতে লাগল সে। ঠোঁটের একটা দিক ঘন ঘন নাড়তে আরম্ভ করেছে। ঐ পাশের নাকের পেটিটা সঙ্গে সঙ্গে নড়ছে। নেশা জমে আসছে রামেশ্বের।

নরসিং স্থির তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল রামেশ্বরের হাতের দিকে। লোকটা পাক্কা জুয়াড়ী। তাস তিনধানা পাশাপাশি ফেলে দিয়ে বললে— ধক্ষন দান। নিতাই ঝপ ক'বে একটা সিকি ধবলে একথান তাসের উপর। উল্লুক বুডবক মবেছে। সে বিষয়ে নবসিং নিঃসন্দেহ।

বিদি ঝপ ক'বে ফেললে অন্ত একগান তাদেব উপব পুবা আধুলিব একটা দান। বামেশ্ব বললে—আপনি স

নবসিং ভাবলে একট়। সে বসিদেব দানেব পাৰেই ধবলে তাৰ দান পুৱাটাকা।

রামেশ্ব তাস উটোলে। সব দাক। যেথানায় কেউ বাজী নবে নাই সেইখানাই বাজী ব তাস। সে দান টোনে নিলে। ফেন ফেনলে তাস। বসিদ এবাব ঝপ ক'বে ফেললে এক টাকা। নন্দি তাব দিকে তাকালে একবাব। রসিদ এবাব ঠিক তাদখান ব উপব বাজী নবেছে। প্রত্যাশা করেছে গতবাব ঠকাব পব এবাব নবিদি তাব তাদে বাজী নববে না।

নিত ই এক সিলিতেই দয়ে গিয়েছে গ

নদদিং প্রেট থেকে একথানা প 5 টাকাব নোট বাব ক'বে ধরলে বসিদ যে ভাসে বাডী ধরেছিল সেই ভাস্চেই।

রামেশ্ব তাকালে বিদিদের মুখের দিকে। কি ইসাবা হয়ে গোল। নরসিং বললে—উঠান তাস।

রদিদ ঝুঁকে পডল টেবিলেব উপব—িফন হামাবা তাদমে বাজী লাগায়া ৮ নরদিং হেদে বললে—হাঁ, আপনার দনেই নদীব জডালান। কই, উঠান ভাদ।

সবুব। রসিদ আরও একটু ঝুকে এসে বলল—এক বাত। নরসিং বললে—ভাস ঢাক। পড়েছে। থাড়া হয়ে বলুন কি বলছেন ১

উত্তরে আরও একটু মুঁকে বৃকেব আডালে গোটা টেবিলটাকে ঢেকে দিয়ে বিদিদ বললে—আমার নদীবের ভাগা দেনে স্থেশীয়া। জোদেফের বহিন—।
দাত মেলে দে হাসতে লাগল। নরসিংয়ের দরদের পরিচয় দে পূর্বেই
পেয়েছিল ভাই এই জায়গায় খোঁচা দিতে চাইল।

নরসিং ছ'থাতে এবার রসিদের র্থই কাপে ঠেলা দিয়ে সজোরে বসিয়ে দিলে, কিন্তু ততক্ষণে টেবিলের উপরের তাস টাকা ছটকে পড়েছে, বাজীটা ভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। রামেশ্বর চীংকার ক'রে উঠল—উল্লুক কাহাকা! বাজী বরবাদ ক'রে দিলে।

নরসিং পাঁচ টাকার নোটথানি তুলে নিয়ে বললে—বাজীর টাকা দিতে হবে, বাজী আমি মেবেছিলাম।

রামেথর চাকু ছুরিটা বার ক'রে বললে—বস্থন। বরবাদ গিয়েছে, ফের কেলছি তাস। এমন যায়।

উঁহ। বাজার টাকা না দেন, গত বাজীর টাকাটা, নিতাইয়ের সিকিটা ফেরত দেন। আনি উঠব।

বিসিদ উঠে দাভাল। ইয়ে আপকা আবদার হায়, না, কেয়া ? অবিদার নয়—দাবী। নিক্লান টকো।

চাকু ছুরিট। হাতে নিয়ে রামেশ্বরও উঠে দাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে নরসিং তার হাত চেপে ধরলে। ছ'ফিটের কাছাকাছি লগ্গু নরসিং, তার হাতথানাও সেই অন্তপাতে লগা। বললে—দেখছেন কতথানি লগা আমি ? আপনার চাকুর ফলা ছোট, আমার কলিজার সন্ধানও পাবে না।

নিতাইও উঠে দাড়িয়েছে নরসিংয়েব পাশে। কালো মহিষের মত চেহারা, তার উপর ছাতিথানা তার উচু হয়ে উঠেছে—হাতাহাতি মারামারির সম্ভাবনা। হারমোনিয়ম-ওয়ালার চুলের মোহ কেটে গিয়েছে রামার, সেও সোজা হয়ে দাড়িয়েছে। রিদি আন্তিন গুটিয়েছে, ত্যাপলা ফটকেও উঠে দাড়িয়েছে। হাফিজ বদে ছিল। সেই সর্কাগ্রে গম্ভীরভাবে বলে উঠল—পর্সাদ সাহেব অত্যায় আপনাদের। বাজী দিংজী মেরেছিল, রিস্তিদ ভাই অত্যায় ক'রে ভেন্তে দিলে।

হাফিজের কথায়, মূহর্ত্তে ফেটে পড়বার মত ব্যাপারটা শিথিল হয়ে ধীরে ধীরে এলিয়ে পড়ল—বাষ্ট হওয়ার বদলে, পাংচার হওয়া মোটরের চাকার মত চ্পদে গেল। সকলেই তাকালে হাফিজের মুখের দিকে। রামেশ্বর বললে—
ছাজুন, হাত ছাজুন, বস্থন। নরসিং হাত ছেড়ে দিলে, কিন্তু বসল না, আসর
থেকে বেরিয়ে এনে ডাকলে—নিতাই, রামা, আয়। বেরিয়ে আসবার দরজার
মুখে ফিরে দাঁডিয়ে হাফিজকে বললে—সেলাম ভাই দোন্ত। চললাম।

চলে এল ওথান থেকে। কিন্তু মদের বোতলটা উঠিয়ে আনতে ভূল হয়ে গেল। ওলিকে তথন মদের দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নতুন আচনা জায়ুগা, মদের দোকানের থিড়কীর দরজাটা জানা নাই; নিতাই কপাল চাল্টাতে লাগল। নবদিং থাবাপ মেজাজ নিয়ে বদে আছে। মদের জন্তই যে তার মেজাজ থারাপ হয়েছে তা ঠিক নয়, জোসেকের বোন মেবী বেচাবীকে থামকা অপমান করলে; দে-অপমানের নিমিত্ত হ'ল দে-ই। জোসেক কালই ওদের সহন্ধে সাবধান ক'রে দিয়েছিল। থামক। লোকগুলোর সঙ্গে ঝাড়া হয়ে গেল। হয়তো ওরা এর পর শক্ততা করতে আবন্তু করবে। তার ভরসা ভ্রথনরাম। স্যতনে বদমাস ভ্রথনরাম! স্বাই এক কথা বলছে। ও আবার শেষ পর্যান্ত কি করবে কে জানে? নরসিংয়ের একমাত্র অল্পল্লে প্রান্ত সে মাল এনে পৌছে দেবে। কিন্তু সন্থতান যদি শেষ পর্যান্ত ওকেই পরিয়ে দেয়ে প্রকৃতির নয়, ভ্রথনরাম সব পারে। ভারতে ভারতে মাণা গ্রম হয়ে উঠছে নরসিংয়ের। স্ব গোলমাল হয়ে যাতেছে।

ঠিক এই সময়টিতেই নিতাই সন্তর্পণে এসে ঘরে চুকল, চাপা গলায় ভা**কলে** — গুরুজী !

নরসিং চমকে উঠল চিস্তায় বাধা পেয়ে, রুঢ়দৃষ্টিতে ফিরে তাকালে দে নিতাইযের দিকে।

উঠে আস্থন। তাজ্জব ব্যাপার! কিং আস্থন না উঠে। চুপি চুপি। মজা দেখবেন আস্থন।

নিতাই তাকে নিয়ে রাস্তার একটা গাছতলায় দাঁড়াল।—এই দেখুন।

নরসিংয়ের বড় বড় চোখ হুটো বিশ্বয়ে উত্তেজনায় বিক্ষারিত হয়ে আগুনে
পোডানো ভাঁটার মত হয়ে উঠল।

দাদা কাপড় পরা, মাথা পর্যান্ত ঢাকা! স্ত্রীলোক, হাঁা, স্ত্রীলোক। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে গাছ-কোমব বেঁধে কাপড় পরেছে। মেথর-ঢোকা গলির মধ্যে শেঠজীর বাড়ীর পাঁচীলের মাথার উপরে দাড়িয়ে আছে। লাফিয়ে পড়বোঁ। বিহাচ্চমকের মত একটা কথা নরসিংয়ের মনে পড়ে গেল। আছই সন্ধাার আগে শুখনরামের সিঁড়িব কোণে দেখা হযেছিল, সে আসতে বলেছিল। বুকের ভিতর যেন মোটবের ইঞ্জিন স্টাট হয়ে গেল তার। ছুটে সে এগিয়ে গেল। অছুত সাইস, আশ্চর্যা মেয়ে! নরসিং তাকে মাটিতে পড়তে দিলে না, তার দীর্ঘ মজনুত হাত ছুখানা মেলে দিয়ে মেয়েটাকে সে লুফে নিলে।

মেয়েটা চমকে উঠল, তারপরই কিন্তু চাঁদের আলোয় নরসিংয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে ত্'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে থিলথিল করে হেসে উঠল।

নিতাই ব্যাপাবটা বুঝে হঠাৎ দেই পথের ধূলোর উপরেই একটা ডিগবাঙ্গী থেয়ে নিলে।—শালা! ই মেয়ে গাছ চালিয়ে দেবে রে বাবা!

ফট্কির গ্রামের লোকেও ঠিক এই কথা বলে। ফট্কি মেয়েটার ডাকনাম। ভাল নাম একটা আছে, কিন্তু দে গ্রামের লোকে কেউ জানে না। ফুট্ফুটে মেয়ে, ফটিকের মত উজ্জ্বল লাবণ্যময় দেহবর্ণ দেখে ছেলেবেলায় ফটিক থেকে স্থীবাচ্যে ফট্কি বলে ডাকত। সে নাম পরিবর্ত্তন করার কোন হেতু ঘটে নাই। বাল্যের লাবণ্য গ্রামের ধ্লায় মাটিতে দারিদ্রের স্পর্শে মলিন হয় নাই, সুর্য্যের উত্তাপেও তার রঙ তামাটে হয় নাই। বরং বিপরীতই হয়েছে। রঙ তার দিন দিন উজ্জ্বল হয়েই উঠেছে।

ছেলেবেলায় তার মা তাকে নাচিয়ে আদর করত—'বাঙা মাটির ছবি

দেখলে তোরা পাগল হবি'। তিন চার বংশর বয়স হতেই রঙীন ফেরানী
প'ড়ে পাড়ায় বেড়াতে বার হলেই লোকে তাকে কোলে তুলে আদর করত।
বাঃ, ভারী ফুটফুটে মেয়ে! কি নাম তোমার ?

ফট্কি।

বা-বা-বা ৷ ফুট্ফুট্ফুট্ফটিকমণি !

পাড়া-ঘরের ছেলের মাথেরা বলত—বউ করতে হয় তো এমনি। ইয়া গোফটিক, আমার বেটার বউ হবে ?

ফটিক হেদে ঘাড নেডে বলত—হব।

আরও একটু বয়স বাড়ল, পাডাব ছেলেমেয়েব। মিলে থেলাব বয়স হ'ল—
তথন ছেলের দলের ঝগড়া বাগতে আবস্ত কবল ফট্কিব স্থামির নিয়ে।
ফট্কির পক্ষপাত ছিল না, সে দাঁডিয়ে নিবিবকারচিত্তে দেখত তাদেব ঝগড়া,
ভারপর পুরাকালের বীয়াশুক্কাব মত যেদিন যে বিজ্ঞী হ'ত, তার খেলাঘরেই
বউ সেজে বসত।

আরও একটু ব্যান হ'ল, ফট্কি তথন কেরানী ছেছে কাপ্ড প্রতে আরস্ত ক্রেছে, তথন ছেলেরা তার নাম দিলে 'ফটিকজল'। ফটকী ম্থ টিপে টিপে হাস্ত, স্বাদ ব্যাব্যের ব্যাস তথনও নগ, কিন্তু গ্রুড়া নিপ্তি লাগ্ড

**७३** मसर्वेड ड'ल जात दिस्य । जन्म देखरतन स्मर्य, आधारत। देखरतन वन ।

"অতি বছ ঘবতী না পায় ঘর, অতি বছ স্থাননী না পায় বর"—প্রবাদবাক্যটা ফলে গোল ফট্কির কপালে, বছর পার না হ'তেই ফট্কি বিশবা হ'ল;
সব মনে পড়ে ফট্কির। বর মরে যাওয়ার সংবাদে ফট্কির হংগ হয় নাই, সে
হাঁফ ছেছে বেঁচেছিল। আসোরো বছরের জোয়ান চালীর ছেলে, তাকে দেখে
তার ভয় হত। এক বংশরের মধ্যে বার তিনেক দে এমেছিল ফট্কির বাপের
বাড়ী, প্রতিবার ফট্কি কেঁলেছিল। এপন তার মধ্যে মধ্যে তাকে মনে প'ড়ে
হয়ে হয়। তার সেই লখাচওড়া দেহ, চওডা ছাতি মনে পডলে কিছুক্ষণের
।
আক্ত ফট্কি নিরুম হয়ে বসে থাকে।

আরও বছর হ্যেক গেল। হ্নিয়য় হঠাৎ রঙ লেগেছে মনে হ'ল ফট্কির।
মা বাপ সাবধান করত তাকে, বাইরে যেতে বারণ হ'ল; যেতে হলে মায়ের
সক্ষে যেতে হবে। একা বাইরে বার হলেই হু'পাশের বেটাছেলের চোঝ ভার
উপরে এসে পড়ে; ফট্কি সঙ্কৃচিত হয়, অস্বস্থি অক্বভব করে—বুকের ভিতরটা
শুরগুর করতে থাকে। একলা দেখলে অল্লবয়নীরা হেসে তাকে হাসাতে
চেটা করে; ম্থ নামিয়ে চলে ঘায় ফট্কি। তারা গান গায়, ছড়া কাটে। একটা
ছেলে ম্থে ম্থে ছড়া বাধতে পারত। সে ছড়া বাধলে একটা নয়, ত্-চারটে।—

ফটিক জল, ফটিক জল, ও হায়, তেষ্টাতে ছাতি ফাটছে। নাইকো থাওয়া, নাইকো ঘুম, বড় ঘুংথেতে দিন কাটছে। আরও একটা মনে আছে—

> ফটিক জল, একবার ম্থটি তোলো মুচকি হেসে একটি কথা বলো। ওগো একটু ফিরে চাও—আমার মাথা থাও।

মরণ! ফট্কির হাদি পেত। হাদতে ত্বার ইচ্ছা হ'ত। কিন্তু ভর, একটা আতম্ব তার বুকের ভিতরের দেই অভূত শিহরণকে শুরু ক'রে দিত। হুটোর ধার্কায় দে কেমন হয়ে যেত। ছনিয়া হয়ে উঠত তেতো, কিছু ভাল লাগত না। মায়ের দঙ্গে ঝগড়া হ'ত, ছুতোনাতায় ঝগড়া—দে উপোদ ক'রে কাঠের মত পড়ে থাকত। তথন দে দব বুঝেছে। বুকের ভিতরের অস্বন্তিটা আগে ছিল গোঁয়ার মত, এখন দে যেন আগুনের মত জলে উঠল। সত্যিই, ফট্কির মনে হ'ত শরীর তার জলছে। পুরুরের জলে নেমে দে আর উঠতে চাইত না, শুধু মাটির উপর শুয়ে থাকতে ভাল লাগত। রাত্রে মা বাবার ঘরের ঠিক পাশের ঘরেই দে শুয়ে থাকত, ঘরে এদে খিল দিয়েই দে বিছানা তুলে ফেলে দিত। ঘুম হত না। জানালায় মধ্যে মধ্যে ঠুক্ঠাক শব্দ উঠত, ঢেলা লাগত জানালায়। কখনও শিসের শব্দ উঠত। কখনও চাপা মিহিগলায় গান শোনা যেত।

হঠাং একদিন মনে হ'ল, কোঠা-ঘরের জানালায় কে যেন উঠে বদেছে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা কোঠাঘর। পাশাপাশি ঘুথানা কুঠরী, দক্ষিণের কুঠরীতে শোয় মা আর বাবা, উত্তর দিকের কুঠরীতে ফট্কি। উত্তর দিকের জানালাটা খোলা বারণ। ও জানালাটায় বাবার নঙ্গর চলে না। শন্দ শুনে ফট্কি উঠে বসল, বুকের ভেতরটা যেন ঢেঁকি দিয়ে কুটছে। চীংকার ক'রে ডাকতে ইচ্ছা হয়েছিল তার প্রথমে, কিন্তু সঙ্গে সংস্কই মনে হ'ল, না। দে দ্বির চোখে চেয়ে রইল জানালাটার দিকে। শন্দ হ'ল—একটা কিছু যেন ভেঙে গেল। কি ভাঙল ? কাঠের গরাদে? সঙ্গে সঙ্গে চাধীর ঘবের অসমান জানালার জাড়ের ফাকের ভেতর একটা শিক চালিয়ে ঠেলে জানালার গিলটা খুলে ফেললে বাইরে থেকে। একটা মৃথ চুকল গরাদে-ভাঙা জানালা দিয়ে। গাঁরের বড় মোড়লের ছেলে। এতক্ষণে তার যেন চেতনা হ'ল, সে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা- করলে, গিল খুলে দে দরজা টানল, কিন্তু দরজা বাইরে থেকে শেকল-বন্ধ। মা বাবা তার দরজায় বাইরে থেকে শেকল দিয়ে বন্ধ ক'রে রাখে। পিছন থেকে এসে জোনে জড়িয়ে দরে ফেললে বড় মোড়লের ছেলে। সে প্রাণপণে বাবা দিতে চেষ্টা করলে, ডাকলে—বাবা, বাবা গো!

মোড়লের ছেলে বাঘের মত চেঁচিয়ে উঠল—খুন করে ফেলাব।

ও-ঘরে বাবার শব্দ পাওয়া গোল, দে ভূত দেগে ভয় পাওয়া লোকের মত বু-বু করছে, মা চেঁচিনে উঠল স্পষ্ট ভাষায়—মেলে গো, খুন করলে গো!

ফট্কি তথন শুরা। মোড়লের ছেলে আবার চীংকার ক'রে উঠল—ত্মোর ভেঙে গিয়ে কেটে ফেলাব। হা।

মা বাবা চুপ হয়ে গেল।

মোড়লের ছেলে আবার ওই ভাঙা জানালা দিয়েই বেরিয়ে গেল, জানালা দিয়ে গলে লাফিয়ে পড়ল মাটির উপর। ফট্কি তথন অজ্ঞানের মত পড়ে।

म पिन क्रिकित वित्रकान मतन थाकरव।

পরদিন বাবা মা তাকে গালাগালি করলে। বললে—তুই জলে ডুবে মর, বিষ খেয়ে মর, গলায় দড়ি দে।

সে কি করবে ? সে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল মা বাপের মৃবের
দিকে।

কে ? লোকটা কে বল্ ?

সে বললে—বড় মোড়লের ছেলে।

বাপ বললে-নালিশ করব আমি।

মা বললে—টেচিয়ে পাড়া গোল ক'র না। কেলেক্কারীর সীমা থাকবে না। জাতে পতিত করবে। চাষার থেঁটে কোথাকার!

বাপ গেল বড় মোড়লের কাছে। কি হ'ল কে জানে! তবে বাবা ফিরে এল বড মোড়লের কাছে জমি-বন্ধক দেওয়া বন্ধকী দলিলখানা হাতে ক'রে। বললে—যা হয়েছে তা হয়েছে, মোড়ল বলছে, আর হবে না।

ফট্কি সমস্ত দিন যেন মাটির পুতুলের মত বসে রইল। রাত্রে মা বাবা সে—সকলে এক ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা হ'ল। মা বাবা ঘুমিয়ে গেল, তার কিন্তু ঘুম এল না, একটা আতক্ষ যেন তাকে অন্থির ক'রে তুলছে। রাত্রি বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে আতক্ষও বাড়ছে। পেঁচা ডেকে গেল, সে চমকে উঠল। মনে হ'ল, কে শিস দিয়ে গেল! ডাকপাথী ডাকছে, ফট্কির মনে হচ্ছে কেউ কুক দিচ্ছে। চাথীর ঘর, ইত্র বেড়াচ্ছে, শব্দ উঠছে, ফট্কির মনে হচ্ছে ওপাশের ঘরের জানালায় কেউ উঠে জানালা খুলছে। ঘুম এল ভার শেষরাত্রে। তাও বিছুক্ষণের মধ্যেই তুঃস্বপ্ল দেখে আতক্ষে সে গোঙাতে লাগল; মনে হ'ল, কে এসে তাকে আক্রমণ করেছে। মা তাকে জাগিয়ে তুললে। কিন্তু লজ্জায় বলতে পারলে না, কি ছঃস্বপ্ল সে দেখেছিল।

দিন কমেক পরই আবার একদিন সন্ধ্যার সময় গোয়ালে সে গরু বাঁধছিল।
হঠাৎ বড় মোড়লের ছেলে গোয়ালে চুকে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে।—চেঁচিয়ো
না। চেঁচালে আমার কচু, তোমারই কলক।

ফট্কি চেঁচালে না।

পরের দিন আবাবও দে গোযালঘরে ঠিক সময়ে এসে ঢুকল।

একদিন বাইরে থেকে আর কয়েকজন ছোকরা এসে শেকল দিলে ঘরে।
মোড়লের ছেলে ফট্কিকে নিয়ে মাচায উচল, কান্তে দিয়ে চালের বাধারী
কেটে ফট্কিকে নিয়ে চাল ফুডে উঠে ওপাশে লাফিয়ে পডল।

মো ছলেব ছেলেকে চিব দিন মনে থাকবে তার। তার বুকে সে বাঘিনীব সাহস জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছে। আশ্চয়, দিনে ফট্কি সে সাহস খুঁজে পায় না। রাত্রির অন্ধকার মত ঘনাতে থাকে ফট্কির বুকে সাহস ও তত জাগতে থাকে, কয়লাব আঁচেব মত। সন্ধাা থেকে সে খোঁয়ায়, প্রথম প্রহরে সে থমথম করে, চৌকিদাব হাঁক দিয়ে বেবিয়ে গেলেই সে ঘেন ধ্বক ধ্বক ক'রে জ্বলে। সমস্ত বাব। বিল্ল পুডিয়ে ছাই ক'রে সে তথন বেরিয়ে আসে।

হঠাং মরে গেল মোড়লের ছেলে। যেমন মান্তব তেমনি মরণ। প্রকাণ্ড উচ্ গাছে উঠেছিল কচি পাতা কাটবার জন্য। শথের লড়াইয়ে-মেড়া ছিল তার, সেই মেডাকে গাওনাবাক জন্য লকলকে কচি ডাল এবং পাতা কাটতে উঠল। সেই গাভের ডগা থেকে পডল নিচে ঘাড গুঁজে। বীভংদ দে মূৰ্ভি!

তারপর সেই ছডা-বাঁধা ছেলেটা।

ফট্কির মা বাপ তথন নিশ্চিন্ত হবেছে। মোছলের ছেলে মরেছে। ফট্কি
মিয়মাণ হবেছে থানিকটা। কট্কিকে তার মালাদা ঘরেই শুতে দিয়ে তারা
তাদের ঘরে শুক্তে। মেথেটা যদি শুয়ে একট্-মাবট্ কাদে কাঁহ্ক, তা ছাড়া মা
মেয়ে বাপ এক ঘরে শোষাও ভাল দেখায় না।

ছেলেটা একদিন একলা পেয়ে বললে—ফটিকজল !

ফট্কির বুকে পাক পেরে উঠল আগুন, সে চারিদিক চেয়ে দেখে নিষে বললে, রাত্রে জানালার ধারে এন। শিস দিয়ে। গৌকিদার চলে যাওয়ার পর।

বাত্রে চৌকিলার হাঁক দিয়ে গেল। উঠে বদল ফট্কি। **আন্তে আন্তে** এসে দেই মোড়লের ছেলের ভাঙা জানালাটার ধারে বদল। সেটা **আবার**  মেবামত হয়েছিল, কিন্তু আছাই আবার ফট্কি সেটাকে ভেঙে আলগা ক'বে ঠেকিয়ে রেখেছে। একটুক্ষণ বদে থেকে দে জানালার থিলটা খুললে। আবো একটুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে জানালাটা একটু ফাক ক'রে দেখলে। তারপর সম্পূর্ণ জানালাটা খুলে ফেললে। অধীর অন্থির হয়ে উঠেছিল সে।

তার নারী-জীবনের দেহগত স্বাভাবিক ক্ষ্ণা বৈধব্যের বাঁধে বাঁধা পড়েছিল সমাজ ও শাস্ত্রেব নির্দেশে। সে বাঁধের গায়ে রাত্রির অন্ধকীরে সরীস্পের মত বিয়নিখাস দিয়ে নির্গমন-পথ সৃষ্টি ক'রে গিয়েছে বড় মোড়লের ছেলে। অভ্যাস এবং প্রবৃত্তিব তাডনায় রাত্রিব অন্ধকারে সে ক্ষ্ণার্ভ ধারা উতলা এবং মত্ত হয়ে উঠেছে। ভালমন্দ পাপপুণ্য সব তার কাছে এথন তৃচ্ছ।

অণীরতাব মধ্যে দে আব চূপ ক'রে থাকতে পারলে না। ভাঙা জানালাটা দিয়ে নিচের দূরজটা একবার দেখে নিলে। মনে পডল মোড়লের ছেলের সঙ্গে গোযালের চাল থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ার কথা। পড়বে লাফিয়ে? কিন্তু জানালাটা অপরিসব বলে লাফিয়ে পড়ার তেমন স্থবিধা নাই। উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় ভাব মন্তিক মন—সমস্ত কিছু তথন প্রচণ্ড কামনায় একাগ্র তীক্ষ হয়ে উঠেছে। হঠাং দে উঠল, উঠে আলনা থেকে কাপড় নিয়ে জানালার মাঝের মোটা বাজুতে বেঁধে বাইরের দিকে ঝুলিয়ে দিলে। তারপর তাই ধরে সেভাঙা জানালা দিয়ে গলে বাইরে এসে ঝুলে পড়ল, দেওয়ালেব গায়ে পারেখে বীরে পারে সে নেমে এল নিচে। তারপর সেই ছেলেটা এল।

ফট্কির সর্বাঙ্গ তথন ঘেন জরগ্রন্তের মত তপ্ত হয়ে উঠেছে। বুকের ভিতবটা জলস্ত হাপরের মত মনে হ'ল, হাপাচ্ছে—নিশ্বাস পড়ছে আগুনের মত গরম। সে বললে—চল গাঁরের বাইরে। বড় মোড়লের আমবাগানে। সমস্ত বাত্তি সেখানে প্রেতিনীর মত নৃত্য করলে সে। সত্যই সে নাচলে, গান গাইলে। শেষরাত্রে ফিরে সে আশ্চর্য্য নিপুণ্তার সঙ্গে আবার ওই কাপড় বেয়ে উপরে উঠে গেল।

ছড়া-গাইয়ে ছেলেটা আর আদে নাই। তার কথা মনে হলে দিনের বে**লা** 

ফট্কি মৃথ মচকে ব্যক্ষের হাসি হাসে। রাত্তের বেলায় মনে হলে মাটির উপর খুখু ফেলে।

মানুষের অভাব কোথায় ?

পরের দিন রাত্রেই নতুন লোক এল আশ্চর্য্যভাবে। ফট্কি কাপড় বেযে
নিচে নেমে দাঁড়িয়ে ছিল। দে এল না। ফট্কি ভাবছিল। হঠাং এল
একজন। গ্রামে হাঁক মেরে চৌকিদার ফিরছিল। দে এদে খপ ক'রে হাত
ধরলে।

ফটকি বললে—হাত ছাড়।

ना ।

থালি হাতটা দিয়ে সটান এক চড় বসিয়ে দিল ফট্কি তার গালে। বাক্ষী ছোঁড়াটা সঙ্গে সংস্থার এক গাল পেতে বললে—ই গালেও মাব।

ফট্কি আর না হেসে থাকতে পারলে না। বললে—মরণ!

তারপর এল গ্রামের জমিদাব। ঘাটেব পথে যেতে পথের মাঝগানে পডে কাছারী। হঠাৎ একদিন সে দেখলে কাছারীতে জমিদার এসেছে। ভাল লাগল জমিদারকে। দিনে ফট্কি আর এক ফট্কি। মৃথ নামিয়ে ঘোমটা টেনে সে পার হয়ে গেল কাছারীর সামনেটা, কিন্তু রাত্রে নিজেই গিয়ে হাজিব হ'ল কাছারীর পাশে। জমিদার কোন্ ঘরে থাকে সে ভার অজানা নয়। নগদী গমন্তা গাঁয়ের লোক বলে—পুকুরের দারের ছোট কুঠরীটা হ'ল বাব্কামরা। বাব্কামরার জানালায় সে গিয়ে টোকা দিলে। তু'বাব, ভিন বার, চার বার। জানালা খুলে বাবু ভাকলে—কে পু সামনেই ছিল সে, একটু পাশে সরে গিয়ে দাঁড়াল দেওয়াল ঘেঁষে। চাপা গলায় বললে—খুলুন।

জমিদারকেও তার ভাল লেগেছিল। কিন্তু কথাটা প্রকাশ ক'রে দিল চৌকিদারটা। সেই ছিল আবার জমিদারের নগদী। সে কথা মনে হলে হাসে ফট্কি। হারামজাদার চাকরী গেল। জমিদারের কাছে একটি নৃতন আস্বাদ পেলে সে। কথাটা প্রচার হলেও গ্রামে কেউ উচ্চবাক্য করলে না। বাপ মা পর্যান্ত। বাপ নৃতন জমি বন্দোবন্ত পেলে বিনা সেলামীতে। তু'একজন তাকে ধরলে স্থদ-খাজনা মাতের স্থপারিশের জন্ম।

জমিদার চলে গেল। ওই চৌকিদার বাগদী ছোঁড়া এবার আক্রোশ মেটাতে একদিন তাকে ঘাট থেকে দিনে-তুপুরে তুলে নিয়ে গ্রেল আরও তিনজন সঙ্গী ছুটিয়ে। ত্র'জন মুসলমান, একজন হাড়ি। কিছুক্ষণ দেরী হলে হয়তো তার সন্ধান করা কষ্টকর হয়ে উঠত কিন্তু ফট্কির জয়ে ব্যাকুল তর্মণের গ্রামে অভাব ছিল না। তারা সঙ্গে সঙ্গে ছুটল। উদ্ধার ক'রে চৌকিদারটাকে আর তার সঙ্গীদের বেঁধে নিয়ে এল। ফলে ব্যাপারটা চাপা পড়ল না। মামলা হ'ল।

মামলায় অনেক কথা নিয়েই জেরা হ'ল, ঘাঁটাঘাঁটি হ'ল, কিন্তু দিনের বেলায় ফট্কির মৃথ দেখে বিচারক সব কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। জেল ধয়ে গেল তাদের। কিন্তু এবার সমাজকে ঠেকানো গেল না। সমাজে তার বাপ পতিত হ'ল।

এই সময় এল স্থানরাম। সে আড়াই ুশা টাকা দিলে তার বাপকে। জরিমানা দিয়ে বাপ সমাজে উঠল। কথা দিলে—ফটকিকে সে ঘরে রাখবে না, নবদীপ কি কোথাও পাঠিয়ে দেবে। নবদীপের বদলে বাবা একদিন রাত্রে শুখনরামের তামাকের গাড়ীতে তাকে তুলে দিলে। শুখনরাম তাকে নিয়ে এল। ফটকি আপত্তি কবে নাই। শুখনরামকে দেখে তার সর্কাঙ্গ সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে, কিন্তু তার অনেক টাকা, অনেক সম্পদ, অনেক সমান। তাই আম্বাদ করবার জন্ম সে এসেছে। একই রাত্রে শুখনরাম এবং শুখনরামের ছেলে, ছ'জনের কাছেই তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। প্রথম ছেলে বাপ তখনও অন্দরে আসে নাই। তারপর বাপ। শুখনরামকে দেখে তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে প্রথমে ইচ্ছে হল, সে ডাক ছেড়ে কেনে ওঠে মনে হল, এ কি অত্যাচার! মনে হল, কি মনে হল সে তা বুঝতে পারলে না শরীর মন ঘুইই ঘিনঘিন ক'বে উঠল। কিন্তু কি করবে সে ?

আদ্ধ সিঁ ড়ির কোণে নর সিংয়ের সঙ্গে দেখা। নরসিংয়ের ডাক তার মনে নেশা ধরিয়ে দিযেছিল। পাঞ্জাবীদের কাছে তাকে শুখনরাম বিক্রা করবে শুনে সে প্রথমটা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণ পরেই তার মুখে মান হাসি ফুটে উঠেছিল। ভয়! কিসের ভয়! চলবে দেশ থেকে দেশান্তরে! ক্ষটিকের মালার মত আছ এর গলায় কাল তার গলায়। তবে ওই মোটর ওয়ালা কিবলে সেটা তাকে শুনতে হবে। ওকে দেখে ফটকীর নেশা লাগছে।

সন্ধ্যাবেলা থেকেই দে জব হয়েছে বলে শুয়ে ছিল। জব শুনে তার আদ্ধ ডাক পড়ে নাই। গভীর রাত্রে দে উঠে এদেছে।

ফট্কিকে লুফে নিয়ে ঘরে এনে চুকে মোমবাতি জাললে সে। রাম।
নুমচ্চিল। ফটুকি তেনে বললে—ও কে ?

আমার শালা।

তোমাব পরিবারের ভাই ? আপন ভাই ?

\$J||

হেদে ফট্কি লুটিয়ে পড়ে বুললে—বলে দেবে না নিছের বোনকে আমাব কথা ?

চমকে উঠল নরসিং। মনে পড়ে গেল জানকীর কাছে প্রতিজ্ঞার কথা। একটা দীর্ঘনিশাস ফেলে নরসিং বললে—বউ আমার বেঁচে নাই। তুমি ব'স।

ফুঁদিয়ে আলোট। নিভিয়ে দিয়ে ফুটকি ছু'হাতে তাৰ পৰা জড়িয়ে ধরে ফুলের মালার মত বুকের উপর নিজেকে এলিয়ে দিলে। ফুলের মালা, কিন্তু আগুনের ফুল—নরিদি রের সর্লাক্ষে উন্মন্ত জালা ধরিয়ে দিলে; কিন্তু দে ছত্তির ছেলে—প্রতিদ্ধা রক্ষার জন্ম পাথরের মত শক্ত হয়ে বদে বইল। শুধু তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলে। বড় নায়া হচ্ছে মেয়েটির উপর। শুধু মায়া—স্থান্ধর পাশী, ছোটু একটি হরিণ দেখে যেমন মায়া হয় তেমনি ধরনের মায়া। তার বেশি কিছু নয়। সমস্ত বাত্রি মেয়েটা আদরিণীর মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু নরিদং শুধু তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করলে মাত্র। আর

আফণোসও করলে, কেন তাকে সে হট ক'রে একটা ঝোঁকের মাথায় আসতে বলেছিল সিঁড়ির কোণে! জানকীর কাছে দেওয়া কসম মনে পড়েছে তার। মোটর ড্রাইভার হলেও সে ছত্রির ছেলে। কসম তাকে রাথতেই হবে। কঠোর সংযমে সে নিজেকে বাঁধলে। এ বিষয়ে তার অভ্যাসও আছে। মেয়েদের নিয়ে সে আমোদ করে, মাথামাথি করে কিন্তু ব্যাভিচার করে না। ফটকী ব'কে গেল অনর্গল। বলে গেল তার জীবনের কথা। নরসিং ভাবলে আর ফটকির কথা শুনলে।

গভীর রাত্রের অন্ধকারে ফটকির লজা নাই, ভয় নাই; পিশাচী বল সে পিশাচী, প্রেতিনী বল দে প্রেতিনী—অকুণ্ঠ ম্থরতার সঙ্গে দে সব বলে গেল। ভোরের শুকতারা দেখা দিল আকাশে। নিতাই বাইরে থেকে ডাকলে—
গুরুজী, ভূলকো তারা উঠেছে আকাশে।

নরসিং সম্প্রেহে বললে—চল, তোমাকে তুলে দি বারান্দায়। রা**ত শেষ** হয়ে এল।

তাকে বুকের উপর রেথে উপভোগ না ক'রের কেউ বিদায় দেয় এ ফটকির কাছে নৃতন। সে এক মৃহর্ত্তে কেমন হয়ে গেল। নরসিংয়ের গলা জড়িয়ে বরে বুকে মাথা রেথে সে হঠাৎ কেঁদে ফেললে।

নরিদিং সম্প্রেহে তার পিঠে হাত ব্লিষে দিলে; মুথে তার বিষণ্ণ হানি ফুটে উঠল।

ফট্কি বললে—আমাকে নিয়ে তুমি পালিয়ে চল এথান থেকে।

নরসিং আবার তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে—আজ তুমি যাও,
আমি ভেবে দেখি। কাল—কাল তোমাকে জানাব।

क्ट्रेकी वनलि—ना ना । <br/>
कोमारक ছেড়ে— ना ना ।

নরিদিং বললে—না নয়। কাল, কাল। আজ যাও তুমি। আদি বেবিয়ে আদতে হলে চোরের মত নয়; কাল ভেবে দেখে যা হয় ব্যবস্থ করব আমি। ওই ম্থরা মেয়েটার সংস্পর্শে এসে নরসিং যেন কেমন হয়ে গেল। অতি মাজায় বিষয় এবং স্তব্ধ অথচ গন্তীর।

জানকীর কাছে তার গায়ে হাত দিয়ে কসম খেয়েছিল। জানকী তাকে শপথ করিয়েছিল—য়িদ ইচ্ছে হয় তুমি আরও একটা তুটো বিয়ে কর। কিন্তু ওই সব খারাপ মেয়েকে নিয়ে পাপ করতে পাবে না তুমি। নরিদং কসম খেয়েছিল। সে শপথ সে বিচিত্র উপায়ে রক্ষা করে। মধ্যে মধ্যে তার জীবনে খৈরিলী নারী আকস্মিক ভাবে আসে। মদ খেয়ে দিল্ মথন দরিয়ার মত উথলে হঠে তথন নিকটে মে এসে দাঁড়ায় ভাকে সে টেনে নেয়; খুশিমেজাজের চেউয়ের সাপটাকে বার কয়েক লোফালুকি ক'রে আবার ভাকে কৌতুকভরে কিনারায় ভাঙার উপর ফেলে দিয়ে স'বে য়য়। কিন্তু এমনভাবে গন্তীর কথনও হয় না। নেশার ঝড়ের হাওয়া মতক্ষণ থাকে ভতক্ষণ সমানে উতলাও থাকে। হা-হা ক'রে হাসে। অন্ধীল কৌতুক রিসকভায় মাভোয়ারা হয়ে থাকে। নেশা কাটলে স্বাভাবিক অবহা। অনুশোচনা নাই, আবার আফশোমও করে না। সহজ মাহর সকালে উঠে চা থেয়ে আপনার কাজে লেণে য়ায়। মোটরে ফার্টা দিয়ে ইিছনে রেস দিয়ে লভিয়ে নিয়ে গাড়ী ছেডে দেয়।

গাড়ী ছোটে—নরসিং মদ্যে মদ্যে বিগত রাত্রির ঘটন। নিয়ে ইঙ্গিতে বিসিকতা করে নিতাইয়ের সঙ্গে। কথনও কথনও নিতাই অমুযোগ করে—আর গুৰুজী! আপনার কথা আপনাকেই ভাল। দিছপুক্ষ মশাই আপনি, দিষ্টিভোজনেই খুশি।

নরসিং হা-হা ক'রে হাসে। বলে—ভাগ্ বেটা, হাড়ি কোথাকার! অনেক সময় গন্তীর হয়ে যায়, বলে—ভরে, যে ছত্ত্রির বাতের ঠিক নাই তার ভাতের ঠিক নাই। সে কথনও ছত্ত্রি নয়।

পথে ফ্রন্ডধাবমান গাড়ীতে বদে ছপাশের রাহীদের মধ্যে হঠাৎ কোন

স্থলরী তক্ষণীকে দেখে ঠিক তারই কয়েক মূহর্ত পরেই দে হেদে ইদারা ক'রে নিতাইকে ডাকে —নিতাই!

সেই মাহ্নবের পক্ষে এটা একটা প্রত্যক্ষ পরিবর্ত্তন। নিতাই কিন্তু একটু খুশি হয়ে উঠল, গুরুজীর মনে মেয়েটা রঙ ধরিয়ে দিয়েছে মনে হচ্ছে।

নিতাই তাকে প্রায়ই অনুরোধ করে—এইবার সালী ক'রে ফেলান গুরুজী। বাম তার দাদাবাবুর জন্ম আন্তরিক তঃথ অনুভব করে। মাঝে মাঝে সেও অনুরোধ জানায়।

গির্ববজা থেকে তার বাপও কয়েকবার পত্র দিয়েছে।

নরসিংয়ের কিন্তু ভাল লাগে না। কেন ভাল লাগে না তার কারণটা **খ্ব** স্পাষ্ট নয় তার কাছে। জানকীকে দে খ্বই ভালবাসত তাতে কোনই সন্দেহ নাই, তবে তার জন্ম যে সে আজীবন অবিবাহিত থাকতে চায় তাও ঠিক নয়। দে বলে—দূর, দূর! যেমন তেমন একটা পরিবার হলেই হ'ল নাকি ?

ইনামবাজারে, রেলজংদনে, সদর শহরে শিক্ষিত ভদ্রাজির মেয়েদের দেখে তার মনে হয়, তাদের গির্বরজায় কি ও-অঞ্লে তাদের জাতের মধ্যে এমন মেয়ে একটিও পাওয়া যায় না। তার আফশোষ হয়।

আদলে তার রুচি তার অজ্ঞাতদারে পানটে গিয়েছে। এই রুচির পরিবর্ত্তনই তাকে নারীদঙ্গভোগে তার এই বিচিত্র অর্দ্ধনির্লিপ্ত পদ্ধতির অভ্যাদ গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

কাল রাত্রে ফট্কির আবির্ভাবে তার অভ্যাদ দত্যিই নাড়া থেয়েছে।
ফট্কির রূপ, তার দেহের কোমলতা, জ্বোত্তপ্তার মত উষ্ণ স্পর্শ নরসিংয়ের
নৃতন ক্রচিতে—মুগ্ধ দৃষ্টিতেও মোহের দঞ্চার করতে দক্ষম হয়েছে, তার দেহের
প্রতি জীবকোষে-কোষে উচ্ছাদ তুলতে চেয়েছে। নরসিং বছ কষ্টে আত্মদম্বরণ
করেছে—মনের মধ্যে একটা প্রবল দ্বন্দ উঠেছিল।

মনের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল জান্কী। বাইরে ছিল ফট্কি। ত্'জনের মধ্যে যেন একটা লড়াই চলেছে। এখনও সে লড়াইটা চলেছে।

নবিদিং হঠাৎ বেশ চঞ্চল হযে উঠল। আশ্চর্যা—জানকী তো নয—জানকী ব জায়গাম যে দাঁডিয়ে আছে, দে যে নীলিমা—জোদেফের বোন মেরী নীলিমা।

**म्म प्रकल इ**र्य डेठेल ।

অল্প দূবে বসে নিতাই অলসভাবে বিডি টানছিল, সে চকিত হয়ে নরসিংযের মুখেব দিকে চেয়ে প্রশ্ন কবলে—গুরুজী ?

নরসিং এবাব তাব দিকে ফিবে তাকালে।

কিছু বলছেন ?

একট। স্থদীর্ঘ নিশাস ফেলে নবসিং উঠে দাঁডাল। বললে — ওঠ। গাডীথানাকে খুলে ফেলতে হবে। কি কি পার্টস বদলাতে হবে ভাল ক'বে দেখে নোব।

সব পাবেন এথানে ১

না পেলে কলকাতা যাব।

নিতাই উদাব লে।ক, সে বললে—এবাব রামকে নিয়ে যান। ৩৭কে কলকাতাটা দেখিয়ে নিয়ে আস্তন। হসাং হি-ছি ক'লে হেসে বলে উঠল—
ছেতে দেবেন একদিন হাডকাটা গলিব ভেতৰ সনজেবেল।।

কছুই পাওনা নাম। গিব্ববছাম ছোট টেকোনাব দোকান ক'রে সিংহবংশের ভৈবব সিং ভাব নাম দিয়েছিল—মহাজনী কারবাব। ছত্রিব ছেলে সে,
নিজে হাতে তুলদাছি ধবত না—একজন সদগোপের ছেলে রেথেছিল, সেই
জিনিস ওজন কবত, ভৈবব সিং একটা ছোট ভোষক পেতে বালিশে ঠেস দিয়ে
গোঁফে ভা দিত—পয়সা গুনে নিত। নিজের বসবাব জামগাটাকে বলত 'গদি'।
ভৈবব সিংমের মহাজনী কারবারের মাল ছিল—মণখানেক মুন, এক টিন সর্বের
ভেল, এক টিন কেরোসিন, পাঁচ সের নারকেল ভেল, ধনে মরিচ লঙ্কা প্রাভৃতি
মশলার কোনটা পাঁচ পো কোনটা আছাই সের। এখানকার মোটর পার্টস

সাপ্লাইয়ের দোকানটাকে দেখে শুনে ভৈরব সিংয়ের মহাজনী কারবারের কথা মনে হ'ল তার।

খানকয়েক টায়ার টিউব আর তেল—পেটে ল-মোবিল-লুব্রিকেটিং অইয়েল মাত্র দম্বল। কাঠের দেলফে অনেক রকম বাকা দান্ধানো আছে কিন্তু তার ভেতরে জিনিস নাই। সিগারেটের দোকানদারদের থালি সিগারেটের বাক্স সাজিয়ে রাথার মত পাঁচি ক্ষেছে। এদিকে দোকানটার সামনে সাইনবোর্ডটা ইয়া লম্বাই-চওডাই একটা ব্যাপার। কাঠের ফ্রেমে আঁটা টিনের প্লেটে কালে রঙ লাগিয়ে তার ওপর দাদা হরফে ইংরেজী বাংলা হু'রকম হরফে নাম লেখা হয়েছে। দরজার তুই পাশে দেওয়ালে হরেক কোম্পানীর বঙচঙে বিজ্ঞাপন এঁটে রেথেছে। একটা কাঠের খুঁটো পুঁতে তার মাথায় সাদা রঙ লাগানো টিনের গোল প্লেটে লেখা—Ask here for Gargoil—Mobil Oil। স্বুজ রুঙের প্লেটে দাদা রুঙের হুরুফে B. O. C. Motor Spirit-এর বিজ্ঞাপন, তিন কোণা হলদে প্লেটে লাল হবফে—Shell পেটোলের বিজ্ঞাপন ছ-একথান। নয়, কয়েকথানাই বেশ সাজিয়ে মেনেছে দেওয়ালে। গুডইধার— ফায়ারফোন—ব্রিজফোন টায়ারের বিজ্ঞাপন গুলে। অপেকাকুত বড়। দ্বচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন ডানলপ ঢায়ারের, দোকানের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যান্ত লম্বা একথানা টিনের প্লেটে মোটা মোটা হরফে বেশ সাজিয়ে লিখেছে--'ভানলপ টায়ার,' তার নিচে অপেক্ষাকৃত ছোট—'দি আশানাল টায়ার উইথ ইন্টারত্যাশানাল পপুলারিটি।

ঘরের ভিতরেও হরেক রকম বিজ্ঞাপন। নাইট্রোভাল্নপারের বিজ্ঞাপন—
হাভ ইওর কার স্প্রেড উইথ নাইট্রোভাল্সপার এও ড্রাইভ এ নিউ কার।
মিনটেক্স—টোয়াইস অ্যাজ সেফ—ব্রেক লাইনিংস। এক্সাইড—এসকো—
শক্তি ব্যাটারীর বিজ্ঞাপন। ফিল্ড ক্যাট্রোল—ডি বেল্টের বিজ্ঞাপন।
ল্কাস ব্যাটারীর বিজ্ঞাপনে বাহার আছে; এক একটা অক্ষর এক এক ট্করো
পিচবোর্ডে এঁকে পাশাপাশি সাজিয়ে লিখেছে—লুকাস ব্যাটারীজ। টেবিলের

ধারেই কাঠের দেল্ফের গায়ে আঁটা একথানা পিচবোর্ডে আঁকা একটি স্থন্দরী মেমসাহেবের রাঙা টুকটুকে ঠোঁটের ফাঁকে মুক্তোর মত সাদা এবং স্থন্দর দাঁতি লি দেখা যাচ্ছে—মিষ্টি হেসে মেমসাহেব বাঁ হাত তুলে ডেকে বলছে—
স্টপ—লুক—গ্লিসিন। মেটাল পলিশের বিজ্ঞাপন। এই ছবিটিই তার সবচেয়ে ভাল লাগল।

হঠাং মনে পডল তার ফট্কিকে। মেষেটার যেমন রঙ তেমনি ম্থথানি মিষ্টি। ওকে স্থলন ক'বে সাজিষে ছবি আঁকলে সে ছবি মেমসাহেবের ছবির পাশে থাটো মনে হবে না।

ভামনগর থেকে জেলার সদর শহব পযান্ত বাস সাভিসের গাড়ীগুলো একটা ট্রিপ দেবে ফিরে আসতে স্থক করেছে। প্রথম গাড়ীগানা এসে পৌছল। গাড়ীগানাব ড্রাইভার—রামেশ্বরপ্রসাদ, তারক কণ্ডাক্টার, পাগলা ক্লীনার; তারা নামল গাড়ী থেকে। পাগলার ধরনটা সত্যিই থানিকটা পাগলাটে। আধ হাত ক'রে লম্বা চূল মাথায়; মেমসাহেবদের মত বব ছেটেছে। তেলের ওপর পথের ধূলো লেগে প্রায় স্থায়ীভাবেই লালচে হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে চূলগুলো সামনে কি আশেপাশে ঝুলে পড়লে পিছনের দিকে মাথাটা ঝাঁকিয়ে দেয় পাগলা, চূলগুলো চাবুকের দড়ির মত লাফিয়ে ঠিক পাটে-পাটে বসে যায়।

দোকানের বাবৃটির সঙ্গে নরসিংয়ের পরিচয় প্রথম দিন সন্ধ্যাতেই হয়েছিল—গতকাল সকালেও সে তেল নিয়েছে। বাবৃটি নরসিংকে একথানা লোহার চেয়ার দেগিয়ে বললে—বস্থন আপনি। সার্ভিসের গাড়ী এল, একবার দেখি।

পাগল। জামার পকেট থেকে একথানা চিক্রনী বার করে চুলগুলো বার কয়েক আঁচড়ে নিলে। নরসিংয়ের দিকে তীর্ঘ্যক দৃষ্টিতে চেয়ে মুথ ফিরিয়ে রামেশ্বরপ্রদাদের দিকে চাইলে—সম্ভবত কিছু ইদারা হয়ে গেল।

রামেশব গাড়ী থেকে নেমে ঘরের মধ্যে এদে দাঁড়িয়ে হেদে বললে—রাম রাম। বদে আছেন ? নরসিংও হেসে বললে—রাম রাম। কি থবর ? আরে টিপ দিয়া নেহি ?

না।

কাহে ?

नाहरमञ्च च्या त्निहि।

ও-হোঃ! ঠিক বাত। একটু চুপ ক'রে থেকে রামেশ্বর হেদে বললে— আজ দামকো আইয়েগা তো?

না। সংক্ষেপে জবাব দিয়ে নরসিং টেবিলের ওপর নিজের জিনিসের ফর্দটা রেথে সেইটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে।

রামেশ্বরও ঝুঁকে পড়ল টেবিলের এক কোণে হাত রেখে।—কি ওটা ? পার্টস কিনবেন বৃঝি ?

कर्किंग अंग्रिय नित्य नत्रिनः वनतन-रा।

মৃত্স্বরে রামেশ্বর বললে—আমাকে দেথাবেন। থোড়াথ্ড়ি কিছু আমি দিতে পারব।

নরসিং তার দিকে চেয়ে হাদলে। সে জানে। হাজার কড়া হিদাবের মধ্যেও ড্রাইভারেরা কিছু কিছু পার্টদ চুরি করে। ইমামবাজারে বার্দের বাড়ীতে দে যখন ড্রাইভারী করত—তখন এ কাজ দেও করেছে। কিন্তু এই লোকটির কাছে জিনিদ কিনতে তার ইচ্ছা হ'ল না। প্রথম দিন থেকেই লোকটাকে তার ভাল লাগে নি। তার ওপর কাল যা ওর পরিচয় নরসিং পেয়েছে তাতে ওর ওপর দিল্ পর্যান্ত চটে গিয়েছে। নরসিং কোন উত্তর্ম দিলে না।

রামেশ্বর নরসিংয়ের কানের কাছে মুথ নিয়ে এসে বললে—সন্তা হবে।
নরসিং এবার বললে—দেখি। এথানকার যা গতিক তাতে কলকাতাই
হয়তো যেতে হবে।

রামেশ্বর একটু চুপ ক'রে থেকে হেদে বললে—আচ্ছা রাম রাম। বেরিয়ে

গেল দে ঘব থেকে। থালি মোটর-বাসটায় বসে স্টার্ট দিয়ে দেখানাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ড্রাইভাবেব দিটেব পাশে ফুটবোর্ডে দাঁডিয়ে পাগলা হেঁকে উঠল চল্ রে আমাব ময্বপঙ্খী লা—থিষ্টান পাডাব দীঘিব ঘাটে চল্। থিষ্টানপাডা দীঘিব পাডে যাবি—নীল জল থাবি রে মাণিক, দাব মিটিযে নীল জল থাবি। নীল জল—নীল জল, নীল জল থেতে চলল ময়বপঙ্খী।

পিছন থেকে দোকানেব বাবৃটি চীংকাব ক'বে উঠল—এই, এই। কিন্তু মোটব-বাসথানা বেবিয়ে চলে গেল, বোৰ হয় শুনতে পেলে না। বাবৃটি দোকানেব চাকবটাকে বললে—এবা একটা হাঙ্গামা না ক'বে ছাডবে না। বাব বাব বাব বাবণ ক'বে দিয়েছি ক্রীন্চান পাডাব দীঘিতে যাবি না। জোসেফ ক্রস-ডি-ওর ড্রাইভার—তার ওপব পাদবী সাহেবেব। হৃদ্ধ যদি জানতে পাবে তবে থি ওয়াক্র —িতন ভূবন দেখিয়ে দেবে।

চাকবটা বললে—কিছুদিন তো যায় নাই ওদিকে। আজ আবাব দেখছি হঠাং ভূত চেপে গিয়েছে ঘাডে।

নরসিংদের কাছে ব্যাপান্ট। স্পষ্ট হয়ে গেল। নালিমাকে বিবক্ত করতে আরম্ভ কবেছে আগে পেকেই; ব্যাপাটা নিয়ে থানিকটা ছানাছানিও হয়েছিল, হয়তো জোদেক দাভিদের আপিদে ছানিদেছিল। এদ-ছি-ওর কানে তুলবে, পাদরী সাহেবদেব জানাবে—ও কথা বলেছিল। যাব ফলে বামেথর-পাগলার দল ও-দিকে আন যাক্তিল না। আছু যে গেল নেটা নবসিংকে থোঁচা দিয়ে তার ওপর আক্রোশবশেই—নীল ছল হাঁকতে হাঁকতে চলে গেল ক্রীশ্চান-পাছাব দীঘিব ঘাটে।

সমতান। ভাইবেরাদারের মা-বহিনের ইচ্ছত যে রাগতে জানে না—সে পুরা শমতান।

বাবৃটি এসে খরে ঢুকল। বললে—ফর্দটা রেথে যান। আত্রই আমি হেড আফিসে বাসের মারফতে পাঠিযে লোব, ত্-তিন দিনের মধ্যে মাল পেয়ে যাবেন।

नत्रिः वनत्न--- आर्था नाम कत्य आमारक निर्देश हत्व। होका वृत्य यनि বাদদাদ দিতে হয়—দিয়ে অর্ডার দোব। নরসিংয়ের মনের কথা হ'ল—দে এথানকার দাম দেখে কলকাতা যাওয়ার কথা বিবেচনা করবে। কলকাতা**য়** তার জানান্তনা দোকান আছে, লোক আছে, যাদের মারফং—নামে সেকেও ছাও কাজে প্রায় নৃতন জিনিস—সন্তাদরে মেলে। দামের তফাতটা সে হিসেব ক'রে দেখবে। তেমন বেশি তফাত না হ'লে সে কলকাতা যেতে চায় না। এথানে জিনিস কিনে একটা কারবারের সম্বন্ধ পাতাতে চায়। এদের স**ঙ্গে** मूथ दाथर छ हरत-ना वाथरन हनरव ना। मरन थर इमामवाङ्गारतत रङ्गात সদর শংবের সব চেয়ে বড় মোটর সাভিসের মালিক—মোটর পার্টসের **मिकारने मानिक व्यावार्**त कथा। व्यावार् এक मूर्छात्र वारथन **जिनात** হাকিমদের—অন্ত মুঠোয বাথেন শহরের গুণ্ডা বদমায়েসদের; বড় বড় বাবুলোক—মাদের মোটর আছে তারাও থাকে তার হাকিম-ধবে-রাথা মুঠোর মধ্যে। ফলে যত ড্রাইভাব ট্যাক্সিওযাল। ক্লীনার কণ্ডাক্টার বুধাবাবুর কাছে সার্কাদের পোষমানা বাঘের মত থাকে। দাত•নথ বার করতে চেষ্টা করলেই বুধাবার হ' সিয়ারীর সঙ্গে আন্দাজ ক'রে কথনে। চালান হাকিমী মুঠোর ঘুমি, কথনো মারেন গুণ্ডাধর। মুঠোর রন্ধা। কথনও ছই মুঠোই চালিযে দেন একসঙ্গে। এথানকার দোকানের মালিক থাকে জেলার সদর শহরে। তাকে নরসিং জানে না-কিন্তু এটুকু দে জানে যে এ-সব কারবারের কারবারীরা সবাই প্রায় বুধাবাব। থানিকটা কম—আর থানিকটা বেশি। বড় ভাই আর ছোট ভাই। সহোদর নয়, মাসতুতো ভাই। এদের স্বপক্ষে আনতে না পারলে সাভিদ চালানো কঠিন হবে। হাকিম মুঠোর মধ্যে থাকলে লাইদেন্দ মঞ্বীতে প্যাচ ক্ষবে। ২মতো নিজেরাই দিয়ে দেবে একথানা গাড়ী। কিম্বা গুণ্ডা দিয়ে ছুতোনাতা ক'রে একটা হুজ্জৎ বাধিয়ে দেবে। কাজ কি? বিশ ত্রিশ কি আরও পাঁচ দশ টাকা যদি বেশিই লাগে তো .লাগুক। হাল-চাল যথন খারাপ তথন ও-টাকাটাকে গুনগারী মনে করলে চলবে না। মালিকের সঙ্গে আলাপটা বেশ জমিয়ে নিতে হবে প্রথম থেকেই। মালিক অবশ্রই বড়লোক—
তার সঙ্গে নরসিংয়ের ঠিক দোন্তি হওয়া সম্ভবপর নয় কিন্তু তা ব'লে ওদের বাসসাভিসের ড্রাইভারদেরও সমান নয় সে। সে একথানা ট্যাক্সির মালিক—
দোকানের থরিদ্দার—স্থতরাং তাদের চেয়ে বেশি থাতির তার প্রাণ্য এবং সে
তা পাবেও। তা ছাড়া এ জেলায় তার আরও একটা থাতির আছে।
গির্বরজার ছত্রি-বাড়ির ছেলে সে। মালিকের সঙ্গে আলাপ জমে গেলে ওই
রামেশরোয়া পর্যন্ত থানিকটা কায়দায় আসবে। মন সে স্থির ক'রে ফেললে
এই ম্ছুর্ত্তে। তাই যাবে সে। আজই। সে উঠে পড়ল। নিতাইকে
গাড়ীটা সাফ করবার জন্য—মেরামতের জন্য খুলে ফেলতে বলেছে। সে
আবার কতটা কি ক'রে ফেলেছে এর মধ্যে কে জানে ?

আচ্ছা নমস্কার বাব্দাহেব ! বেরিয়ে পড়ল দে। এতক্ষণ পরে দে সহজ্ব হয়ে উঠল। শীতকালের ভারে মোটরের ইঞ্জিন যেমন ঠাণ্ডা মেরে যায়, কিছুতেই ফার্ট নেয় না—তেমনি অবস্থা গিয়েছে তার এতক্ষণ। এইবার ফার্ট নিয়েছে। একটা দিগারেট ধ্রিমে হনহন ক'রে চলল দে।

আটটা বাজে। শহরের বাজার হাট এরই মধ্যে জমে উঠেছে। চায়ের দোকানগুলোর আসর জমে উঠে এবার ভাঙতে শুরু করেছে। একটা দোকানে সে চুকল। দোকানটার সামনেই চৌমাথা। একটু দ্বে মিউনিসিপ্যালিটির বাজার। বাজারের আব রশি পূর্ব্বদিকে ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডা। বাজারের সামনে গাড়ীগুলো এসে দাঁডিয়েছে। ছ্'তিনথানা চৌমার্থা পর্যান্ত এগিয়ে এসে ভাড়া খুঁজছে। নরসিংয়ের চায়ের তৃষ্ণাটা প্রবল নয়, গাড়োয়ানদের হালচাল দেখবার জন্মই সে দোকানটায় চুকল। চারখানা গ্রম সিঙ্গাড়া আর এক কাপ চা নিয়ে সে বসল। আজ ওদের হাঁকডাক খুব জাের।

পাঁচমতী বাবু, পাঁচমতী। ভাড়া এক আনা কমলো বাবু আ**জ থেকে।** সাত আনা দিট। সাত আনা।

একজন পানওয়ালা মুখ বেঁকিয়ে হেদে বললে—কি রে দোভান! এক

দিনে ঘাল থেয়ে গেলি ? কমিয়ে দিলি এক আনা ? সোভান বেশ আক্ষালন করেই উত্তর দিলে—হাঁ। দরকার হোবে তো আউর ভি কমাবে। ছু আনা সিট চালাবে। হাঁ।

তারপর ?

তারপর শালা ডাগু।

সোভানের পিছনের গাড়ীর কোচোয়ান বলে উঠল—সাবাড় করে দিবো শালাকে শেষ পর্যান্ত। বারোথানা গাড়ীতে কম-সে-কম তিরিশ আদমী আমরা আছি—যাবে ফাঁসী এক আদমী। বাস্। লোকটার মুথের দিকে চেয়ে নরসিংয়ের মনে হ'ল—লোকটা সত্যিই খুন করতে পারে।

সোভান বললে—হাঁ। তা না তো কি ? মোটর সারবিস ক'রে আমাদের অত বড রটির পথটা মেরে দিলে। শহরের মাঠ থেকে শ্রামনগর—পিচশ বিশ্বশানা গাড়ী থাটত, ঘোড়ার গাড়ীর সার লেগে যেত। এক একথানা গাড়ীর চারটে ক'রে ঘোড়া লাগত। একটা থেপ মারলে কম-সে-কম—চারটে টাকা রোজগার। সোকালে একবার যাও—ফিন এসো—বিকেলে একবার যাও—এসো—বাস্! চারটে টিরিপে চার-চারে যোলো টাকা—শালা সিবিল সারজেনের ফি। সে পথ মেরে দিলে। তা বলি—লে রে বাবা লে। তোদেরই রাছ দ্বি কোম্পানীর থাকল—আংরেজের কল আনলে শহরের শেঠজী, আরুক। মেরে দিলে গরীবের রুটি। দিক। আঠারো-উনিশ্বানা গাড়ী পেটের দামে ভাগলো। আমরা শালা দশ-বারোখানা কোনো বকমে দিন গুজরান করছিলাম—আবার এল মোটর! দিবো শালাকে এবার জানে মেরে।

নরসিং দোকান থেকে বেরিয়ে এল। তাকে দেখে সোভান থমকে গেল। পাশের সেই কোচোয়ানকে ইসারা ক'রে দেখিয়ে দিল। নরসিং দেখলে কিন্তু ক্রাক্ষেপ করলে না। একটা সিগারেট ধরিয়ে চলে এল।

ত্নিয়ার যত গোলমাল ওই পেটের কটি নিয়ে। ওরা যে চটে উঠেছে—খুন করব বলছে, তার জন্মে নরসিং ওদের ওপর খুব রাগ করতে পারলে না। কিন্তু

সেই বা কি করবে? তারও ফটি চাই। তা ছাড়া তুনিয়ার হালই এই। ওই ইমামবাজার থেকে রেলজংসন পর্যান্ত সে-আমলে কারবার ছিল গ**রুর** গাড়ীর। টাপরবাঁরা পঞ্চাশ্থানা গরুর গাড়ী হাজির থাকত জংসন ইষ্টিশানে। তারপর হ'ল ঘোড়ার গাড়ী। তারপর পড়ল রেল-লাইন, ঘোড়ার গাড়ীকে পালাতে হ'ল। তারপর হয়েছে মোটর-বাস। মোটরের ক্ষমতা আছে—সে টেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে. টিকে আছে। রাস্তা ভাল হ'লে ট্রেনের চেয়ে জোরে ছুটতে পারে সে, ভাল মোটর হলে ট্রেনের ফার্টর ক্লাদের চেন্তেও আরাম দিতে প্লারে দে। ইমামবান্ধারের বাবদের একবাব স্থ হয়েছিল কলকাতায় প্রাইভেট ট্যান্মির কারবার কববার। ট্যান্মির মিটার থাকত না। বড় বড় লোকেরা দিন ঠিকে ক'বে ভাড়ানিত। আমেরিকা থেকে টুরিন্ট আসার ধুম পড়েছিল তথন। তাদের এন্থার পয়সা—দিলদ্বিয়া মেজাজ—মোটা মোটা ভাড়া দিত তারা। তাদের জয়ে বাবুর। একথানা মাষ্টার-বুইক গাড়ী কিনেছিল। দে গাড়ী নরদিং চালিয়েছে। তার আবাম কি—ভেতরের কাবদা কি । ভাবই ছোরে মোটব টি'কে আছে টেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। মোটরের সঙ্গে পালায় হার মেনে যদি ঘোডার গাড়ীকে পালাতে হয় তবে পালাতে হবে, তার আর সে কি করবে ৷ আর তাকে না হয় ছাণ্ডা মেরে খুনই ক'রে ফেললি— কিন্ত্র তাতে নরসিংই মরবে, মোটর মরবে না। নরসিংকে খুন করার থবর বটবার দক্ষে দক্ষে চার্নিক থেকে মোটবের কারবারীদের চোথ পড়বে এই পথের উপর। একগানার ছায়গায় হু'চারথানা ট্যান্সী এসে ছুটবে। তবে হাা. প্রদের ও এটা কটির ঘর—তাতে ভাগীদার জুটলে ওদের ভংগ হবারই কথা; কেট্র-কেট্র ঘদি ক্ষেপেই এঠে ভাতেও দোষ দিতে পারে না নর্সিং। উঠক কেপে—সে ক্যাপামির ধাকা সইতে হবে তাকে। তার জন্ম ভয় পেলে চলবে না। ভর পেলেই হার নির্বাত। দে জানে নরিদিং। তবে মগজ গরম করলে হবে না। ঠাণ্ডা মাথায় কাজ চালিয়ে নিতে হবে। ডাণ্ডা চালালে ডাণ্ডা ক্রথতে হবে, উন্টে ভাগু চালালে চন্নবে না। ছত্রির ছেলে দে, তার বংশে

অবশ্য ডাণ্ডা থেয়ে কেউ চুপ করে থাকে না; এক ডাণ্ডা থেলে ত্'ডাণ্ডা চালানোই তাদের স্থভাব। কিন্তু গির্বরজায় যা চলে, বাইরের তুনিয়ায় তা আর চলে না; গির্বরজা থেকে বেরিয়ে এসে অনেক ঘাটের জল থেয়ে অনেক নতুন আকেল তার হয়েছে। পারলে সে কোচোমানদের সঙ্গে একটা আপোষ করেবে। আপোষ না হয়, চলুক লড়াই। কি কর্বে সে? ওদেরও ফটি চাই—তাবও ফটি চাই। ফটি নিয়ে কাডাকাড়ির ঝগড়াতেই তো ত্নিয়া সর্গরম হয়ে রয়েছে সেই আভিকাল থেকে।

গাড়ীগানার দামনের দিটে শুয়ে নিতাইটা অন্যোর ঘুম্ছে। গাছের ছায়ায় গাড়ীগানাকে রেপে মিঠা ঝিরঝিরে দকালের হাওয়ায়, দারারাত্রি জেগে, আবাম করছে উল্ল্ক। পরিকার করা, কি কলকজা খুলে রাখা দ্বে থাক্, বনেটটা উন্টে দেটা আর বন্ধ করবাব থেয়াল পয়্যন্ত হয় নাই! অভাদিন হলে নরিদিংযের রাগ হ'ত। কিন্তু আজ মেজাজটাও অভারকম হয়ে রয়েছে, তার উপর দদর শহরে য়াওয়াব মতলব ক'রে ফিরেছে। গাড়ীখানা খুলে ফেললে অনেক অস্থবিধা হত, আবার এক বেলার ফেবে পড়তে হত; এতে তার স্থবিধাই হয়েছে। কিন্তু রামা কই । সেটা গেল কোথায় ?

রামা দাদাবাব্র জন্ম বেরিয়েছে। সকালে উঠেই সে নিতাইয়ের কাছে গতরাত্রির তাজ্জবের গল্প আগাগোড়া গুনেছে। নিতাই তার উপর চড়া রঙ চড়িয়েছিল। বলেছিল, বেছঁ স হয়ে ঘুমূলি উল্লুক বুড়বক কাহাকা—দেগতে পেলি না—সে কি তাজ্জবের কাণ্ড! শালা আকাশ থেকে নেমে এল এক পরী। আমি দেখালাম গুরুজীকে পরী নামছে। বাস্, শুরুজী গিয়ে তুই হাত পেতে লুফে পরে নিলে। পরী একবারে তু'হাতে জড়িয়ে ধরলে গুরুজীর গলা। ভোরবেলা বলে—যাব না আমি, থাকব তোমার কাছে। কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিলে। গুরুজী অনেক ব্রিয়ে বললে—আজকের মত যাও। কাল সব ঠিক করব। তবে যায়।

রামার চোখ তুটো বড় হয়ে উঠেছিল, হাঁ ক'রে শুনছিল কথা, নিতাইযের কথা শেষ হলে সে তার বাশ্তব জ্ঞানের সাধ্যমত বিচার ক'রে পরী নেমে আসাটা নিতাস্তই অসম্ভব—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে অমুমান করলে, নিতাই তাকে ঠাট্টা করছে। সে বিজ্ঞা রসিকের মত বললে—ভাগ্।

নিতাই সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ে হাত দিয়ে শপথ করলে—মাইনী বলছি, তোর গায়ে হাত দিয়ে বলছি। এরও উপর গুরুত্ব আরোপ করবার জন্ত সে বললে— মা-কালীর দিব্যি, ওপর থেকে নেমে এল আর গুরুজী হাত পেতে লুফে নিলে।

মা-কালীর শপথে রামার সকল অবিশাস সঙ্গৃচিত হয়ে গেল। বাস্তব বিচারবৃদ্ধি পঙ্গু হমে গেল, সে শুদ্ধ হয়ে বিক্ষারিত দৃষ্টিতে নিতাইযের দিকে চেয়ে রইল।

নিভাই বললে—হ্যা, পরী বটে !

রামা প্রশ্ন করলে— আজ আবার আদবে গ

কথা তে। বটে। তারপর নিতাই হাসতে হাসতে বললে—পরীকে অবিষ্ঠি দেপেছিস। চল, ওই গাছতলাতে গাডীতে বসে সব বলব।

সমস্ত কথা শুনে রাম কিছুক্ষণ শুর হয়ে বসে রইল। নিতাই বললে—কি, তুই যে ভিছে-দেশলাইযের কাঠি হয়ে গোলি রে! এ কথারও কোন জবাব দিলে না রাম। নিতাইযের মনে কিন্তু এথনও রঙ ধরে রয়েছে, সে বললে—মেয়েটা কিন্তুক গুরুজীর মনে বঙ ধরালছে। সে হাস্তে লাগল।

রাম একটা দীর্ঘনিখাস ফেললে। নিতাইয়ের গল্পের প্রথম দিকটায় ওই শাস্ত স্থান্দর নরম মেয়েটার অকল্পিত হুঃদাহসিক অভিদারের কথা শুনে সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শেষের দিকটার বিবরণ শুনে সে শুনিত হয়ে পড়ল। তার দিদির মৃত্যুর পর নরসিংয়ের নারী সম্পর্কে এই রহস্থময় নিরাসক্তি তাকে অত্যন্ত হৢঃথ দেয়। নরসিং তার কাছে প্রায় দেবতা। ছেলেবেলায় তাদের মা মরেছিল, বাপ ছিল দরিদ্র। তার পিসীমা—ধরণী রাবের স্ত্রী, তাদের ভাইবোনকে নিয়ে এসেছিল নরসিংকে উচ্ছেদ করবার জন্ত। পিসী

বার বার তাকে বলত—পিসের কাছে যাবি, পিসের কথা শুনবি, মেজাজ দেখে আদর করবি, কোলে চাপবি। বুঝেছিদ ?

হাঁ করে তাকিয়ে থাকত রাম। সে কথাটা বুঝতে পারত না।

পিসী বৃঝিয়ে বলত—তোকে যথন আদর করবে তথন বলবি, তুমি নরসিংকে বেশী ভালবাস। বৃঝালি ?

পিসী হি পাব বীজ বপন করতে চেয়েছিল, সে বীজ থেকে অঙ্কুর ফেটে বার হলে সে হয়তো বিষরক্ষেই পরিণত হত। কিন্তু সে বীজ অঙ্কুরিত হতে পায নি, পরণী রায় নরসিংকে ইমাহবাজারের বাবুদের বাডীতে রেখে এল। শিশু বাম এমন কোন হেতুই পেলে না যার জন্ম সে নরসিংকে হিংসা করতে পারে। নরিদি এ বাডীর স্কল আদর ফেলেই চলে গেল যথন, তথন নরিদিং দাদাকে বেশি ভালবাদ, বেশি আদর কর—এ বলে পিদের কাছে অভিযোগ করবার বোন কারণই দেখতে পেল না। বরং উল্টো হ'ল। বয়স্থ ছেলেদের অমুকরণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে সে নর্সিংয়ের প্রতি আসক্ত হযে পড়ল। অন্তদিকে পিদীই হযে উ১ল ভয়ের মাতুষ, দকল বিরূপতা জমে উঠল তার বিরুদ্ধে। পিসীরও দোধ নাই। বন্ধ্যাজীবনের অভ্যাসে জান্কী এবং রামার অন্তিত্ব তার কাছে উপদ্রবের সামিল হয়ে উঠল। শিশুকে তার ভাল লাগত না এ নয়, কিত্র তারা কলরব করত সে তার মাথায় গিয়ে লাগত, কাদলে তো সে প্রায় ক্ষেপে যেত, ছটোছটি করলে অসহ মনে হত: থেলার সামগ্রী— ভাঙা খোলা ঘুটিং হুড়িপাথর ঘাম-পাতা আগাছার ফল বাথারীর টুকরো ঘরে এনে জমা করত, ঘর দোর ময়লা করত, সে কিছুতেই সহু করতে পারত না नविनः एवत माभी—वारमव भिनी। जावल এकটा घटना घटि छिन अथम निनरे। মায়ের মতই স্নেহে রামকে নিজের ছেলের মত আপন ক'রে নেবার আগ্রহে পিসী রামকে নিজের কাছে নিয়ে রাত্রে গুয়েছিল। জানকীর বিছানা করেছিল পাশেই একটু তফাতে। বামা ঘুমিয়ে গিয়েছিল, পিদী শুতে এল একটু রাত্রে। বিছানায় বদে কিন্তু তার গা ঘিনঘিন ক'রে উঠল। হাতের কেরোসিনের ভিবেব আলোটা পডেছিল নামাব ম্থেব উপব। পিদীব চোথে পডল নামাব ম্থেব এক পাশ দিয়ে লাল। গডিযে পডছে। অসম্ভই মনে ম্থ বিক্লন্ত ক'বে থানিকটা ভেবে দে বামাব দিকে পিছন ফিবে শুল। মধ্যবাত্রে বামা ঘ্মের ঘোবে কুগুলী পাকিয়ে মোডা হাঁট ছটো পিদীব পিঠে প্রায় গুঁজে দিলে। শুডমড ক'বে উঠে নিদী ঠেলে দবিয়ে দিলে নামাকে। কিন্তু আধু ঘণ্টা পবে আবার তাই। আবাব সনিয়ে দিলে পিদী। আবাব মিনিট দশকেব মধ্যে বামা হাটব গুঁতে। দিয়ে ফিবে শুল। এবাব পিদীব আব সহা হ'ল না। সে উঠে শিহবেব পাথ। নিয়ে বামেব অবান্য হাট ছটোব উপব বেশ ক্ষেক্
ঘা বিদ্যে দিলে। নাম, গীংকাব ক'বে কেদে জেগে উঠে বদল। পিদী ক'বও ঘা ক্ষেক নিঠে বিদ্যে দিয়ে বলনে—চিল্লাবি তো তোব থাল হলে দিব।

থেমে গেল র।ম। ভয়ে, দে ফ্যালক্যাল ক'বে চেনে বইল বিদীব নিকে। পিদী বললে—ভাগ ভাগ আমাব বিছান। থেকে। ভাগ ।

বাম বৃষ্ণতে পাবলে ন।—এই বাত্রে বিছানা ছেছে বে কে'থায় ভাগবে। পশের বিছানায় দিদি জানকী উঠে বদেছিল এই চীংকাব-ঝনাবে, ভয-বিহ্বল চোৱে তাকিয়ে সে সব দেগছিল, পিনী হঠাং উঠে গায়ে তাব পিঠে ত'ঘা পাখার জাট চালিয়ে বললে—হাবামদাদী টারো চোগ নিয়ে বসে দেগছে দেখ। নিয়ে যা ভাইকে, নিয়ে যা বলছি। তাবপব কপাল চাপছে বললে—আমার নদীব। বে তরিবং বে-আকেল বে-স্ব্যা হ'টো বান্দরেব বাচ্চা আমার কপালে জুটেছে। নিয়ে যা ভাইকে তোর বিছানায়। তোর ভাগেব হাটুব গুতো তুই গাবি না তো কি আমি থাব ?

সেই রাত্রেই পিসীকে তার ভয় হয়ে গেল। বাঘ তথনও পর্যান্ত রাম দেথে মাই, দেপেছিল ক্ষ্যাপাকুক্র, দাঁত বাব ক'রে গোঁ।-গোঁ। শব্দ ক'রে রাস্তার লাককে তেড়ে কামডাতে দে নিজের চোথে দেথেছিল। পিসীকে দেথে তার ভমনি ভয় হত। পিদে ধবণী রায় গাঁজা থেয়ে ভাম হয়ে থাকত, ডাকবাংলায় বেসে শনের দড়ি পাকাত, সে উপেক্ষাও করত না, আশ্রয়ও দিত না। পিসী মারলে পিসে সাম্বনা দিত কিন্তু পিসীকে কিছু বলত না।

এবই মধ্যে শনিবার রবিবার আদত নরিদিং। তার মামীকে বলত—
নেকডানী। পিদীর এই নামকরণের মধ্যেই রামা পেয়েছিল পিদীর প্রতি
নরিদিংয়ের বিরূপতার পরিচয়। ওইটাই তাকে এবং জানকীকে তার প্রতি
আরুষ্ট করেছিল। নরিদিং বয়দে বছ, তা ছাড়া তার বছ বছ চোথ ত্টেণতে
ছিল উগ্র দৃষ্টি, দেখে তারা ব্রুতে পারত ওর তেজ আছে। নরিদিংয়ের মামী
নামেব পিদী মধ্যে মধ্যে বলত—নরিদিংওয়ার আঁগে দেখে।না, যেন গিলে
থাবে। খুনগারাবী কবা যে ওদের ঝাডের অভ্যেদ। পিদীর মুথে এই
কথা শুনে নবিদিংয়ের প্রতি ভক্তি তাদের বেড়ে গিয়েছিল। তারা ভাইবোনে নবিদিংকে দলপতি ক'রে পিদীব বিরুদ্ধে তাদের তিন্তনকে এক'লে
মনে করত।

দিদি দানকী বেশি ভক্তি কবত নরসিংকে। রামাকে বলত—নরসিং ভাই বহু২ এলেমদার লোক হবে। লিগাপড়ি শিগছে। কলম চানাবে, তলব পাবে মোটা।

নবসি'কে মধ্যে মধ্যে বলত—তুমার পুরানো কিতাবগুলি দিয়ে নাসিং ভাই, রামসিং পড়বে। পিসী ব্যবস্থা করেছিল রামা ঘরের গরুগুলোকে মাঠে ঘাস গাইয়ে নিয়ে আসবে, পিসের কাছে শনের দড়ি পাকানো শিখবে, কেত-গামার জমি-জেরাত যেটুকু আছে সে সব দেখবে, জোয়ান বয়স হলেই:পিসের ওই ইজ্জতদার কাজ—ডাকবাংলার জমাদারের কাম করবে। লোকে বলে— ভাকবাংলার মালী। ধরণী রায় ভাকবাংলার জমাদার। রায়ের স্ত্রী বলে—জমাদার সাহেব। রামের তাতে তুংথ ছিল না। সে তাই গরু ঠেঙিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরত। সন্ধ্যাবেলা পিসে অ—আ—ক—থ পড়াত। এমনি ভাবেই দিন কাটছিল। হঠাং কি হ'ল! রামা আজও ঠিক বুরতে পারে না, তবে কিছু হয়েছিল। নরসিং এল পে দিন নতুন চাকরীর তলব

নিয়ে, নেকড়ানীকে টাকা দিয়ে প্রণাম করলে। তারপর কথন চলে গেল। পরের দিন দিদি জানকী তাকে পাঠালে নরসিংয়ের কাছে। বললে—তুহার নরসিং দাদার কাছে যাবি। বলবি—দিদি বললে, গোটা কপেলার আফিম কিনে দাও।

নরসিং তার হাত থেকে টাকাটা নিয়ে বললে—বলবি সন্ধাের সময় আমি নিয়ে যাব।

সন্ধোব সময় গিয়ে নেকডানীকে বললে—মামী, জানকীকে আমি বিয়ে করতে চাই। দেবে বিয়ে আমার সঙ্গে ?

ু রামা কথাটা শুনে বাডি থেকে বেনিয়ে গিয়ে অন্ধকার মাঠে একল। আপন মনে নেচেছিল। কেযাবাৎ হো। ছয় ভগোযান, ছয় শিনিরামজী।

নরসিংদাদা এবার তার সত্যিকার দাদা হ'ল। ওইটুকুতেই সেখুশি হয়েছিল। তার পর যথন নবসিং জানকীকে নিয়ে ইমামবাজারে বাসা কবলে এবং রামকেও সেখানে নিয়ে এল তথন সে খুশি হয়ে প্রায় পাগল হয়ে গেল। নরসিং তথনও কয়লাব ভিপোতে কাজ করে। সে রামাকে ইম্বা ভর্তি করে দিলে। রামা এই ব্যাপারটিতে তথন দাদাবার্ব উপব অসম্ভঃ ২মেছিল। দিদি জানকী বলত—বান্দ্ব, মুক্প্ কায়াকা। লিথাপঢ়ি শিথবি না তো কি কাম কববি ? দেখু তে। তোর দাদাবারকে। লিথাপটি শিথনে তবে না কয়লার হিস্বে লিগে!

তারপর দাদাবার হ'ল বাবুদের মোটর ড্রাইভাব। দাদাবার যথন কই
গাড়ীটার সেই গোল চাক্লীটা প'রে বুনে। শৃয়োরের মত গোঙানী আওয়াজ
ছেডে ছুটস্ত গাড়ীখানাকে যে দিকে খুশি চালাত—দাদাবারুর কেরামতী দেখে,
এলেন দেখে অবাক হয়ে যেত। এখন মনে হলে সে হাসে। সেও শিথেছে
চালাতে, ওই গোল চাক্লীটা—স্টিয়ারিংটা ধরে সেও এখন ইচ্ছামত জারে
গাড়ীটাকে ছাড়তে পারে।

তারপর বাবুদের মেজবাবু মারা গেল। নরসিং মাথায় হাত দিয়ে বসুল। জানকী তাকে বললে—তুমি নিজে গাড়ী করো। সে বার করে দিলে পাঁচশো টাকা। নরসিংয়ের তলব আর উপরি-পাওনার টাকা থেকে সে জমিয়েছিল টাকাটা। নরসিং বুধাবাবুর কাছে কিনলে এই পুরানো গাড়ীটা। জবরদন্ত পুরানো মডেলের গাড়ী।

রামা হ'ল তথন কণ্ডাক্টার, টিকিট বেচে পয়সা নিত। নরসিংক্ষের কাছে সে যেন কেনা গোলাম হয়ে গেল। জোয়ান সে পুরো হয় নি, তর্ ঘরে বিসে দিদির আর দাদাবাব্র ভাত থেতে তার কেমন যেন লাগত। মোটর গাড়ীর কণ্ডাক্টার হয়ে তার মনে হ'ল, সে অনেক ইচ্জতের মান্ত্রহ হয়ে উঠেছে মান্ত্র কণ্ডাক্টার হয়ে তার মনে হ'ল, সে অনেক ইচ্জতের মান্ত্রহ হয়ে উঠেছে মান্ত্রে মধ্যে মধ্যে মনে হত পিসীর বাড়িতে থাকলে সে আজও মাঠে গরু চরিম্নে বেড়াত। দাদাবাব্র কাছে তলব নিয়ে সেও গিয়েছিল পিসীর বাড়ি। নেকড়ানীকে টাকা দিয়ে সেও প্রণাম করেছিল। নেকড়ানী তাকে অনেক আদর করেছিল সেদিন। সে দিনটা সে কথনও ভুলবে না। ওই দিনটা তার সবচেয়ে বড় ইচ্জতের দিন, থাতিরের দিন । নেকড়ানীর সব গালিগালাজ অনাদর অবহেলার শোধ উঠে গিয়েছে ওই দিনে। আর সব চেয়ে ত্থেবর দিন তার দিদির মৃত্যুর দিন। দিদি জানকী সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মরে গেল। আরে বাপ রে! দাদাবাব্র সে দিন কি চোথ!

দিদি মবে গেল। দাদাবাবু পাথবের মত দহ্য করলে। রামা ভেবেছিল—
দাদাবাবু আবার দাদী করবে, নতুন বহু আসবে, দে বহুয়ারও তো ভাই আছে

—দে হয়তো এদে গাড়ীর কণ্ডাক্টার হবে। তবু দাদাবাবুকে পরণাম, হাজার
হাজার পরণাম, দাদাবাবু তাকে কাম শিথিয়েছে—মাহ্য ক'রে দিয়েছে,
কাম দে খুঁজে নেবে। দিদির মৃত্যু আজ বছর পার হয়ে গেল, তবু দাদাবাবু
বিয়ে করলে না। দিদি জানকী নাই তবু দাদাবাবুর ক্ষেহ এতটুকু কমে নাই।
তাই তো দাদাবাবু যখন মেয়েলোককে নিয়ে শুধু খেলা ক'রে বিদায় দেয় তথন।
তার ত্বংখ হয়, ভয় হয়, দাদাবাবু কি সন্ধানী হয়ে যাবে।

আজ নিতাই যথন বললে—মেয়েটা গুরুজীর মনে রঙ ধরাল্ছে, তথন রামা কেমন অবাক হয়ে গেল। প্রথমেই থানিকটা দমে গেল। তবে এইবার দাদাবারু বিয়ে করবে, নতুন বউ আসবে। যদি বউয়ের সঙ্গে বউয়ের ভাই আসে? এসে সে কি ফিরে যাবে? কিছুক্ষণ পরে মনে হ'ল, ভাই যদি আসে ভো আস্থক। দাদাবারুর ঘর হোক, সংসার হোক, ছেলেপুলে হোক। সে কাজ শিখেছে, জৈয়োন বয়্দ, তুনিয়াতে কাজের কি জভাব।

নিতাই বনেটটা খুলে ভিতরটা দেখছিল। ধললে—বসে ভাব লেগে গেল নাকি তোর ? আয়—আয়। গুরুজী মোটরের দোকানে গিয়েছে পাটদের অর্ডার দিতে। বেবাক খুলে প্রনো রদ্দি যা আছে পান্টানোর ভ্রুম হয়ে গিয়েছে। আয়।

রামা নিতাইয়ের সঙ্গে কাজে লাগতেই যাচ্ছিল। হঠাং তার নজরে পড়ল সাওজীর ছাদের আলসের মাথার ওপর সেই মেয়ের মুগ। তার নেশা লেগে গেল। মেয়েটাকে কোন রকমে ইদারা করে ডাকবে সে, সাওজীর বাড়ি থেকে কোন রকমে বেরিয়ে আগতে, বলবে। তারপর সে তার সদ্দে দিনি সম্বন্ধ পাতাবে। বলবে—আজ থেকে তুাম ভাই আমার দিদি। বলবে—দিদি, তোমাকে ভাই দাদাবাবুর মনটিকে ভিজাতে হবে, ভুলাতে হবে। দাদাবাবুর কেমন আমীরী মন, কত উচ্চু দিল্, সে কথা তাকে বলবেনু, সে একচু এগিয়ে গিয়ে দাড়াল; এখান থেকে ফর্ডাকর মুখ বেশ স্পপ্তই দেখা শীচ্ছিল। এ ফট্কি দিনের ফটকি। এ আর এক রকম মান্তয়। বেড়ালের চোখ, বাথের চোখ রাত্রে জলজল ক'রে জলে, হাপরের আগতনের আঁচে লোহার টুক্রো যেমন রাঙা টলটলে হয়ে বাহারের চেহারা ধরে, পদ্মপাতার উপরের জলের টোপার মত একটু দোলাতেই নাচে, রাত্রের স্পর্শ পেলেই ফট্কি তাই জ্বলন্ত বাঘ-বেড়ালের চোগের মত জলজলে হয়ে ওঠে। আবার দিনের আলোর ছটা পেলেই বাঘের, বেড়ালের চোগের তারা যেমন গুটিয়ে লম্বা কালোর ছটা পেলেই বাঘের, বেড়ালের চোথের তারা যেমন গুটিয়ে লম্বা কালো দাড়ির মত ঠাওা

ভালমাত্র্যটির চেহারা নেয়, ঠাণ্ডা হলেই যেমন গলন্ত টলটলে লোহা শক্ত খটখটে কালো চেহারা নেয়—দিনের বেলায় ফটকির চেহারাও তেমনি পালটে গিয়েছে; কপালের ওপর চুলের সীমানা পর্যন্ত ঘোমটা টেনে নিচের দিকে চোথ রেখে সে কাজ ক'রে চলেছে। রামা নিতাইকে ডেকে ইসারা ক'রে ভাকে দেখালে।

নিতাই হাদলে, বললে—আয়, এখন কাজ কর্, রাত্রে দেখবি। আদবে, ঠিক আদবে।

নামার কিন্তু কাজের চেয়েও ওই দিকে মন টানছিল বেশি। গোপনে কাজ করার মধ্যে একটা নেশা আছে। সেই নেশায় তাকে পেয়ে বসেছে তথন। দে বললে—ব'স, আমি আসছি। ওর সঙ্গে 'দিদি' পাতিয়ে আসি।

নিতাই তাকে বারণ করলে—যাস নে। দাদাবাবু বকবে। কাজ রয়েছে, জরুরী কাজ।

রামা এ কথাও শুনলে না। সে তো দাদাবাবর জন্তই চলেছে। যদিই বকাবকি করে দাদাবার, সে তা সহ্য করবে। আর কাজ ? কাজ তো হবেই। ছ'দও আগে আর পরে। সে চলে গেলা নিতাই একটা বিড়ি ধরিয়ে এসে বদল সামনের সিটে। সাবারাত্রি জাগরণের ফলে চোথ জলছিল। চৈত্র মাসের সকালে গাছতলায় মিষ্টি মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে। সে শুমে পড়ল। তাবপর ঘুম। সে ঘুম ভাঙল নরসিংয়েব ডাকে। রামা শ্রার এথনও ফেবেনাই।

কাজকর্ম কিছু হয় নাই, এর জন্ম নরসিং আজ বিরক্ত হ'ল না। ভালই হয়েছে। গাড়ী খুলে রাথলে আজ আর সদর শহরে যাওয়া হত না। কাজের কথানা তুলে সে জ্বিজ্ঞাসা করলে—রামা কই ?

নিতাই একটু মাধ্য চুলকে বললে—গেল যে কোথা! বললে, এই আসছিটি তার ভয় হচ্ছিল বেকুফ উল্লুক রামা আবার বাড়ির আশেপাশে ঘুর ঘুর কাইছি গায়ে ধরা পড়ল না কি ? নইলে এতক্ষণ ফিরছে না কেন? ►নরসিং বিরক্ত হ'ল এবার সে বেশ ব্রুতে পারলে—নিতাই তার কাছে আসল কথাটা ল্কচ্ছে। বিরক্ত হয়ে সে ধমকের স্থরে জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় গেল বলতে ঢোক গিলছিস্ কেন ?

নিতাই এবাব না বলে পারলে না। বললে—ছাদে সে কাপড় মেলে দিচ্ছিল, তাকে দেখে—

(平?

কাল বাত্রের দেই।—হাসলে নিতাই।

ভুক কুঁচকে নরসিং দাঁড়িয়ে রইল চুপ ক'রে। কিছুক্ষণ আগে ওই ঘোডার গাড়ীর কোচোয়ানদের কথা ওনে তার মনে হযেছিল—কটি নিয়ে কাড়াকাড়ির ঝগড়াভেই তো ছনিয়া সরগবম হয়ে রয়েছে দেই আভিকাল থেকে। এখন মনে হ'ল—কটির ঝগড়ার সঙ্গে সমানে চলছে মেয়েলোকের মন নিয়ে কাড়াকাড়ির ঝগড়া। রামা ছুটেছে মেয়েটার মনের জন্ত? জোয়ান হয়ে উঠেছে ছোডাটা। নরসিং বললে—ওকে কডকে দিতে হবে। এইবার রোগে ধরেছে শুয়ারকে।

নিতাই বললে—না না গুরুজী, সে বলে গেল—'দিদি' পাতিয়ে আদি ওর সঙ্গে, ব'দ্ তুই। মূহুর্ত্তে নরসিংয়ের মনে পডে গেল জানকীকে। তার মনের চিস্তা দব যেন এলোমেলো হয়ে যেতে লাগল। চুপ ক'রে দে দাঁড়িয়ে রইল।

নিতাই তাকে ডাকলে—দিংজী! তার স্তব্ধ মূর্ত্তি দেখে তাকে 'গুরুজী' বলে ডাকতে তার ভরদা হ'ল না।

নরিদং বললে—হা। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দে সচেতন হয়ে উঠল।

নিতাই প্রশ্ন করলে—কি রকম দাম দেখছেন এথানে ? সব জিনিস মিলবে ?

নরসিং বললে—ওদের হেড আপিসে থাব। গাড়ী খুলে ফেলিস নাই ভাল হমেছে। সে গাড়ীতে উঠে বসল। স্টিয়ারিংটার ওপর মাথা রেখে বললে— বামাটা— নিতাই বললে—দেখৰ নাকি ?

নরসিং চুপ ক'রে রইল। মনের মধ্যে এথনও সব এলোমেলো হয়ে চলছে। নিতাই আবার বললে—সিংজী!

নরসিং বললে—হারামজাদ। রামেশ্বর-পাগলা এরা আজ জোদেফদের পাড়ায় একটা গোলমাল করতে গিয়েছে। জোদেফের বোনের নাম নিয়ে নীল জল, নীল জল বলতে বলতে ওদের পাড়ার দীঘির পাড়ে গিয়েছে বাদ ধুতে।

বাইসিক্ষে চড়ে কে আসছে ? জোসেফ নয় ? নিতাই বললে—হাঁন, সেই নবাবই বটে। নিতাই কিছুতেই ভুলতে পারে না—হাড়ির ছেলে—তারই স্বজাতি স্বশ্রেণীর লোক হয়ে জোসেফ একটা মাতব্বর হয়েছে।

জোদেফ এদে তাদের গাড়ীর কাছেই নামল। নেমে হেদে নমস্কার ক'রে বললে—নমস্কার! ভাবি নাই আপনাকে ধরতে পারব। আজ গাড়ী বার করেন নাই ?

নরসিং বললে—না, লাইদেন্স না হলে কি ক'রে বার করব গাড়ী ? আপনি বারণ করলেন কাল।

ভাল হয়েছে। আমার গাড়ী বিগড়েছে। গোটা দিন লাগবে সারতে।
এ-দিকে সাহেবকে আজ সদর শহরে যাবার জরুরী তাগিদ এসেছে। সাহেব
বলছিলেন বাসে সিট দেখতে। আমি বললাম—একথানা ট্যাক্সি আছে।
এসৈছে এখানে ভাড়া নিয়ে। চলে যান সাহেবকে নিয়ে। যা ভাড়া দেয় নিয়ে
নেবেন। গাইসেন্সে স্থবিধে হবে।

নরসিং সজাগ হয়ে উঠে বসল। নিতাইকে বললে—ফার্ট দে। নিতাই বললে—রামাকে একবার দেখি।

নরসিং বললে—দে থাক্। স্টার্ট দে তুই।

জোসেফ বললে—একটু অপেক্ষ। করুন। আমি আসছি বাড়ি থেকে। নীলির কি হু'একটা বরাত আছে শহরে কিনতে হবে। আমি আসবার সময় ফেলে এসেছি কাগজের টুকরাটা। সে বাইসিক্ল হাঁকিয়ে চলে গেল।

নরসিংয়ের মনে হ'ল—ভালই হ'ল। জোসেফ বাড়ি গেল— যদি রামেশ্বররা বদমাইসী শুরু ক'রে থাকে, তা'হলে জোসেফ তার ব্যবস্থা করতে পারবে।

নিতাই বললে— যাই বলেন গুরুজী, হাড়ির ছেলের এত বাড় ভাল লয়। নরসিং বিশ্বিত হয়ে জিজ্ঞাস্ক দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলে।

নিতাই বললে—হলেই বা থীষ্টান। আপনাদের গাঁয়ের হাড়ির ছেলে তো। আপনার সঙ্গে কয় যেন ইয়ারকী মারে। বলে আবার—নমস্কার।

নরসিং কোন উত্তর দিলে না। সে ভাবছিল। অনেকক্ষণ ভেবেও সে ক্ষোসেফ এবং নীলিমার ব্যবহারকে উদ্ধত বা অপমানজনক মনে করতে পারলে না। জোসেফ তার অনেক উপকার করছে, নীলিমা মেয়েটি বছ ভাল। হোক হাড়ির মেয়ে। ভদ্রলোকের মেয়ে আজ ওর কাছে হার মেনে যায়।

জোদেফ ফিরে এল। তার সঙ্গে নীলিমা। বাইসিক্ল ধরে হেঁটে নীলিমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এল জোদেফ। চোথ মুথ তার থমথমে হয়ে উঠেছে। বললে—ভাগ্যে গিয়েছিলাম আমি। রামেশ্বর আর পাগলা আমাদের পাড়ায় দীঘিতে 'বাস ধুতে এসে—। সে থেমে গেল। নরসিং বললে—হাা, আমার সামনে দিয়েই গেল চীংকার করতে করতে, ক্রীশ্চান দীঘির জল থেতে চলল গাড়ী।

ইয়া। সেথানে উপদ্র আরম্ভ করেছিল। নীলি ইম্বুলে পড়ায় তার জন্যে ওদের ভীষণ রাগ। যা-তা বলে, রাস্তার ঘাটে শিদ দেয়। ওর অপরাধ ও ক্রীন্চান—আর আমি মোটর ডাইভার—আমার বোন। দিনকতক বন্ধ হয়েছিল। আজ দেখি আবার শুরু করেছে তাই। ওকে নিয়ে এলাম সঙ্গে ক'রে, ইম্বুল পৌছে দিয়ে এসে নিয়ে ঘাব আপনাকে।

নর সিং বললে—কেন? উনি উঠুন না গাড়ীতে। ওঁকে ইস্কুলে নামিয়ে

দিয়ে আমরা চলে যাব। নীলিমার দিকে চেয়ে সে থুব মিষ্টি করেই বললে— উঠুন গাড়ীতে।

নীলিমা দাদার দিকে চাইলে। জোসেফ বললে—উঠে পড়।
নরসিং হেসে বললে—আপনাদের বাড়ি গেলে ভাড়া দিয়ে দেবেন। ভাল
ক'রে চা থাইয়ে দেবেন। সত্যি, আপনাদের বাড়ির চা চমৎকার।

## এগারো

নদীবের গতিক হ'ল তাজ্জবেব কাণ্ড। নদীবের থেয়ালের মত থামথেয়াল ছনিয়ায় আর হয় না। অত্যস্ত সহজে, থাকে বলে—ধাঁ ক'রে, হয়ে গেল নরসিংয়ের সার্ভিস লাইনের হকুম। এথানকার এস-ডি-ও করে দিলেন। ইমামবাজারের সাভিস উঠে গেল সেথানকার এস-ভি-ওর জবরদ্ধস্তিতে; শ্রামনগর এসে সেই ভ্যটাই ছিল সব চেয়ে বড় ভয়। এনকোয়ারী হলে সেথানকার রিপোর্ট আসবে—কি রিপোর্ট আসবে সে নরসিং জানত। সেই কারণে সে ঠিক করেছিল ভ্রথনরামের নামে সাভিস লাইনের দর্রথান্ত করবে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এথানকার এস-ভি-ও বিনা এনকোয়ারীতেই লাইসেন্স ক'রে দিলেন। বেঁচে থাক জোসেফ ভাই; সেই দিয়েছে সাহেবের ভাড়া ছুটিয়ে। সাহেব গাড়ীর ফুটবোর্ডে পা দিয়েই তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—তুমি আগে ইমামবাজারে থাকতে না? ইমামবাজারের স্বধাংগুবাবুদের বাস সাভিসে ছাইভার ছিলে না?

স্বধাংশুবাবু ইমামবাজারের মেজবাবু।

নরসিং এবার সায়েবকে চিনতে পারলে। ইনি যে সেই 'গুপ্তি' সায়েব। ইমামবাজার অঞ্লে সার্কেল অফিসার ছিলেন। ছিপ্ছিপে শরীর অল্লবন্ধনী ফুটফুটে চেহারার গুপ্ত দায়েব মাদে অস্তত ত্বার ক'রে ইমামবাঙ্গারে আদতেন। মেজবাবুর দঙ্গে দোস্তি হথেছিল। দে দোস্তি গলায় গলায় হয়ে উঠল একদিন। নর্সিংয়ের মোটর বাদেই ঘটেছিল ব্যাপার্টা। মনে আছে নর্সিংয়ের।

হোলীর দিন। মেজবাব্র হঠাং ঝোঁক উঠল—খুব ধুমবাম ক'রে হোলী খেলবেন এবার। সকালেও কোন কথা ছিল না। জংসন থেকে ন'টার ট্রিপ দিয়ে ফিরবামাত্র হকুম এল মেজবাব্ব, গাড়ী, লে আও। বাদ নিয়ে নরিসং বাবৃদের বৈঠকগানার সামনে এদে দাঁ ছাল। আরে বাপ রে বাপ! বিলকুল সব লালে লাল হো গেয়া। মাথায় মৃথে আবীর মেথে খুনথারাবী রঙে জামা কাপড় রাছিয়ে মেজবাবু বরুবাম্ববদের নিয়ে দাঁ ছিয়ে আছেন; বালতী বালতী রঙ, পিচকারী, আবীর আর সঙ্গে বেতের বোনা সোভা কেরিয়ারে বোতল। বাবৃদের চোথ লালচে। গ্রামের মাত্রার দলের কয়েকজন গাইয়ে ছেলে নিয়ে ঢোল বাশী হারমোনিয়ম বাজিয়েব। এক পাশে বসে আছে।

ে বাস নিমে পাছাবামাত্র মেলবাবু বললেন—নেমে আয়।

নামবা মাত্র নরিসিংকে আবীর রঙে রাঙিয়ে দিলে একজন। মেজবার্ ছ**কুম**দিলেন—যা, ও ঘরে যা। সে ঘরে মেজবানুর চাকর তাকে কাচের গেলাসে
আধ গেলাস ঢেলে দিলে বিলিতী মদ। 'রম্', রম্মদটার নাম।

তারপর বার হ'ল মেজবাব্র হোলীর হলা। লাগাও গান।

যাত্রার জেলেরা গান ধরলে—"কেন রঙ দিলি চঙ করে ? সাদা কাপড় রঙিয়ে দিলি পিচকারী মেরে।"

বাবুরা চেঁচাতে লাগল-ইয়া ! ইয়া ! হোলী হায় !

গাড়ী চলতে লাগল! ছ'পাশে চলতে লাগল পিচকারীর মূথে রাঙা ফোয়ারা। গোটা গাঁ মাতিয়ে—থানা, সবরেজিষ্টি আফিস, বাজার পার হয়ে গাড়ী চলেছিল বাবুদের বাগানের দিকে, পথে বাইসিক্লে যাচ্ছিলেন—গুপ্ত সায়েব।

হো-হো-হো-হো ক'রে মেজবাবু ক্রিতে নেচে উঠলেন—মিল গিয়া বাবা নয়া আদমী মিল গিয়া। রোখো, রোখো গাড়ী।

বাস্। গাড়ী থেকে নেমে গুপ্ত সায়েবকে আবীরের রঙে লাল বানিয়ে দিয়ে তাকে টেনে তুললেন গাড়ীতে। বাইসিক্লটা তুলে দিলেন গাড়ীর ছাদে। ছকুম ২'ল—চলো ডাকবাংলো। গুপ্ত সায়েব ইমামবাজারে এসে ডাকবাংলোতেই ছিলেন। ডাকবাংলোয় এক দফা মজলিশ হ'ল। পূর্ণিমার রাত্রে ময়্রাক্ষীনদীর বাল্চরে হোলী হবে। রাত্রি আটিটায় গাড়ী ছাড়ল।

বেশালানো কাপড়ে, গিলে-করা পাঞ্জাবিতে, সাবান দেওয়া থসথসে চুলে, এনেন্দ্র আত্রের খুশবয় ছড়িয়ে উঠলেন মেজবাবু আর এই গুপুর সায়েব।
আর মারা ভারা কায়দায় এঁদের মত তুরক নয়। আর উঠল থাবার। লুচির
ঝুড়ি, মাংসের ডেকচি, কাটলেটের টে, বোতলে ভরা সোডা-কেরিয়ার—ছটা
বোপে ছটা বোতল। ফেলির জন্তে পুরো একটা কাঠের বাক্স ভরে বোতল
এনেছিলেন মেজবাবু। অধিকাংশই ওই রম্। ফুটো বড় বোতল ছিল সাদা
ঘোড়া মার্কা হুইস্কি। আর চড়ল হারমোনিয়ম ডুগি তবলা।

মেজবার তারই একটা বোতল খুলে গেলাসে ঢেলে ধরলেন গুপ্ত সায়েবের মুখের কাছে।

সায়েব হাত জোড় করলেন প্রথমটা।

মেজবাবু বললেন—এক চুমুক অন্তত:।

এক চুম্ক, ছ চুম্ক, তিন চুম্ক—গেলাস খালি। হোলী হায়, হোলী হায়! মেজবাৰু চাললেন দোসৱা গেলাস।

সাদা ধোষা ফিনফিনে মসলিনের মত 'চাদনী' গায়ে জড়িয়ে বাল্চর মেন দীছিয়ে ছিল নাগরের অপেক্ষায়, পিয়ারীর মত চুপ ক'রে, অনড় হয়ে। গাড়ীথেকে বাব্রা লাফিয়ে পড়ল বাল্চরের উপর। সে কি মাতামাতি! শেষ পর্যন্ত গড়াগড়ি। নদীর ওপার থেকে আনা হয়েছিল চার পাঁচটি মেয়ে, মেজবার দিনের বেলায়ই বাইসিক্লে.লোক পাঠিয়েছিলেন; ভারাও ভয়ে

পড়েছিল। ঠিক ছিলেন শুধু তিনজন। মেজবাব্, রজনীবাব্ আর এই শুপ্ত সাম্বের। রজনীবাব্ মেয়েগুলোর দিকে চেয়ে বলেছিলেন, মরল নাকি শালীরা ? আকাশের দিকে চেয়ে গুপ্ত সায়েব বলেছিলেন, মরুক। পুরা পুর্ণাবতী। এ মরণ স্বরগ সমান।

মেজবাবু হারমোনিয়ম টেনে নিয়ে গান ধরেছিলেন—"এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো সে মরণ স্বরগ সমান।" গুপু সায়েব উঠে নাচতে শুক করলেন। ইা, সে দিন গুপু সায়েবের নাচবার একতিয়ার ছিল। কি ছিপছিপে চেহারা! ভারী ভাল লেগেছিল নরসিংযের।

গুপ্ত সায়েব তারপব গান গেয়েছিলেন—সে গান আজও মনে আছে নরসিংয়ের।—"হেসে নাও ত্'দিন বৈ তো নয। কে জানে কার কথন সন্ধ্যে হয়!"

মেজবাবু নাম দিয়েছিলেন সেই দিন—তুমি বাবা 'গুপ্তি' দাহেব। 'গুপ্তি যেমন লাঠির থাপের মধ্যে লুকানে। থাকে তেমনি চাঁদ তুমি লুকিয়ে থাক।

দেদিন ও নরসিংয়ের রাজপুত রক্তে দোলা লাগত এই সবে। সেদিন তারও মনে হয়েছিল—এর চেয়ে ঠিক কথা আর হয় না। সচ্বাত হয়য়। এর চেয়ে স্থ আর ছনিয়ার কি আছে? এই দোলে—হোলীর পর নরসিং গোপনে ছ'চার জন বয়ু নিয়ে গভীর রাত্রে বাবুদের অগোচরে বাস নিয়ে ওই বাল্চরে এসে ওই থেলা থেলেছে। কিন্তু সে সব পাল্টে গিয়েছে আজ। জান্কী—না, একা জান্কী নয়, এই ট্যাক্সিটাও আছে জান্কীর সক্ষে। বাবুদের বাস ছিল—বাবুদের বাস, বাবুদের পেট্রোল, আর এ ট্যাক্সিটা তার নিজের। পেট্রোল মাবে নিজের, ট্যাক্সিতে গুলো লাগবে, টায়ার কয় হবে—তার নিজের মাবে। মাইনের টাকা, উপরি আয় থরচ করতে মায়া হ'ত না। এখন নিজের ব্যবসার টাকা থর্ট করতে মায়া লাগে। তা ছাড়া তখন ছিল অল্প বয়স, গির্বরজার ছত্তি বংশে জ'য়ে রক্তের্ব মধ্যে যে তেজ, যে নেশা ছিল—তথনও পর্যন্ত তা বেঁচে ছিল। আজ আর গে বেঁচে নাই। যদিই থাকে সে সামান্ত। গির্বরজার বর্কআন্দাক্ষ

গিরধারী সিংয়ের বংশের ছেলেরা লক্ষী হারিয়ে পুরুষে পুরুষে ছোট কাজ-কাম ক'রে পাল্টে যেমন আজ দারোয়ান আর চাষীতে দাঁড়িয়েছে—দেও তেমনি মোটর ড্রাইভারী করতে করতে, পাল্টে পাল্টে আজকের এই থাঁটি মোটর ড্রাইভার হয়ে দাঁডিয়েছে।

ষ্টীয়ারীং থেকে মৃথ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে নরসিং একটা দীর্ঘ-নিশাস ফেললে।

যাক। তামাম ত্রনিয়া পান্টাচ্ছে—দে পান্টাচ্ছে তার জন্ম নরসিংয়ের ছঃথ নাই। রাজা ফকীর হয়, ফকীর রাজা হয় ত্রনিয়ায়। নরসিং কোন বাজাকে ফকীর হতে দেখে নাই, ফকীরকেও রাজা হতে দেখে নাই, কিন্তু জমিদারকে জমিদারী হারাতে দেখেছ, হাঁটুর উপর কাপড় তুলে মে লোক মাথায় ক'রে তামাক বেচে বেড়াত তাকে শেঠ হতে দেখেছে।

শুথনরাম আজ শেঠ, তার তিন মহলা বাড়ি।

তবু তার ভাগ্য ভাল যে হঠাৎ এইভাবে 'গুপ্তি' সায়েবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। গুপ্তি সায়েবের এখন আর সে চেহারা নাই। মোটা হয়েছেন গুপ্তি সাহেব। রঙ ময়লা হয়েছে, চুলে পাক ধরেছে। গলার আওয়াজ ভারী হয়েছে। আগের মত আর প্রাণ খুলে হাসেন না। অল্লস্বল্ল হাসেন, আওয়াজ হয় না, চোখে দেখে ব্রুতে হয় সায়েব হাসছেন। পাকা সায়েব হয়েছেন—সে এক নজরেই বুঝে নিয়েছে নরসিং।

খুব থাতিরের সঙ্গে সেলাম ক'রে সে বলেছিল, ছজুব, আপনি ভাল আছেন ?

## —**ই**∏ ।

সায়েব গাড়ীতে উঠে শহরে যাওয়ার পথে অনেক থবর নিলেন।
মেজবাব্র মৃত্যু-সংবাদে দীর্ঘনিশাস ফেলে বললেন—স্থগংশুবাবু যে বেশিদিন
শাচবেন না এ আমি জানতাম। এত অত্যাচার কি মান্থবের দেহে সহু হয়!

ভারপর আবার বললেন—আর তিনি যে অল্প বয়সেই গিয়েছেন এও তাঁর পক্ষে ভাল হয়েছে। বেশি বয়স পর্যান্ত বাঁচলে হয়তো দবই নাশ ক'রে ফেলতেন। নিজেও হুর্দ্ধান্ত মাতাল হয়ে পথে ঘাটে পডে থাকতেন। কেলেঙ্কারী হ'ত। লোকে ঘেলা করত।

আবার একটু পর বললেন—এমন মানুষ আর হয় না।

নরসিং কোন কথার জবাব দিলে না। সে জানে জবাব দেওযার চেয়ে চ্প ক'রে থাকা ভাল। এ জাতকে সে চেনে, কিন্তু ওরা যে কিসে তুই হয় কিসে কুই হয় সে নরসিংয়ের বুদ্ধির অগম্য। অনেক সময় সায় দিলেও এরা চটে।

গুপ্তি সায়েব আবার বললেন—ট্যাক্সি তোমার নিজের ?

আছে গ্রা হছুর।

কতদিন কিনেছ গাড়ী।

অনেকদিন হ'ল হজুর। মেজবাবু মার। গেলেন—তারপর বাবুরা বছব দেড়েক রেখেছিলেন বাদের কারবার। তারপব তুলে দিলেন। তথনই আমি—। তা আজ হ'ল পাচ-ছ বছর।

সায়েব প্রশ্ন করলেন—এতদিন কোথায় সার্ভিস ছিল তোমার ? ওথানেই > আছে ইয়া।

ওথানকার সাভিস এথন আর ভাল চলছে না বুঝি ১

নরসিং চুপ ক'রে রইল। সত্য কথা বলা উচিত হবে কি না বৃঝতে পারলে না।

ওঝানে এখন ক'খানা গাড়ী চলে ? অনেকগুলো, না ?

আজে।

ক'খানা গাড়ী ওখানে চলে ?

নরসিং সত্য কথা বলে ফেললে।—আজ্ঞে গাড়ী একথানাই ছিল। আমাবই গাড়ীথানা।

ভবে ৷

তবে-। আজে-। নরসিং ঘামতে লাগল।

ট্রেনের সঙ্গে কম্পিটিশনে স্থবিধে হচ্ছে না বৃঝি ? অনেকগুলো গাড়ী দিয়েছে বৃঝি রেল কোম্পানী ? শুনেছিলাম বটে শাটল্ ট্রেন দিয়েছে ওথানে। ইমামবাজার থেকে জংসন একখানা ইঞ্জিন তু'থানা গাড়ী; যায় আর আসে।

হাঁপ ছেডে বাঁচল নরসিং। বললে, আছে হ্যা, তাই--

গুপ্তি সায়েব একটু ভাবলেন—তাই তো হে, পাঁচমতী পর্যান্ত সার্ভিস তোমার চলবে তো? কাঁচা রাস্তা: বর্ধার সময় গরুর গাড়ী পর্যান্ত চলে না—

আজে দেখি। না চলে তো তথন—। তথন যে কি করবে নরিসিং জানে না। নরিসিংয়ের ধারণা তথন যে কি হবে সে জানে একমাত্র ভাগ্য। এথানে সে আসবে তাই কি সে জানত? জল ফুরাল, দাঁড়াতে হ'ল। না দাঁড়ালে মোটরের পিছনে যে গাড়ী আসছিল তার সঙ্গে দেখা হ'ত না। গাড়ীখানা উন্টালো। শুখনরাম বার হ'ল সেই গাড়ী থেকে, তামাকের ছোট পেটী আর ফট্কিকে নিয়ে। ফট্কি সঙ্গে না থাকলে শুখনরামের উপর তার মেজাজ গরম হত না। আর তা না হলে শুখনরাম তার গরম মেজাজের উপর মেজাজ দেখাবার জন্য পঞ্চাশ টাকা ভাড়া হেঁকে বসত না। স্ক্তরাং এখানে যদি না চলে সাভিদ, তথন যে কি করবে সে তা জানে না।

গুপ্তি সাথেব বললেন—তা ভাল, দেখ। একথানা দর্থান্ত ক'রে দিয়ো।
নরসিং আবার তোষামোদ করবার চেটা করলে—হুজুরই তো মালিক।
আপনি যা করবেন তাই হবে।

গুপ্তি সায়েব বললেন—ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানদের ক্ষতি হবে। তা—।
একটু ভেবে বললেন—সে হবে' থন। জনকতক ভদ্রলোকদের দিয়ে মোটর
সার্ভিসের স্থবিধা দেথিয়ে দরথান্ত করিয়ে দেবে।

আজ্ঞে হ্যা, তাই করব।

গঙ্গার তউভূমি নিকট হয়ে আসছে। বনঝাউ দেখা দিয়েছে রান্ডার পাশে। বড় বড় আমবাগান দেখা যাচ্ছে। ত্র'পাশের সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে রাস্তাটা ক্রমশ বাঁধের মত উচু হয়ে উঠেছে; সাঁকোর সংখ্যা বাড়ছে। যাত্রী-গাড়ীর সংখ্যা বাড়ছে। নরসিংয়ের হাতে গাড়ীখানা চলেছে পাকা জকির হাতের ঘোডার মত।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে ছিলেন গুপ্তি সায়েব। সিগারেটের ধোঁয়া ভারী চমংকার ভাবে ছাড়েন তিনি, গোল কুগুলী পাকিয়ে ক্রমশ ফাঁদলে বছ হয়ে প্রায় ছুটে চলে সামনে। মেজবাবৃও ধোঁয়া ছাড়তেন এমনি ভাবে; বলতেন—ধোঁয়ার রিং। বড় লোকের বড় কায়দা!

\* \* \* \*

বড বেশি ভেবেছিল নরসিং। কিন্তু অতি সহজে লাইসেন্স হয়ে গেল। স্থতরাং এ নসীব ছাড়া আর কি হতে পারে? তার নসীব নয়—এ হয়েছে শুখনরামের নসীবে। সে দিন সদর শহর থেকে ফিরে যখন এই কথাটা সে বড গলা ক'রে জাহির করলে তখন শুখনরাম হেদে বলেছিল—আরে ভাই, হামার নসীবের সাঁথে আপনি নসীব যখন জডাইয়ে দিলেন তখুন এ তো হোবেই হোবে। বলে সে হা-হা ক'রে হেসে উঠেছিল।

শুখনরাম সেইদিন সকালে এক সওদায় পাঁচ হাজার ম্নাফা ক'রে দিলদরিরা মেজাজ নিয়ে বদে ছিল। শুখনরামেব কথাটা নরসিংয়ের মনে লাগল।
কথাটা অত্যন্ত সত্য বলে মনে হ'ল তার। গির্বরজার যে ঘর থেকে মা-লন্ধী
চলে গিয়েছেন আগুনের আাঁচে ঝলসে—সেই লন্ধীছাড়া ঘরের ছেলে সে।
দিদিয়ার কথা শুনে সে একদিন বেরিয়েছিল—লেথাপড়া শিখে সে মামুষ হয়ে
মা-লন্ধীকে ফেরাবে ব'লে। কিন্তু নসীব কপাল যে সঙ্গে ঘায়। দিদিয়া
একটা ছড়া বলত—

"গোপাল যাচ্ছ কোথায় ? ভূপাল। কপাল ? দক্ষে।" কপাল মানুষের সঙ্গে সঙ্গেই চলে। তাই তো বিয়ে-সাদির সময় মানুষ সব চেয়ে আগে দেখে কনের কপাল।

ভেবে চিন্তে কথাটা ধ্রুব সত্য বলে মনে হ'ল নরসিংয়ের।

শুখনরাম বললে—তব্তো দব ঠিক হইয়ে গেল। এখুনি আপনি টাকা লিয়ে তুরস্ত গাড়ীঠো ঠিক বানাইয়ে ফেলেন।

তারপর গলা নামিয়ে বললে—আজ রাতে একবার পাঁচমতী ঘাবেন? ছঠো পেটী ছাঁয়া পৌছা দেনে হোগা।

ত্'পেটা বলতে নরিদং ব্ঝেছিল অনেক। কিন্তু আদলে ত্টো পাঁচসেরি

থিবের টিনের কোঁটায় আড়াই দের ক'রে পাঁচ সের মাল। এবার

গাঁজা নয়—আফিং। গন্ধ নিবারণের জন্ম থিয়ের আবরণ দিয়ে টিনে পুরে

পাঠানো হচ্ছে। চালানের রকমারি ব্যবস্থা আছে। পাঁচমতীর বাজারে জগুবার্,

জগবন্ধ্ বাঁড়ুজ্জে বাবুলোক, বড় জমিদার ঘরের ভাগ্নে, বাবুদের ম্যানেজার,

আবার সঙ্গে সে ঘিয়ের ব্যবনাও করেছে। খাঁটি গাওয়া ভয়্মা যি এই
গঙ্গার ধারের সরস অঞ্চল থেকে সংগ্রহ ক'রে কলকাতা চালান দেয় এবং

বাইরের আড়ং থেকে বাজারে ঘি এনে ওথানকার দোকানে সরবরাহ করে।

সঙ্গে সঙ্গে আছে এই গোপন কারবার। পাঁচমতী থেকে ওদিকে তার বাঁধা

খ্চরা কারবারী থরিদ্ধার আছে। তাবা নিয়ে গিয়ে সরবরাহ করে গাঁওলা গাঁয়ে।

ভরি পিছু অল্প কিছু সন্তা দেয়। নেশাথোরদের কাছে একটা পয়দা, একটা

আধলাও ম্লাবান। তা'ছাড়া এই লুকিয়ে কেনার একটা আলাদা নেশা আছে।

এই মালের থা তেজ, সে সরকারী মালে নাই। নেশাথোরেরা বলে—সরকারী

মালের আরক বের ক'রে আর কিছু থাকে না। এ মালের জোর চাহিদা।

মাল নিয়ে এসেছিল একজন পাঞ্চাবী মুদলমান। আমীরের মত চেহারা। তেমনি তার বেশভ্ষা। নরসিং তাকে দেখেছে। সে এসে উঠেছিল ভাক-বাংলায়। চামড়ার থোঁজে সমস্ত দিন কাটিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে এসে উঠল শুখনরামের গদীতে। শুখনরাম রাত্রে থাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। অন্ধরমহলেরও ওধারে একথানা ঘব। সেই ঘবে কাববাব, থাওযাদাওযাব ব্যবন্থা। গোলক-ধাঁধাব মত ঘুবে ঘুরে পথ। নবসিংকে ডেকে শুখনবাম ঘিনের টিন ছুটো হাতে দিলে। বললে—হাজাব কপেযাব মাল। জগুবাবুক পাশে পানশো কপেযা গুনে লিবেন। কুছ ডব নেহি। বডা জমিদাবেব কাছাহবী, একদম ঘুসে যাবেন গাডী লিযে। দিল চাহে তো ভ্যা থাকবেন রাত্যে।

কাববারী মুদলমান ভদ্রলোক বললেন, নেহি। বাত্তিরেই চোলে আদবেন। রাত্তিবেই আমি যাব—ট্রেন ধরব, গাড়ী চাই আমার।

নবসিং আশ্চয্য হযে গিয়েছিল, চমৎকাব বাংলা বলেন ভদ্রলোক সামান্ত টান, আব ত্থএকটা কথাব বাঁকা উচ্চারণ ছাডা ববাই যাম না যে ভদ্রলোক বাঙালী নন।

শুখনবাম বলেছিল, আরে না—না। সোহবে না সাব। তাবপব অশ্লীল কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলে সে, যাব অর্থ হল শুখনরাম তাঁকে একটি অভিস্কাবী নারী উপহার দিতে চায়।

নবসিং চমকে উঠল। কেসে ? সে কি—?

পবমুহর্তেই শুখনবাম বললে, আচ্ছা, পহেলে দেখেন। বলেই সে চলে গেল অন্দবের দিকে। নবসিং দাঁডিয়ে রইল।

মুস্লমান ভদ্রলোক বললেন—শিগ্রির শিগ্রির চলে যান। শিগ্রিব শিগ্রিব ফিরবেন। রাত্তিরেই আমি যাব। যান দেরী করবেন না।

নরসি॰ তবু গেল ন।। বললে—ইা।, ঘাই। বলেও সে দাঁডিয়ে রইল।

ঠিক এই সময় তার অন্নমানকে সত্য ক'রে ফট্কিকে স্থাপ্থ নিয়ে উপস্থিত হ'ল তথনরাম। ঘরের মধ্যে ফট্কিকে ঠেলে কুংসিত বীভংস হাসি হেঁসে তথনরাম বললে, দেখেন।

নবুসিং আর দাঁডাল না। চলে এল। গাডীতে চেপে নিতাইকে বললে— মার হাডেল। নিতাই জানে ব্যাপারটা। রাম জানে না। রাম বিশ্বিত হয়ে বললে— প্যাদেশ্লার কই ?

তুদ্ধান্ত ক্রোধে নরসিং ঘেন ফেটে পড়ল—চোপরও শালা হারামী কাঁহাকা। সে থবরে তোর দরকার কি ?

গাড়ীথানা গোঙাচ্ছিল। স্থইচ টিপে হেড লাইট জ্বেলে দিয়ে নরিসং গাড়ী ছাড়লে। গাড় অন্ধকারের মধ্যে ধ্মকেতুর পুচ্ছের মত তীব্র আলো সামনে ফেলে গাড়ীথানা ছুটছিল। জনহীন পথ। হঠাং নিতাই বললে— সাপ, সাপ যাছে।

রাস্তার পার থেকে একটা কালো দাপ চলে যাচ্ছে ওপারে; নরিদং বাড়িয়ে দিলে গতিবেগ, একটা কঠিন আক্রোণে পূর্ণশক্তির পথ পায়ের চাপে মৃক্ত করে—গাড়ীখানাকে ছেড়ে দিলে। দেবে—ওটাকে দে চাপা দেবে। গেল, গাড়ীর দামনে থেকে বেরিয়ে গেল! ক্ষিপ্রহাতে ষ্টীয়ারিং অল্প বেকিয়ে দিলে নরিদিং। বেঁকে গাড়ীখানা প্রায় রাস্তার প্রান্তে এদে পড়ল, আর হাত ছয়েক পরেই নেমে গিয়েছে রাস্তার ঢাল। আবার বেঁকল গাড়ীখানা। রাস্তার মারাখানে এদে আরও থানিকটা গিয়ে থামল। ব্রেক ক্ষে নরিদং বললে—দেগতো টর্চটা জ্বেলে।

নিতাই টর্চ্চ জ্ঞাললে। সাপটার মাথার দিকটাই ছেতরে গিয়েছে মোটা ববার টায়ারের চাপে। ধ্লোর উপর টায়ারের ছাপ এঁকে বসে গিয়েছে। পিছনেব দিকটা এখনও নড়ছে।

नाना।

মোটবটা এবাব অপেক্ষাকৃত সংঘত গতিতে চলল।

জগবন্ধু বাঁড়ুজের একটা পা নাই। বগলে ঠুঙি লাগিয়ে এসে দাঁড়াল। এক নজরে নরসিং তাকে চিনে ফেললে—লোকটা শুখনরামের চেয়েও হারামী। ওর হুটো ঠ্যাঙ থাকলে ছনিয়ার সর্বনাশ করে ফেলতে পারত। ওর চেয়েও সয়তান ওই পাঞ্জাবী লোকটা। বাত্তে ফেলনের পথে বললে—

এসব কারবারে সঙ্গে পিন্ডল রাথতে হয়। নিজে পিন্ডল বার ক'রে দেখালে:।

নরসিং দেখলে পিন্তলটা। দেখবামাত্র তার বুকের ভিতরটা লালদার আগ্রহে চঞ্চল হয়ে উঠল। মারণাস্ত্রের একটা অভূত আকর্ষণ আছে। ওঃ, ওই জিনিষটা কাছে থাকলে ছনিয়ায় আর কিসের ভয়। একটা দীর্ঘনিখাস ফেলে সে আবার গাড়ী চালাতে লাগল।

দকাল বেলা উঠে মনে হল মনটা তার অত্যস্ত থারাপ হয়ে আছে। নিতাই রাম গাড়ী নিয়ে পড়েছে। খুলে আগাগোড়া সাফা করতে হবে, রদ্দি পার্টস দেখে দেগুলো বিলকুল পান্টাতে হবে। শুখনরাম আছই টাকা দেবে। দলিল তৈয়ার হচ্ছে তার উকীল সাহেবের দপ্তরে। এথানকার সব চেয়ে ভাল উকীল তার উকীল। বুড়া উকীলটার গোঁফ জোড়াটা দেখে মনে হয় লোকটা একটা উকীলের মত উকীল। কিন্তু ঠিক ভাল লাগছে না নরসিংয়ের। জোসেফ বলেছে, শুখনরামের সঙ্গে লেন-দেনের কারবার করে ভাল করলেন না আপনি।

নিতাই বলেছে—বেটা হাড়ির মতলব ছিল আপনাকে ওর বহিনের টোপ দিয়ে মুফতে আপনার গাড়ীর ভাগীদার হতে—

ধমক দিয়েছে নরসিং। নিতাই গুম্হয়ে আছে। ছাথিত হয়েছে একটু।
তাহোক। কিন্তু এমন অভায় কথা কথনই বরদান্ত করবে নাদে। মেরী
নীলিমাবড় ভাল মেয়ে। প্রথম দিন তাকে দেখে তাদের প্রপুক্ষের মে
গল্প তার মনে পড়েছিল, সে গল্পের সঙ্গে সামজ্ভ রেখে আজ আর নরসিং
নীলিমাকে নিয়ে কল্পনা করতে সঙ্গোচ মনে করে। অভায় মনে হয়।

নরনিংরের মনে কেমন একটা আফশোষ হচ্ছে। শুখনরামের সঙ্গে জড়ানোটা ভাল হয় নাই। গত রাত্তির কথা মনে হচ্ছে। ফট্কীর উপরে ঘেলা হচ্ছে। আবার মনে হচ্ছে সে করবে কি ? সে নিজে কি করলে ? কাল বাত্তে সে যা করেছে—না ক'বে তাক যেমন উপায় ছিল না, তেমনি ফট্কিরও

ছিল না কোন উপায়। ও মেয়ের ওই নদীব। নরিদিং মোটর ড্রাইভার—
তার ওই নদীব। গেজেট খবরের কাগজ পড না—দেখতে পাবে—মোটর
ড্রাইভারের নদীব তাদের কোন্পথে নিয়ে যায়! হরদম দেখতে পাবে মোটর
ডাকাতির কথা। ড্রাইভারের নদীব পাক লাগিয়ে তাকে ডাকাতদের দক্ষে
জড়িয়ে দিচ্ছে। দেখতে পাবে পথ থেকে জবরদন্তি তুলে নিয়ে গেল জেনানী
—কারও বহু, কি কারও বেটী। নদীবের ফের —ড্রাইভার কি করবে! ইা,
টাকার লোভ একটা অপরাধ বটে—আর এ দব কাজের নেশাও বটে। কিন্তু
নরসিংয়ের বিশ্বাস—এ দব হল মোটর ড্রাইভারী নদীবের ফের। তার মে
কিছুতেই ইচ্ছা হচ্ছে না শুখনরামের এই পাপ কাজ করতে। কিন্তু কি করবে,
উপায় নাই মে।

মোটা মুনাফা আর এই কাজের নেশা। গড়ের মাঠে দাঁড়িয়ে থাকে বাবু-লোক সায়েবলোক ট্যাক্সী নিয়ে, পিয়ারী এসে ওঠে। মোটা ভাড়া মেলে, চোথ সামনে রেথে বসে থাকে ড্রাইভার—পিছনে চলে—অল্পীল কাও। কি করবে ড্রাইভার? তুদশ দিন পরে এ কাজে নেশাও একটা জমে যায়, তথন মজা লাগে। নরসিংয়েরও সয়ে যাবে। মজা লাগবে। পাঞ্চাবী কাল রাত্রে ষ্টেশনে পৌছে করকরে তুথানা দশ টাকার নোট দিয়ে গিয়েছে। কুড়ি কুড়িটা টাকা-ছাড়া যায়! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে।

— সিংজী ! শুখনরামের কর্মচারী ডাকছে।—চলুন উকীল-বাড়ী। শেঠজী বললেন।

## —চলুন। না গিয়ে উপায় কি!

বিকেলে শেঠজী ত্ বোতল মদ দিলে। কাল রাত্রের ভাড়াটা শুখনরাম দেয় নাই। এটা তারই বদলে দিচ্ছে বোধ হয়। উপায নাই—ডুবতেই হবে, ফট্কীও ডুববে। কোন্দিন দেবে বিক্রী করে কাউকে মোটা টাকায়।

পাচমতী-পাচমতী! পাচমতী!

শ্রামনগর থেকে সাভিদের প্রথম ট্রিপে ছাড়বে।—পাঁচমতী থেয়া ঘাট ছ

ট্যাক্সীর ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে হাকছে রামচন্দর। নিতাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। গেঁয়ো প্যাদেঞ্জারদের ধরে আনতে হয়। দরকার হলে পুঁটলী পোটলা মোট ঘাট বয়ে এনে চাপিযে নিতে হয়। নামিয়ে দেবার সময—ও দায়িত্ব নাই। গাড়ী থেকে পথের ধারে নামিয়ে দিলে থালাস। বিরক্তি ধবলে—মেজাজ ধারাপ থাকলে—ছুঁড়ে ফেলে দিলেও দোষ নাই।

গাড়ী মেরামত হয়ে গিয়েছে। সাভিদ খুলেছে নরিদিং। মন্দ চলছে না।
মন্দ কেন, ভালই চলছে। কিন্তু শেঠকে নিয়ে মনটা খুঁতখুঁত করছে। লোকটা
ভয়ানক ঘড়িয়াল। কি ভাবে, কে জানে ? বোধ হয় ওই টাকা ক'টা দিয়ে
ভাবছে টাকাটা নরিদিং দেবে না। রোজ সন্ধ্যার পর—গাড়ী ট্রিপ শেষ করে
কিরলেই আসবে।—কি মশা, আজ কেত্না হ'ল সেল আপনাব ? হিদেবটি
নিয়ে ফিরবে। সপ্তাহ শেষে বলবে, দিয়ে দিন নাখরচ বাদে মা আপনার বাঁচল।
কি করবেন নিজের কাছে বেবে ? বাসচা তো হবে না আপনার রূপেয়ার।

আশ্চর্যা মানুষ! যে মানুষ গদিতে বদলে কথা বলতে ভর হয়, মনে হয় একটা বাঘের মত ভয়নক লোক বদে আছে, দেই মানুষ নরসিংয়ের কাছে এদে দিব্যি তার সতরঞ্জিতে পাশে বদে হেদে কথা বলে। হাদি তামাদা করে। মধ্যে মধ্যে বলে, কত নিজের হাতে আর রায়া করবেন মশা? একটা দাদী করেন—না তো একঠো মেয়েলোক রাখেন। কাম কাজ করবে, থাকবে। উদমে কেয়া দোল? খুব গস্তীর ভাবে বলে। নরসিংয়ের ইছা হয় ফট্কির কথা বলে। কিন্তু আশ্চর্যা, সাহস হয় না। নিতাই প্রথম নিনে শুগনরামকে ঠাট্রা করে বলেছিল—দাদা নয়, উনি আমার ঠাকুরদাদা। ঠাকুরদাদা পেয়ারা থায়! দেই নিতাই এখন কথাই বলতে পারে না, শুখনরাম এলে চুপ করে বদে খ্বাকে। লক্ষ্য ক'রে দেখেছে নরসিং—নিতাই আপনা আপনি হাত জ্বোড় ক'রে বদে।

নরসিং একদিন বলেছিল নিতাইকে—হাত জোড় করিস কেন ? নিতাই আশ্চর্য্য হয়ে উত্তর দিয়েছিল—না তো। রাম বেরিয়ে চলে যায় ঘর থেকে শুখনরাম এলে। অবসর পেলেই এই সব কথা ভাবে নরসিং।

ষ্টিয়ারিংয়ের উপর বৃক রেখে অলস দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে নরসিং ভাবে, কোথা থেকে সে কোথায় এসে পড়ল! ছশোর জায়গায় চারশো টাকা দিয়েছে শুখনরাম। কতকগুলো পার্টস বদলে গাড়ীখানা অবশু মজবৃত হয়েছে, তাজা হয়েছে। ছশো টাকা এষ্টিমেট ক'রে গাড়ীখানাকে ভাল করবার ঝোঁকে নরসিং চারশো টাকা খরচ ক'রে ফেলেছে। শুখনরাম তাতে আপত্তি করে নাই। সে বলে—আপনি হামার কাম দিবেন আপনার কাম হামি জক্ষর চালাইয়ে দিব।

কোন রকমে টাকাটা উপায় ক'রে শুখনরামকে ফেলে দিতে পারলে সে তথন থালাস হতে পারবে এ বন্ধন থেকে।

কথন ছাড়বে গাড়ী ? পিছনের সিটে তিনজন প্যাসেঞ্জার বসে আছে।
তারা বিরক্ত হয়ে উঠেছে।—পাবলিক সার্ভিসের গাড়ী। তার ছাড়বার একটি
ধরা-বাঁধা সময় থাকা উচিত। যথন খুশি তথন ছাড়ব বললে চলবে না। এগুলো
অত্যন্ত বে-আইনী ব্যাপার।

ঘোড়ার গাড়ী কথন ছেড়ে চলে গিয়েছে।

তাড়াতাড়ি যাবে বলে এক আনা বেশি ভাড়া দিয়ে মোটরে এলাম।

নরসিং ষ্ট্রারিং ছেড়ে থাড়া হয়ে বসল। বললে—ঘোড়ার গাড়ীর **আগে** পৌছলেই হ'ল তো আপনাদের ?

ঘোড়ার গাড়ীর আগে কি পরে সেটা কোন কথাই নয়। পাঁচমতী কোন্ টাইমে পৌছবার কথা সেইটাই হ'ল কথা। ঠিক টাইমে যদি না পৌছয় তাতে যদি আমার ক্ষতি হয়, তার দায়ী হতে হবে তোমাকে।

নরসিং এ কথার কোন জবাব দিলে না। জবাব দিতে গেলে চলে না।

বোড়ার গাড়ীওয়ালা তাকে তাড়াবার জন্মে উঠে পড়ে লেগেছে। ভাড়া নামিয়েছে পাঁচ আনায়। বাধ্য হয়ে নরিসিং ভাড়া করেছে ছ'আনা। রাস্তায় চলবে এমনভাবে যে, কোন রকমে যেন ঘোড়ার গাড়ীর সারি পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উপায় না থাকে। ঝগড়া একটা বাবাবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করছে। পরশু রামাকে বাজারের পথে একা পেয়ে গালাগাল করেছে, মারতেও এসেছিল। কোন রকমে সে দিনটা রক্ষা হয়েছে।

পাচমতী-ভামনগর, পাচমতী-ভামনগর। মোটর টেক্সি। ছ'আনা— ছ'আনা। হি-হি ক'রে হাসতে-হাসতে রামা এল ত্'জন প্যাসেঞ্জার নিয়ে।

ছাড়ন মশায়। ছাড়ন। এই তো পাঁচজন হয়ে গিয়েছে।

এই তো বিপদ এদের গাড়ীতে চাপার! না আছে ছাড়বার ধরা-বাঁধা সময়, না আছে ক'জন প্যাসেঞ্জার নেবে তার কোন আইন! গরু ছাগলের মত ঠেসে ভরে দিলে—সে তোমরা মর আর বাঁচ, ওদের প্যসাহ'লেই হ'ল!

নিতাই এল। রামা হি-হি ক'রে হেদে বললে—শুধু হাতে এলি ? হি-হি-হি। আমি আছ—

ই্যা—ই্যা। তোর্ই জিং—। হাডেল মার্।

নিতাই বললে—আপনার পাশের দিট থালি রাথেন। নেসপেক্টারবার্ যাবেন।

ভেতরে জায়গা কোথায় হে বাপু ? তিন জন তো বদেছি।

নরসিং আমাবার রুড় দৃষ্টিতে ভিতরের দিকে চেয়ে বললে—চার জনের সিট ভটা—চারজন বদবে ভেতরে।

কক্ষণও না। তিনজনের সিট।

আছে না। চারজনের।

চারজনের দিট কিদে তোমার লেগা আছে দেথি ? কোন্ আইনে আছে ? মাথা গ্রম হয়ে উঠল নরসিংয়ের। এক একজন আইন জানা লোক আছে, প্রতি কথাতেই তারা আইন দেখায়। নরসিংয়ের ইচ্ছা হ'ল লোকটাকে নামিয়ে দেয়। কিন্তু তাতে এই সাভিদ চালু হওয়ার মুখে বদনামী হবে। একটু চুপ ক'রে থেকে নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে নরসিং বললে—আজ্ঞে বারু, এই তো একটুখানি পথ—সাত মাইল। আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে যাব। একটু কষ্ট না করলে উপায় কি? সবারই তো যাওয়া চাই। তা ছাড়া পুলিদ ইন্সপেক্টার যাবেন—কি করব আমরা? ভাড়া যা পাব সে তে জানেনই। কিন্তু দিট না রেখে তো আমাদের উপায় নাই!

তবু লোকটা গজগজ করে।—হলেই বা পুলিদ ইন্সপেক্টার। আইন মেনে চলতে হবে তো তাঁকে ? না, পুলিদ ব'লে দাতখুন মাপ তাঁর ? না, মাত্রধের মাথায় পা দিয়ে যাবেন!

একটা লোক ক্রমাগত তার পুঁটলি নিয়ে ব্যস্ত। সামনে বনেটের পাশে একটা মোট রাখা হয়েছে—বার বার সে উকি মেরে দেখছে আর প্রশ্ন করছে— ওটা পড়ে যাবে না তো ?

না-না। ঠিক আছে।

একটু সোজা ক'রে দাও দেখি ভাই। একটুটিপে থাঁজে বসিয়ে দাও। ও মশাই—পোটলাটায় পা দেবেন না। আঃ ছি-ছি-ছি। এই দেখ দেখি কি ক'রে দিলে মোটটাকে—মুখের বাঁধনটা আলগা হয়ে গেল যে!

নিতাই বললে—ও মশাই বকের মত গলা বাড়াবেন না। মোট আপনার ঠিক আছে।

বস্থন মশাই, বস্থন ঠিক হয়ে। গাড়ীতে যাওয়া-আসারও কতকগুলো নিয়ম আছে। সেগুলোও আইন। বস্থন।

গাড়ী ছাড়ল নরসিং।

থানার সামনে থামল। ইন্সপেক্টারবাব্ উঠবেন।
নিতাই বললে—চা থাবেন দ পাশেই চায়ের দোকান।
থাক, পাঁচমতীতে দাসজীর ওথানে থাব।

দাসজী, সেই স্থারেশ দাস। চায়ের ইলওয়ালা বৈষ্ণব। যে বলেছিল—
তুম বি মিলিটারী হাম বি মিলিটারী।

পাঁচমতী-ভামনগর। পাঁচমতী-ভামনগর মোটর দার্ভিদ। ছ'আনা ভাজা।

## বারে

স্থবেশ দাসের চা-খাবারের দোকান পাঁচমতীতে নরসিংয়ের আন্তানা।
স্থবেশ দাসের সঙ্গে নরসিংথের দোন্ডিটা জমে উঠেছে। দাসকে বড় ভাল
লেগেছে। দিলখোলা লোক, মিলিটারী মেজাজ। চড়া কথা, কড়া মেজাজ,
রাঙা চোথ—এ তিনটের একটাও তার সহু হয় না। লাঠি দেখালে সে ডাঙা
দেখার লোহার বড়, উনোনের ধারেই সেটা পড়ে থাকে; মধ্যে মধ্যে সেটা।
দিয়ে উনোনে থোঁচা দিয়ে আগুনের আঁচ তাজা এবং তেজালো করে তোলে
স্থবেশ। কিন্তু ভাল কথা মিষ্টি কথা বললে সে খুদী; প্রাণ খুলে হা-হা ক'রে
হাসে তথন। তুমি ভাল তো স্থবেশ দাস মাটির মান্থ, তার উপরে দোন্তি হলে
আর কথাই নাই, দোন্তের গোলাম সে।

মোটরের হন পেলেই দাস দাওয়া থেকে নেমে গিয়ে চেঁচায়, আ-গিয়া— আ-গিয়া পাঞ্জাব মেল—বোধাই মেল—তুকান মেল! আ গিয়া।

লোহার ভাণ্ডাটা দিয়ে আগুনের আঁচ জোরালো করে দিয়ে জল গরমের পাত্রটার ঢাকনী খুলে—জলের অবস্থাটা একবার দেখে নেয়, তারপর আরও থানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেয়; অনেকক্ষণ দরে যে জল ফুটছে দে জলে চা ভাল হয় না, তাই ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে নতুন ক'রে ফুটিয়ে নেয়। টেবিলের উপর সারবন্দী কাপ সাজিয়ে ফেলে চিনি পরিবেশন করতে থাকে। ছোট

ভাই ভবেশকে বলে—কেটলীতে গ্রম জল ঢাল্। সিগারেটের টিনে একটা বাথারী লাগানো হাতা ডুবিয়ে ফুটস্ত জল কেটলীতে ঢালে ভবেশ। স্থবেশ হাঁকে—আ গিয়া পাঞ্জাব মেল! গ্রম চা! চা-গ্রম! সিঙাড়া নিমকি— টাটকা তাজা ভাজা—দেশী চপ্কাটলেট!

স্মরসিংয়ের গাড়ী এসে ত্রেক কষে দাঁড়ায় দোকানের সামনে। খুব একরাশ ধোঁয়া বার ক'রে দিয়ে এক চোট গ্রুন ক'রে ইঞ্জিনটা থেমে যায়। প্যাদেঞ্জাররা নামে। অনেকে চা থাবার থায়, নরসিং নিতাই রাম এরা বদে দোকানের এক পাশে একটা স্বতম্বভাবে ঘেরা জায়গায়; স্বরেশ ওটা তৈরী করিয়েছে দোস্তদের জন্ম। ওইখানে আড্ডা পড়ে নরসিংদের। আড্ডা চলে টি পের ফাঁকে ফাঁকে। ভাষনগর থেকে ভোর ছটায় ছাড়ে—সাত মাইল পথ আসতে লাগে পঁয়ত্ত্ৰিশ মিনিট, পঁচিশ মিনিট পাঁচমতীতে থেকে সাতটায় ছাডে পাঁচমভী থেকে শ্রামনগর। ফের আটটায শ্রামনগর থেকে পাঁচমভী সেকেও ট্রিপ। এ দফায় তিন কোয়াটার আড্ডা দেবার সময়। পাঁচমতী থেকে সোয়া ন'টায় ছাড়তে হয়; দশটা থেকে সাডে দশটায় যাদের আপিস তারা যায় ৬ই ট্রিপে। এই ট্রিপে ভিড় বেশী। দশজন পর্যান্ত চাপায় নরসিং। আরও বেশী চাপাবার উপায় থাবলে আরও বেশী প্যাদেশ্বার হতে পারে এই টিপে। পান চিবুতে চিবুতে আদালত, ট্রেজারী, মিউনিসিপ্যাটির কেরাণীবাবুরা হস্তদন্ত ংয়ে আদো। জন হুয়েক ইমূল মাষ্টার আছে। সবভদ্ধ জন বিশেক ডেলী প্যাদেঙার। বিশ্ভনের মধ্যে আট্জন পাকা বন্দোবস্ত করে নিয়েছে নরসিংয়ের সঙ্গে। বাকী বাবোজনের মধ্যে অধিকাংশই যায় ঘোড়ার গাড়ীতে। থাওয়া আসায় দৈনিক এক আনা ক'রে হু'আন:—ভিত্নিশ দিনের চারটে রবিবার এবং ছুটি-ছাটা নিয়ে আর ত্দিন, এই ছদিন বাদ দিয়ে চব্বিশ দিনের চব্বিশ গ্ৰান'—আটচিলিশ আনা—তিন টাকা ভাদের কাছে অনেক; আরও চিকিশ বাবো আনা আঠাবো টাকা একসঙ্গে নবসিংকে দেওয়ায় ভাদের সামর্থ্যে কুলায় না। এই বারোজনের মধ্যে ঘাদের যে দিন ভাত হয়ে ওঠে না. কি কোন

জরুরী কাজে আটকে যায়—তারাই দে দিন অগত্যা নরসিংয়ের গাডীতে যায়। পিছনে তিন জনের সিটে চার জন বসে—সামনে তার নিজের পাণে বসায় ত্ব'জনকে, ছটো ছোট মোড়া পেতে দেয় পিছনের সিটের সামনে, তাতে ত্ব'জন বদে; এতেই তার বাঁধা থদের আট জন বসতে পায়। বাকী তু'জন বা একজন যারা আদে তাদের বদিয়ে দেয় দামনে মাডগার্ডের উপরে। বদতে আপত্তি করলে নেমে যেতে হবে। নর্দিং কি করবে ? বাধা বারোমাদের ডেলী-পদেরদের বাদ দিয়ে ছুটো প্যাদেঞ্জারকে বসতে দিতে পারে না। এই ট্রিপে গাড়ী চলে ভতি মালঠান। মহাজনী নৌকার মত। সাত মাইল যেতে পঞ্চাশ মিনিট লেগে যায়। থানাথন্দ দূরে থাক ছোটথাট গচকায গাড়ী পড়লে ঘটাং শব্দ ক'বে প্রিংযের উপরের পাটীখানা নীচের পাটীতে ঠেকে যায়। স্পীড বেশী দিলে স্প্রিং থতম হয়ে যাবে। সাত মাইলের মধ্যে চার মাইল রান্তার **অবস্থা** প্রায় মাঠের রাস্তার মত—এই চার মাইল দে চলে ঘণ্টায় আট মাইল স্পীডে, ভাবগাৰ জাৱগাৰ পাঁচ মাইলে কমাতে হয়: বাকী তিন মাইল ভামনগবের মুপটাৰ রাস্তাটা ভাল, এখানে দে দশ মাইল দমে গাডী ছাডে, মধ্যে মধ্যে পনেব মাইলেও ওঠে। খ্যামনগরে চকেই সেই তেমাথাটা, যেখানে ব'সে সে প্রথম দিন গাড়ী আর পায়ে-ইাটা যাত্রী গুনেছিল-সেইখানে গাড়ী থামিয়ে প্রথমেই নামিয়ে দেয় ছুটো প্রাদেঞ্জার—ঘাদের বদতে হয় মাভগার্ডের উপর, তাদের। থানিকটা গিয়েই নেমে যায় ইম্পের মান্টারবার ত্বন। ব্যস-তারপর আবার কি ? আর ধরে কে ? থানা কোর্টের সামনে দিয়ে গাড়ী নিয়ে চ**লে** নবসিং। এতেও অবশ্য সেপাইদের মাস মাস কিছু কিছু দিতে হবে। একটা কথা আছে—"ভাল করতে নাই পারি মন্দ করতে তে৷ পারি, এখন কি দিবি ত। বল ?" আইন মেনে চললেও কিছু না পেলে ছুতোনাতা করে একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে ফেলবে। কিছু না পারলে মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় পাঁচ আইন আছে। আর পাঁচ আইনের মামলায় দাকী-দাবুদ প্রমাণ প্রয়োগ এদব কিছু নাই, আছে জরিমানা। দাঁড়ানো মাত্র জরিমানা হ'টাকা, প্রতিবাদ ক'রে 'অপরাধই করি নাই' বললে জরিমানা তিন টাকা হয়ে যায়, আবারও কিছু বলতে গেলে তিন টাকা পাঁচ টাকায় লাফিয়ে ওঠে। তার চেয়ে মা-শেতলা, ওলাইচণ্ডী, বাবা-ব্রন্ধদৈতোর মত প্রণাম করে প্জো দেওয়াই ভাল। ঘোড়ার গাড়ী ওয়ালারা গাড়ী পিছু চার পয়দা দেয়, দকালে দর্ব্বাগ্রে চৌমাথার দিপাগীলীকে দিয়ে তবে গাড়ী ছাড়ে। দে দেয় চার আনা হিদাবে। পাচমতীতেও দিতে হয ত্'আনা। এই দাড়ে নটার ট্রিপটি ছাড়বার ঠিক আগেই একজন ওদের আদ্বেই। স্থ্রেশ দাদেব দোকানে বদবে।—"চা হৈলো ভাই স্থরেশ ? দেখি একঠো বিড়ি।"

বিভি ধরিয়ে দোকানের সামনে বেঞ্চিটিতে চেপে বসবে। নরসিংকে আপ্যাথিত করবে—"কেয়া ভাই সিংজী, কেমন আছেন মশা?" তারপরই বলবে, "মরন্থম তো সিংজীর। আরে বাপ রে! বাত্ডকে মাফুক পেসিঞ্জর ঝুলকে ঝুলকে থাচ্ছে রে বাবা!" তারপর একদকা অট্টাসি। হাসি থামিয়ে বলবে, "তা বেশ, বহুং ভালা, আপকে উন্নতিমে হামি লোক খুসি আছি।"

স্থবেশ চায়ের কাপটি হাতে দিয়ে বলে, লেনু।

—হঠো নিমকি তো দেও রে ভাই।

স্থানেশ নিমকি দিয়ে আর একটি বিজি বাব ক'রে পাশে নামিয়ে দেয়। তারপর দেয় ছ'ট স্থপারী কুঁচি। এবং চোখ টিপে নরসিংকে ইসারায় বলে, ফেলে দেন ছ'আনি একটা। নরসিংযের কাছে বিদায়ী নিয়ে স্থপারী চিবিয়ে বিজি ধরিয়ে নরসিং এবং স্থারেশের কিছু হিতসাধন ক'রে আন্তে আন্তে খনেপডে। তবে মধ্যে মধ্যে উপকার পায় নরসিং। এস-ভি-ও, ভি-এস-পি কি ম্যাজিষ্ট্রেট, এস-পি এ রাস্তায় যাবার কথা থাকলে সেটা তারা জানিয়ে দেয়। স্থামনগর চৌমাথাতেই বলে দেয়, আজ থোড়া ছঁসিযারীসে যাবেন ভাইয়া, পুলিস-সাব যায়েগা পাঁচমতী।

পাঁচমতীতে বলে, এ ভাই, নরসিং দাদা, ডি-এস-পি কো আনে কা বাত হায়। নরসিং সেদিন আর মাডগার্ডের উপর কাউকে বসায় না। ভিতরের আটি জনের মধ্যেও জন হুইকে কোন রকমে ফাঁকি দিয়ে গাড়ী ছেড়ে দেয়; ছ'জন এসে জুটবা মাত্র নিতাইকে বলে, মার্ ছাওেল। রামকে রেথে ঘায় স্থ্রেশের দোকানে।

নিতাই অর্থপূর্ণ স্ববে ডাকলে, সিংজী !

নরসিং উত্তর দিলে, হ'। অর্থাৎ সে দেখেছে এবং ঠিক আছে।

ঘোড়ার গাড়ীগুলো সামনে চলছে পাঁচমতী থেকে শ্রামনগর। চারগানা গাড়ীর একথানা আছে আগে তারপর পাশাপাশি ছ'থানা, তাদের পিছনে একথানা। বেশ বন্দোবস্ত ক'রে সাজিয়ে রাস্তা বন্ধ ক'রে চলেছে। ওদের পাশ কাটিয়ে অতিক্রম ক'রে যাবার উপায় নাই। হন দিলেও সরবে না। অর্থাৎ ঝগড়া করবার মতলব। অবশ্য নরিসং ইচ্ছা করলে পিছনের গাড়ী-থানাকে ডাইনে রেগে ওদের মেরে এখুনি বেরিয়ে ঘেতে পারে। কিন্তু ভয় হয মাডগার্ডে যারা ব'সে আছে তাদের জন্য। নিতাই রাম হলে 'কুছপরোয়া নেহি' বলে সে ইাকিয়ে দিত গাড়ী। কিন্তু এ সব হচ্ছে বচনবাগীশ 'ডরফোক্নাব' দল। মুথে লম্বা লম্ব। বাৎ, রাজা উজীর থতম করে দেয় কিন্তু গাড়ীটা একটু টলুক, কাত কোক—ঠক ঠক ক'রে কাপতে থাকবে, এ ওকে আঁকডে ধরবে আর চীৎকার ক'রে উঠবে মেয়েছেলের মত।

মন্বর গতিতেই গাড়ী চলছে। পুরানো গাড়ী, স্পীডোমিটার অনেকদিন আগে থারাপ হয়ে গিয়েছে। বার কয়েক মেরামত করিয়েছিল—তারপর সে একবারেই জবাব দিয়েছে, এগন কাঁটাটা নড়েও না চড়েও না, পাঁচ মাইলের দাগের উপর কাত হয়ে পড়ে আছে, গাড়ীগানা খুব জাের ঝাঁকি থেলেও নড়ে না—একটু আগটু কাঁপে। নরসিং কাঁটাটার দিকে তাকিয়ে বলে—উয়ো শারোয়া মর্গিহিস। খুব রাগ হলে এক এক সময় ওটার উপর স্টার্টিং স্থাণ্ডেলটা মেরে চুরমার করে দিতে ইচ্ছা হয় নরসিংয়ের। কিন্তু গাড়ীথানার শোভা বাড়িয়ে রেগেছে বলে ভাঙে. না। যাক সে কথা। স্পীডোমিটার

থাবাপ হয়ে গেলেও নরসিং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বঝতে পারে গাড়ী কত মাইল জোরে চলছে। ছ-দাত মাইল। এর চেয়ে কমিয়ে শেষ পর্যান্ত পাঁচ মাইলে নামালেও উপায় হবে না। ছ্যাক্ডা গাড়ীর পক্ষীরাজেরা তার চেয়েও কম জোরে চলেছে। ওদের আর দোষ কি ? আকারে রামছাগলের চেয়ে একটু বড়, থেতে না পেয়ে এবং খাওয়ার অভাবে অষ্টপঞ্জর ঝরঝর করছে, নাক দিয়ে ছল গড়াচ্ছে, চোথের কোণে পিঁচটি জমেছে; লোহা এবং কাঠ দিয়ে গড়া ওই গাড়ী তার উপর পাচ থেকে দাত জন দোওয়ারীর ওজন টানবার ওদেব ক্ষমতা কোথায় ? টানে চাবুকের চোটে—জান দিয়ে কলিজা ফাটিয়ে টানে, দাঁড়াতে পেলেই হাঁপায়। কতকগুলোর পিঠে গাড়ীর সাজের ঘর্ষণ লেগে ছাল চামড়া উঠে দগদগে ঘা হয়েছে। মধ্যে মধ্যে মায়া হয় নরসিংয়ের। মনে হয় ওই কোচম্যানগুলোকে ধরে ওই চাবুক কেডে নিয়ে চাবকায়। আবার কথনও কথনও দয়াও হয়। মনে হয় সে মোটর নিয়ে আসাতেই ওদের মন্দ দশা আরও মন্দ হয়ে গিয়েছে। কোচমানদের রুটি ঘোড়াগুলোর দানা-পানিতে সেই ভাগ বসানোর জন্মেই ওদের ওই দশা। এরু আগে বোধ হয় আরও একটু গায়ে-গতরে ছিল ঘোডা গুলো। কিন্তু দে কি করবে ? এই তো ছনিয়ায় ধারা-ধরন। একজন ওঠে একজন পডে। মাহুষের মত এই দব ব্যাপারেও ঠিক ওই এক ধারা-ধরন। কেরো। দিন এদে রেডির তেলকে ওচালে। লঠন এদে ডিবিয়াকে ওঠালে। তুমড়ে ভাঁজার চাকু ছুরির আমদানী হল, কামীরে ছুরির দিন গেল। ক্ষুরের মাথা থেতে বসেছে, বাজারে 'বেলেড' ক্ষুর এসেছে। গাঙের বুকে নৌকার বেওয়াজ উঠতে বসেছে ইষ্টিমারের ধাকায়। তামাকের ব্যবসাতে মন্দা পড়েছে, সিগারেট চলছে মুথে মুথে। কলকাতাতে ট্রামগাড়ী ঘোড়ার গাড়ীর মাথা থেয়েছিল, সেই ট্রামগাড়ী কায়দা হয়ে গেল— দোতালা বাদের রেওয়াজে। শ্রামনগর পাঁচমতীতে দে এসেছে মোটর নিয়ে, ঘোড়ার গাড়ী নাজেহাল হবেই; সে না এলে আর কেউ আদত। দে হয়তো ত্ব'দিন আগে এসেছে, অন্ত লোক আসত ত্ব'দিন পরে। তফাত এইটুকু।

ঘন ঘন বার কয়েক হর্ন দিয়ে নরসিং মুখ বাড়িয়ে বললে—কি হে পথ দেবে, না দেবে না? মতলব কি ?

উত্তর দিলু না ওরা। কষের দাঁতে জিব ঠেকিয়ে ক্যা-ক্যা শব্দ করে মাথার উপর চাবুক ঘুরিয়ে শব্দ করতে লাগল।

এদের দক্ষে লড়াই একদিন দিতেই হবে। না দিয়ে উপায় নাই। নিতাই পাশে দাড়িয়ে আপন মনেই গাল দিতে স্কুফ করেছে। নরসিং ছত্তির ছেলে—লড়াই দিতে পিছপাও নয়। কিন্তু দে তাকালে গাড়ী-ভর্ত্তি প্যাসেঞ্জাবদের দিকে। কেরাণীবার আব ইস্কুল মাস্টার সব। বিপদ এদের নিঘে। একটা কিছু হলে ওরা গাড়ী থেকে নেমে ছুটতে স্কুফ কববে। তারপর ওরাই দেবে তার ব্যবদার গায়ে জল। ইতিমধ্যে ওরা অনীর হয়ে উঠেছে। হাতের বিড়ি সব নিবে ক্লিক্সে, ধবেই আছে, উৎকল্পিত দৃষ্টিতে ঘোড়ার গাড়ীগুলোর দিকে তাকিয়ে—উঃ—আঃ কবছে। নবসিং আবার হাকলে—এই ঘোড়ার গাড়ী!

ঘো নার গাড়ীর একছন কোচোযান বললে—রাস্তা তো কাক বাবার নয়, এম না তুমি পিছু পিছু।

নিতাইয়ের আরে সহু হ'ল না, দে লাফিয়ে নেমে এগিয়ে গিয়ে বললে—মটরের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ী যেতে পারে না। তাকে বাস্তা ছেড়ে দিতে হবে।

একজন – এ দেই দোভান, দোভান আতে আতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে, তারপর বললে সকলের পিছনের গাড়ীওয়াল।কে—এ কাদির, দেনা বে চাবুকটা হাকড়ে শালার মুযে।'

ি নিতাই ক্ষেপে উঠল। গাড়ীর প্যাদেঞ্জারদের দকলেও গ্রম হয়ে উঠেছে। একজন বললে—আজই গিয়ে একটা দর্থান্ত করতে হবে। এ তো ওরা অত্যাচার আরম্ভ করেছে।

একজন মৃপ বাড়িয়ে ব্ললে—কি হে, তোমাদের গাড়ী তোমরা এক পাশ করবে কি-না? সেভান হেসে দাঁত বার করে কাদিরকে বললে—আবে কাদির, শালা চুনো পুটিরা কি বলেছে রে ?

কাদির জবাব দিলে—বেইমান হারামী সব আজ মোটর পেয়েছে। সা-লা — মোটর—! সালা—!

নিতাই এগিয়ে চলল ঘোড়ার মুখের কাছে—গিয়ে লাগাম ধরে টেনে এক পাশে সরিযে দেবে জোর করে। নরসিং হঠাৎ ডাকলে—নিতাই।

নিতাই জবাব দিলে—থাম্ন, আমি দিচ্ছি ঠিক ক'রে।

ফিরে আয়।

ফিবে যাব ? নিভাই বিস্মিত হয়ে থমকে ঘুরে দাঁড়াল।

ইয়া। নরসিং ষ্টিযাবিংযে পাক দিয়ে গাড়ীর মূখ ঘোরাচ্ছে বাঁ পাশে। বাঁ পাশেব ঢালটা বেশ চওড়া। বেশ ক্রমে ক্রমে ঢালু হয়ে গালা মাটির সঙ্গে মিশেছে। নবসিং সামনে স্থিব দৃষ্টি রেথে ডাকলে—নিতাই!

নিতাইবের মন বিদ্রোহী হলেও উপায় নাই। গাড়ী নামবে ঢালের মুথে, সিংজীর বাঁ পাশে ত্বজন লোক বদেছে। মাডগার্মের্ড লোক বদেছে, বাঁ পাশটায় সিংজীর নজর পুরো চলবে না। ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে তাকে ওপাশটা দেখতে হবে, বলতে হবে সিংজীকে—"ঠিক আছে। চলুক, চলুক। হুঁসিয়ার, গচকা আছে, হুঁসিয়ার। আছ্যা—ঠিক হায়।"

গাড়ী নামল ঢালের মুথে।

ও বাবা, মাঠে নামছে কোথা হে? আবে ওহে—ওই, কি বিপদ; এই এই! ওহে! মাডগার্ডের একজন চীৎকার করে উঠল।

চুপ করুন, ঠিক আছে। ভয় নেই।

সোভান টেচাচ্ছে—চল—চল জলদি। সাপাসপ চাবকাচ্ছে ঘোড়া-গুলোকে। গুরা বুঝতে পেরেছে নরসিং মাঠে নেমে মাঠের উপর উঠবে। ঘোড়াকে প্রাণপণে মারছে গুরা।

গ্রীষ্মকালে শস্তশৃত্য ক্ষেত, সমতল মাঠে মাটি কঠিন হয়ে আছে। নরসিংশ্বের

গাড়ীর চাপে মাটির উপরের স্তরটা শুধু মুড় মুড় করে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে মাচ্ছে। গাড়ী ছুটছে—অস্তত পনের মাইল বেগে ছুটছে। শড়কের চেয়ে মাঠ অনেক ভাল।

গতির প্রতিযোগিতার একটা কৌতুক লেগেছে প্যাসেঞ্চারদের মনে।
সকলেই চেষ্টা করছে দেখতে—ভান দিকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ক্রমণ পিছনে
পিছয়ে যাওয়া ঘোড়ার গাড়ীগুলোর দিকে। দাঁতে দাঁত ঘষে ওরা ঘোড়াগুলোকে ঠেঙাচ্ছে। নরসিংও দেখে একটু হেসে দৃষ্টি ফিরিয়ে সোজা গাড়ীর
সামনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললে—হবে একদিন ওদের সঙ্গে।

আজই না-হাওয়ার জন্ম নিতাই একটু ক্ষ্ম হযেছিল। সে বললে— আপনি ভয় পেয়ে গেলেন নইলে আজই হযে যেত একটা হেস্তনেস্ত।

ভয় ? ুনরসিং রুক্ষদৃষ্টিতে তাকিয়ে রুচ্স্বরে বললে—ভয় ? নইলে—আজই তো—

ই্যা—ই্যা। কিন্তু প্যাদেঞ্চারদের কথা আমাকে আগে ভাবতে ইবে। ওঁদের আপিদ আছে, আদালত আছে, ইস্কুল আছে। ওদের টাইম মাফিক পৌছে দিতে হবে আমাকে। তা ছাড়া মারামারি হলে—ওঁদের কারও কিছু হলে তথন কি হবে?

## ঠিক কথা।

হাজার হলেও তুই হলি হোঁংকা। বুঝলি ? ঝগড়া ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ানদের সঙ্গে আমাদের। ওঁদের কিছু নয়। সে ঝগড়া মারামারি করব আমরা। একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললে—হবে সে ঝগড়া. আলবং হবে, দেথবি সেদিন।

লক্ষিত নিতাই পিছনের দিকে তাকিয়ে গোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানদের দেখছিল, আর চেঁচিয়ে ডাকছিল—আও—আও—জলদি আও। নিজের খুদীকে দে ঠিক যেন ব্যক্ত করতে পারছিল না। তাই হিন্দী বন্ধ করে—তার মাতৃভাষায় প্রাণপণে চীৎকার করে ডাকলে—আয় রে—শালারা—আয়। তারপর দে দেখাতে আরম্ভ করলে বুড়ো আঙুল। তারপর দে আবার চীৎকার করে উঠল—পাঁচমতী শ্রামনগর, শ্রামনগর পাঁচমতী মোটর দাবিদ।

অকস্মাৎ সে চীৎকার করে উঠল, গেল রে—মল রে—গেল রে। আ— শালা!

নরসিং সম্ভস্ত সতর্ক হয়ে উঠল, গাড়ীর ব্রেক কষতে আরম্ভ করলে। প্যাসেঞ্চারেরা কেঁপে উঠল। বুক তাদের টিপ-টিপ করছে।

ছোট্ শালারা, ছোট্। রাস্তা বন্ধ ক'রে ছুটবে। শা--লা!

কোন বিপদ তাদের সামনে আদে নাই। বিপদ ঘটেছে ঘোড়ার গাড়ী-গুলোর। পাশাপাশি গাড়ীগুলো ছুটছিল প্রাণপণ গতিতে। হঠাৎ ঘটো গাড়ীর চাকায় চাকা বেধে গিয়ে বিপদ ঘটেছে। একথানার চাকা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়ে আর একথানার গায়ে হেলে প'ড়ে কোন রকমে মারাত্মক বিপদ থেকে বেঁচেছে।

নরসিং একবার তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তারপর সে অধিকতর সতর্ক দৃষ্টি নিজের গাড়ীর সামনে নিবদ্ধ করে ষ্টিয়ারিং ঘোরাতে আরম্ভ করলে। এইবার মাঠ ছেড়ে আবার সে শড়কে উঠবে।

শড়কে উঠে সে প্যাসেঞ্জারদের দিকে তাকিয়ে বললে—পরের মন্দ, বুঝলেন কিনা, এ যে করতে যাবে, বিপদ তারই হবে। আপন ধর্মে যে থাকবে, ভগবান তাকে রক্ষা করবেনই।

রান্তার উপর উঠল গাড়ী। থোলা রান্তা। সামনে আর ঘোড়ার গাড়ী নাই। নিতাই বললে, লেন—লাইন কিলিয়ার।

মাইল দেড়েক অতিক্রম করেই শ্রামনগরের তিন মাইল ভাল রাস্তা।
নরিসিং গাড়ীতে স্পীড দেবার আগে মাঠের দিকে তাকিয়ে আর একবার দেখে
নিলে। গ্রীন্মের ধূলিসমাচ্ছন্ন কাঁচা শড়ক, ধূলোর রাশি উড়িয়ে চলল গাড়ী।
পাঁচমতী-শ্রামনগর মোটর সার্ভিস।

আজ কিন্তু পঞ্চাশ মিনিট লাগে নাই। । লেগেছে সাতচল্লিশ মিনিট। তিন

মিনিট আগে এসে পৌছে গিয়েছে। প্যাসেঞ্চার নামিয়ে দিয়ে গাড়ী চলল—
হাই ইস্থল—পোস্টাপিস হয়ে মোড় ফিবে কোর্টের সামনে দিয়ে একসাইজ
আপিসের সামনে আবার মোড় ফিবে বাজারের মধ্যে মোটর পার্টসের
দোকানের কাছে।

পাঁচমতীর প্যাদেগ্রারেরা আজকাল ওই দোকানের দামনেই অপেক্ষা করে। সকালের দিকে প্যাসেঞ্জার থুব বেশী হয় না। রাত্রে যারা গঙ্গার ঘাট ইষ্টিশানে টেনে নেমে ওদিকের মোটর সার্বিদে শ্রামনগর আনে তারা এক দফা যায় প্রথম টি পে। তারপর হুটো টী প-একটা আটটায়, শেষটা সাডে দশটায়। এ ছটো টিপে লোকজন বেশী হয় না। কোন টিপে তিন, কোনটায় চার। বিকেল বেলা থেকে পাঁচমতী ঘাবার লোক বেশী। সকালে যারা এল তারাই ফেরে। সাড়ে তিনটে থেকে টীপ স্থক; সাড়ে তিনটেয় ছেড়ে চারটে পাঁচ বা দুশ মিনিটে পাঁচমতী, সাড়ে চাবটেয় পাঁচমতীর তিন চারজন নিয়ে শামনগর পাঁচটায়। এবার পাঁচটা পনের মিনিটে বোঝাই গাড়ী নিয়ে পাঁচমতী। সকালের সেকেণ্ড টি পে যে কেরাণীবাবুরা আসে—তারাই ফিরবে। একেবারে ইা-ইা করে দাঁডিয়ে থাকে। °চেপেই বলে—চল—চল। কিন্তু তবু সকালের দেকে ও টি পের মত ভিড় হয় না। মাদগার্ডে কেউ বদে না। ভেতরেই বদে আট জন। দকালে বাদের কোন রকমে দেরী হয়ে যায় অথচ আপিদে ঠিক সময়ে পৌছতেই হবে, তারাই দায়ে প'ডে মাডগার্ডে বদে। বিকেলে আপিদের ভাডা নাই; আপিদের সায়েব নাই বাড়ীতে; কাজেট তারা ঘোড়ার গাড়ীতে এক আনা পয়দা বাঁচিয়ে একট আবাম না হোক আমিরী করে বাড়ী ফেরে।

গাড়ীখানা এসে দাড়াল মোটর পার্টদের দোকানের সামনে। নিতাই বেডিয়েটারের ঢাকনীটা খুলে দিলে। এক ঝলক টগবগে ফুটস্ত জল উছলে পড়ল, পোয়া বার হচ্ছে। ভিতর থেকে মগ বার ক'রে ঠাণ্ডা জল ভরে দিলে। গরমের দিন, ইঞ্জিন তেতে উঠেছে, একটু হাওয়া লাগার প্রয়োজন। রামেশ্বর আর তারক বদে আছে তেল-কালী মেথে। দেলাম করে রামেশ্বর বললে—কি সিংজী কেমন ?

হাসলে নরসিং, সেও সেলাম করে বললে—ভাল। আপনি ভাল ? এলেন কথন ?

রামেশ্বর এবং তারককে বদলী করেছে মোটর সার্ভিদের মালিক। তাদের সদর শহরে নিয়ে গিয়েছে, সেথানকার মেরামতী কারবারে কাজ দিয়েছে। এথানকার পাদরী সাহেব চিঠি লিথেছিল। সেই মেরী নীলিমার ব্যাপার! কোম্পানী ওদের বদলী তো করেইছে উপরস্ক শাসিয়েও দিয়েছে।

মেরী নীলিমা আশ্চর্য্য মেয়ে! চোথ রাস্তার উপর রেখে সেই যে বাড়ী থেকে বার হয়—ইস্কুলে পৌছুবার আগে চোথ তোলে না।

সাড়ে দশটা বাজে। এখন এখানে মর্নিং ইস্কুল চলেছে। এইবার সে ফিরবে। পাঁচমতী ট্রিপ নিয়ে যাবার পথে রোজ দেখা হয় তার সঙ্গে। এই ট্রিপে যাবার সময নরসিং ইচ্ছা করেই একটা রান্তা ঘুরে যায়। ব্যাপারটা নিতাই বুঝেছে। সে হেসে বলে—সিংজীর এই 'টিরিপে' 'দিগভম' হয়।

নরসিং কিছু জবাব দেয় না। গোপনে মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।
নীলিমা দাস বড় ভাল মেয়ে। তাকে তার ভাল লাগে। তার বেশী কিছু
নয়। জোসেফ মোটর ড্রাইভাব কিন্তু নীলিমা পাশ করেছে ইস্কুলে মাস্টারী
করে। নসীবের থেয়াল। গির্বরজার সিংহরায় বাড়ীর ছেলে সে, আর
গির্বরজার হাড়ি, থাদের—। থাক, তুনিয়ার হাল-চাল! আপশোষ করে লাভ
নাই। নসীবের থেয়ালে আজ সে মোটর ড্রাইভার। তার ওই ফট্কীই ভাল।

ফট্কীও আজ ক'দিন আসে নাই। শাহজী শুখনরাম কিছু আঁচ পেয়েছে বোধ হয়। কাঠেঘেরা বারান্দায় যে জানালাগুলো ছিল তাতে আজকাল সন্ধ্যার সময়েই মজবৃত তালা চাবী বন্ধ হচ্ছে। শাহু একদিন বলেছিল হাসতে হাসতে—আওরংকে কভি বিশোষাস করবেন নাই সিংজী। আরও থবর পেয়েছে, একদিন নাকি ফট্কীকে নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করেছে।
অন্তমনস্ক ভাবে নরসিং একটু সরে এসে নির্জ্জনে দাঁড়িয়ে ভাবছিল।
এখান থেকে নীলিমা দাসের আসবার পথটা দেখা যায়।

হন দিচ্ছে নিতাই। নিজের পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে দেখলে নরসিং। পকেটে একটা মোটা ওয়াচ বাথে সে। মেজবারু দিয়েছিলেন। সাড়ে দশটা বাজে। নরসিং সেথান থেকে এসে দাঁড়াল গাড়ীর পাশে। তিনজন প্যাসেঞ্জার এটিপে গাড়ীতে চেপে বসল। নিতাই হাণ্ডেল ঘুরিয়ে স্টার্ট দিলে।

পাঁচমতী! পাঁচমতী! পাঁচমতী! লাষ্ট টিবিপ, লাষ্ট টিবিপ!

গাড়ী চলল। ঘুবল নরসিংয়ের দিগ্রমের রাস্তায়। কই, কোথায় আজ মেরী নীলিমা দাস ? দূর থেকে ছাতা দেখা যাচ্ছে না তো ?

পথে একটা গরুর গাভীর আড়া। এথান থেকে তিন মাইল দ্বে এক জাগ্রত মা-কালীর স্থান। সেথানে যাত্রী যায় শনি মঙ্গলবার। একটা হাটও সেথানে আছে—আলু কলাইয়ের আড়ত আর গরুও বিক্রী হয়। গরুর গাড়ী এই পথে ভাড়া থাটে। শনি মঙ্গলবার মা-কালীর যাত্রী নিয়ে যায়। সোম শুক্রবারে হাট।

আছ এখানে ভূপা মাহাতো আর স্থিরাম কাহার তাদের ঘোড়ার গাড়ী
নিয়ে এসে জুটেছে দেখা যাচছে। গরুর গাড়ীওয়ালাদের সঙ্গে যাত্রী নিয়ে
কাড়াকাড়ি চলছে। এখানে কয়েক মৃহর্ত্তের জত্তে না দাঁড়িয়ে নরসিং পারলে
না। ভূপ। আর স্থিরাম এসেছে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের রুটি মারতে।
চলবে—তা চলবে। যাত্রীরা ঘোড়ার গাড়ী পেলে গরুর গাড়ীতে যাবে
কেন ?

পাঁচমতী! পাঁচমতী! পাঁচমতী! লাষ্ট টিরিপ! গাড়ী শ্রামনগরের মিশন গার্ল স্কুলের সামনে দিয়ে ধুলো উড়িয়ে এসে পড়ল তে-মাথায়। গার্লদ স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে মেরী নীলিমা। শহর পার হয়ে মাঠের মধ্যে এসে নরসিং বললে—রবিবার দিন মনে ক'রে রাথবি নিতাই, একথানা টামনা নিতে হবে সঙ্গে।

রবিবার এ লাইনেও ট্রিপ কম। ইমামবাজারের মত এখানেও রবিবারে আরাম করে নরিদিং নিতাই রাম। ঘাটরোড-ভামনগর সার্বিদের কোম্পানীর কারবারেও রবিবার ছটে নাই। এস-ডি-ও সাহেব টুরে বার হন শুক্র শনিবার থেকে রবিবার পর্যান্ত। টুরে না বার হলে যান ঘাটরোড—একবার সদর শহর ঘুরে আসেন। যে সপ্তাহে টুরে যান না সেই সপ্তাহের রবিবারটা তার ছটি।

এ রবিবার নরসিং সকালবেলায় দিকে লাস্ট ট্রিপ মেরে নিতাইকে বললে— সাহজীকে বলে রেখেছি ত্বখানা টামনা নিয়ে যাব। চাইলে দেবে।

টামনার প্রয়োজন সম্বন্ধে নিতাই কোন প্রশ্ন করলে না। সে কথা হয়ে গিয়েছে ওদের রাত্রির আলোচনার মধ্যে। শুকনো ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে নরসিং যে নতুন রাস্তাটা আবিষ্কার করেছে—ধান তোলার প্রয়োজনে গরুর গাড়ীর চাকার দাগ ধরে—সে রাস্তার জমির আলগুলো ছেটে সমান করে নেবে; কাজ খুব বেশী নয়, তিন জন ঘণ্টা কয়েক পরিশ্রম করলেই হয়ে ঘাবে। পঞ্চাশ মিনিট ক'মে এসে পয়তাল্লিশে নেমেছে এই কয়েক দিনের মধ্যে; কেটে ছেটে বেশ সমান করে নিলে চল্লিশ মিনিটে ট্রিপ এসে ঘাবে।

নিতাইয়ের সঙ্গে শুখনরামও বেরিয়ে এল। বললে—চলেন আমাকে ওকীলবাবুর মোকামে ছেড়ে দিয়ে যাবেন। দরকার আসে। নিজেই সে গাড়ীর দরজা খুলে ভিতরেব সিটে বসে পড়ল ধপ ক'রে। গাড়ীটা ছলে উঠল তার ভারী দেহের আকম্মিক পতনে। উপায় নাই। মহাজন। তার উপর তারই বাড়ীতৈ রয়েছে। এ বেগারটুকু দিতেই হবে। সাহজী সিগারেট বার করে বললে—খান।

হঠাৎ বললে—ওই কেরেন্ডানটার বাড়ীমে আপনি যান সিংজী ?

নরসিং বিরক্ত হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে সাছজীর দিকে চেয়ে আবার তথনি সামনে চোথ ফিরিয়ে নিলে।

সাহু বললে—আরে রাম-রাম। কেরেস্তান উলোক। না—যাবেন না আউর। আরে ছি! এর পর সে অনর্গল অঙ্গীল কথা প্রয়োগ ক'রে যায় জোসেফ এবং মেরী নীলিমা সম্পর্কে। নরসিংকে উপদেশ দেয়—ওই কেরেস্তান মেয়েটির মোহে যেন কদাচ না পড়ে।

নরসিং চূপ ক'রে গাড়ী চালিয়ে যায়, কোন উত্তর দেয় না। বিশেষ করে আজ এই রবিবার দিন—সাহুর কথাগুলো তার কাছে অত্যন্ত বিরক্তিজনক হয়ে উঠছে। রবিবার বিকেল বেলা জোসেফের বাড়ীতে চমংকার একটি চায়ের আসর বসে। রবিবার দিন জোসেফদের সাজ পোষাকের ঘটাটা একটু বেশী। থাওয়ার-দাওয়ার আযোজনেও বেশ একটি পারিপাট্য থাকে। রীতিমত মাথন দিয়ে টোষ্ট, বাড়ীর তৈরী কেক, ডিম, তার সঙ্গে চা। বিকেলের আসরে জোসেফও প্রায় সাহেবের টুর সেরে ফিরে আসে; ত্ব এক রবিবার থাকে না। কিন্তু সে না থাকলেও ক্ষতি হয় না। নরসিং বেশ স্বচ্ছন্দেই যায়। মেরী নীলিমার সাহচর্য্য তার ভাল লাগে। সে মনে মনে ধল্যবাদ দেয় ভগবানকে যে ভাগিস জোসেফ মোটর ড্রাইভার হয়েছে নইলে নীলিমার মত মেয়ের সঙ্গেত তার কথা বলার স্থযোগই জুটত না! আরও ভাবে—হুনিয়ার মালিকের মজার থেয়ালের কথা। জোসেফের ঠাকুর্দার বাপ ছিল গির্বরজার হাড়ি। ছাত্রিদের বাড়ীর সবচেয়ে ছোট কাজ করত। কেন কৃষ্ণান হয়েছিল সে কথাও থোঁজ-ধবর নিয়ে জেনেছে নরিদিং।

জোদেফ থেকে তিন পুরুষ আগে তার ঠাকুদ্দার বাপ অর্থাৎ প্রপিতামহ ক্লুকান হয়েছিল। কুন্চান হয়েছিল আত্মরক্ষার জন্ম। গিরবরজার সিংহদের উচ্ছিষ্ট একটি গোপকন্তা বোগজীৰ্ণ হয়ে অকাল-বাৰ্দ্ধক্যে কুৎসিত হয়ে পড়ায় রক্ষক সিংহটি তাকে ত্যাগ ক'রে পথে বার ক'রে দিয়েছিল। একটা প্রবাদ আছে যে, পশুরাজ সিংহ কথনও রোগা জানোয়ার থায় না। গিরবরজার সিংহরা সে প্রবাদ মেনে চলত। তথু গিরবরজার সিংহরাই নয়, যৌবন-বিলাসী প্রস্তরাজ মাত্রেরই এই এক স্বভাব। এ পগুরাজেরা শুধু গুজরাট বা আফ্রিকায় বাস করে না, এ নরসিংহেরা পৃথিবীর সর্বত্তই বাস করেন। থাক্ সে কথা। ওই রোগজীর্ণ অকালবৃদ্ধা গোপকন্যাটিকে সিংহমশাই পরিত্যাগ করার পর তাকে আশ্রয় দিয়েছিল জোদেফের প্রপিতামহ। দে ছিল ওই সিংহমশায়টিরই অহ্নচর: পুরাকালের গল্পের সিংহ ব্যাঘ্রের অহ্নচর শূর্গাল বললে ঠিক হবে না. তবে সেনাপতি বন্তবরাহ বললে ভুল হবে না। দেও ছিল শক্তিশালী লাঠিয়াল। স্বস্থ যৌবনধন্তা ওই মেয়েটির প্রতি তার একটা আকর্ষণ ছিল, প্রভুর ভয়ে দমিত আকর্ষণ: সেই আকর্ষণেই কঙ্কালদার মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়ে তার অতৃপ্ত মালিকানা স্বত্বের কামনা পরিপূর্ণ করতে চেয়েছিল। নিছক মালিকানা স্বত্ত ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ উর্ব্বর জমিতে বালি প'ড়ে মরুভূমি হয়ে গেলে যে অবস্থা হয়—মেয়েটিরও তথন ঠিক দেই অবস্থা। সিংহ তাতে তথন আপত্তিও করে নাই। ছেঁড়া জুতো পথে ফেলে দিলে যদি কেউ কুড়িয়ে নেয়—তাতে আপত্তি কেউ করে না, কিন্তু জোসেফের প্রপিতামহের অধ্যবসায় ছিল অপরিসীম। দে মেয়েটার দেবা আরম্ভ করলে। দেবা আর অন্ত কিছু নয়— তাকে দিলে দে পরিপূর্ণ বিশ্রাম আর আহার। আহার তাও আঙ্গুর বেদানা ভালিম এসব নয়—দে তাকে খেতে দিলে তারা যা থায়, পাঁকাল মাছ, শাম্ক, গুগলি, ডাল, ভাত আর বাড়ির গরুর খাটি হুধ। মাদ কয়েকের মধ্যেই

মেয়েটার মাথার চুল উঠে গেল, গাল হুটো হয়ে উঠল কাঁচা টমেটোর মত। ক্রমে মাথায় চুল গজাল, কাচা টমেটোর মত গাল ছটোয় যেন পাক ধরলো। কপালের কালচে ভাবটা কেটে গেল, ফুটে উঠল তার সাবেকের রঙ। মেয়েটাকে নিয়ে জোদেফের প্রপিতামহ প্রায় পাগল হয়ে উঠল। মেয়েটাও, ক্বতজ্ঞতাই হোক আর প্রেমই হোক, একটা কিছুর বশবর্ত্তী হয়ে একাস্তভাবে আত্মসমর্পণ করলে রক্ষাকর্তার কাছে। জাতি বিচার করলে না, রূপ বিচার করলে না, অবস্থা বিচার, কি অন্ত কোন বিচারই করলে না। মেয়েটার নব কলেবরের কথা গিয়ে পুরাতন সিংহ মালিকের কানে পৌছল। সিংহজাতীয় পুরুষেরা চায় যৌবন, রূপ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য কি ছোয়াছু যির বিচার করে না, তুছুলোডবা স্ত্রারত্ব স্পর্শ করতে কোন দ্বিধা তাদের নাই—পূর্ব্ব মালিকও সিংহ—দেও এ বিচার করলে না। একেবারে সরাসরি গিয়ে সিংহ মহাশয় জোদেফের প্রপিতামহের বাডির দরজায় কেশর ফুলিয়ে দাত বার করে থাবা গেড়ে বদল। জাতিগৌরবে বঞ্চিত জোমেফের প্রপিতামহ সাহসের অভাবে সিংহপদবাচ্য ছিল না বটে, কিন্তু গো এবং শক্তিতে দে কম ছিল না—এদিক দিয়ে বিচার করলে অনায়াদেই তাকে ভীম-বরাহ বা মহিষাম্বর বলা যেতে পারত। দন্দ যুদ্ধও বাধত, কিন্তু এই মেয়েটি তাকে স্থবৃদ্ধি দিলে। বাত্তির শেষ প্রহরে ত্ব'জনে উঠে গ্রাম ত্যাগ করলে। আশ্রয়ন্ত্রল আবিষ্কার করেছিল অবশ্য জোদেফের প্রপিতামহ নিজেই। পাদরীরা তথন এ অঞ্চল ধর্মপ্রচার করতে উঠে-পড়ে লেগেছিল। তুলদী-মাহাত্ম্যের কর্দয্য ব্যাখ্যা ক'রে—উলঙ্গিনী কালীমূর্ত্তির বর্বরতা ও অসভ্যতা লোকের চোথে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে কালা-আদমীকে গোরা বানাচ্ছিল। সর্বাদেশে সর্বাকালে সমাজে ও রাষ্ট্রে অবহেলিত নিপীড়িতেরাই মজ্জমানের তণ থেকে তুণান্তর আশ্রয় গ্রহণের মত ধর্ম থেকে ধর্মান্তর গ্রহণ ক'রে থাকে: জোসেফের প্রপিতামহও সটান এসে উঠল খ্যামনগরে পাদরীদের আশ্রয়ে। মুসলমান হওয়ার কথাও ভেবেছিল, সে তথন মরিয়া, ওই মেয়েটিই তথন তার नव ; किन्न जात वित्वहनाम मूननमान रखमा जान मत्न रम नारे। मूननमात्नता

ঠিক ওই পাদরী সাহেবের মত ঐশ্বর্য বা জোরালো আশ্রম দিতে পারে না—
আরও একটা কথা মনে হয়েছিল—সেটা আশক্ষার কথা—সিংহদের মত থাঁদের
মধ্যেও নারী-শিকার নিয়ে মারামারি বেশী; ওদের মধ্যেও শের মর্দানার
প্রাত্তাব অনেক। আরও ছিল। জোসেফের প্রশিতামহ জানত যে মুসলমান
হলেও মীরজা, মল্লিক, থাঁ ওরা তার সঙ্গে চলবে না, ভাল কুলের সেপেরাও তার
সঙ্গে চলবে না, তাকে চলতে হবে এই সব ঘরানা ঘরের বাড়িতে ঘারা চাকর,
থেটে থায়, যাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা ভোরবেলা গ্রাম গ্রামান্তরে কাঠ ভেঙে
আনে, পাঁকাল মাছ ধরে—তাদের সঙ্গে। কেরেস্তান ধর্মে এ সব নাই বলেই
তার ধারণা ছিল। তাই সে মেয়েটিকে নিয়ে সটান এসে উঠল শ্রামনগরে;
পাদরীদের গীর্জার সিঁড়ির পাশে আন্থানা গাড়লে। শ্রামনগরে তথন একজন
রান্ধণ, ছুজন কায়ন্থ এবং ঘর ছুয়েক মুচি—এই নিয়ে সবে ঐশ্বান-পল্লীর পত্তন
হয়েছে। রান্ধণ যুবকটি তথন দাড়ী রেথেছে এবং সে দাড়ী বেশ বড়ও হয়েছে।
পাদরীদের মত আলথাল্লা প'রে বুকে লোহার 'করস' ঝুলিয়ে সে বেড়ায়।
কায়ন্থেরা চাকরী করে। একজন সকলকে লেথাপড়া শেথায়। অন্তজন

ব্রাহ্মণ ছেলেটি বিয়ে ক'রে নিয়ে এল ম্রশিদাবাদ থেকে, চমৎকার মেয়েটি
— বৈছা কেরেন্ডানের মেয়ে; কায়স্থোও বিয়ে করলে; একজন কায়স্থ বিয়ে
করলে কলকাতায়, বিয়ে ক'রে সেইখানেই সে থেকে গেল। অন্যজন বাধ্য
হয়ে বিয়ে করলে ওই মুচি কেরেন্ডানদের একটি মেয়েকে। বাধ্য হয়ে বিয়ে
করলে, তার কারণ মেয়েটি তথন সস্তানসম্ভবা।

তার পর তিন পুরুষ ধ'রে অর্থাৎ জোসেফ পর্যান্ত পরিবর্ত্তন অনেক হ্য়েছে। ব্রাহ্মণ ক্লুচানের বংশের একটি শাখা এখনও এখানে আছে। বাকী তিনটি শাখা এখান থেকে চলে গিয়েছে। একটি শাখা কলকণ্ডায়, এক শাখা মাদ্রাজ অঞ্চলে, অন্তটির থোঁজ কেউ জানে না; কায়ন্তের যে ছেলেটি বিয়ে ক'রে

## অভিযান

কলকাতাতেই থেকে গিয়েছিল তাদের বংশের ছেলেদের কয়েকজন পুলিশ সাৰ্জ্জেন্ট হয়েছে। ব্ৰাহ্মণ ছেলেটির যে শাখাটি এথানে আছে তাদের বাড়ির কর্ত্তা এথানকার পাদরী রেভারেও ব্যানার্জ্জী। ব্যানার্জ্জীর হুই ছেলে, এক ছেলে এম-এ পাশ ক'রে ডেপুটিগিরি পেয়েছে। অন্তটি বি-এ পাশ করে বসে আছে। বদে আছে তার কারণ ছেলেটি কানা এবং থোঁড়া তুইই। ছেলেবেলায় পায়ে অপারেশন হযে একটা পায়ের গোডালী গিয়েছে অকেজো হয়ে, তারপর এই কয়েক বংসর আগে স্মলপক্ষ হয়ে একটা চোথ গিয়েছে। ছেলেটির সম্ভবত বিয়ে হবে না। কে দেবে ওকে মেয়ে ? যে সমাজে ওদের করণ-কারণ দে সমাজে কেউ বিয়ে করবে না ওকে। ওদের বাড়ির ছেলে-মেয়ের বিয়ে আজও এখানে হয় নাই। ছেলে-মেয়েরা কলেজে পড়তে যায়— কলকাতাতে, সেথানে ওদের জানাশুনা বনেদী ঘর আছে, বেশ একটি গোষ্ঠীর গঙীতে ঘেরা সমাজ ও আছে। তারই মধ্যে চলাফেরা করতে করতে ছেলে মেনের আলাপ পরিচ্য হয়। সে পরিচয় ঘন হযে প্রেমে দাঁড়ায়—বিয়ে হয়। ক্রমে অবশ্য গণ্ডীর পরিধি বাড়ছে। মধ্যে মধ্যে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যাদের বলে, তাদের সঙ্গেও তু-একটা করণ হচ্চে। একজন বিলেতে গিয়েছিন, সেগান থেকে সে থাটি ইংরেজ মেয়ে বিয়ে ক'রে এনেছে।

বাকী ঘর কয়েকটির কয়েকটি শাখাও এথান থেকে চলে গিয়েছে; যারাই লেগাপড়া একটু ভাল শিথে ভাল উপার্জ্জন করছে, তারাই চলে গিয়েছে কে কোথায় ঠিক সন্ধান জানা নাই। বেশ নাম-করা বড় কেউ হয় নাই, তাই কেউ সন্ধানও রাথে নাই। বাকী কয়েক ঘর এগানে পড়ে রয়েছে, মিশনের কাজকর্ম আঁকডেই আছে। ত্-চারজন ছোটখাটো ব্যবসা বাণিজ্য করে; কয়েকজন বেকার—সামান্ত লেগাপড়ায় পাঠ্য জীবন শেষ ক'রে মদ থেয়ে গুণ্ডামী করে কাল কাটাছে; প্রথম জীবনে জোসেফও ছিল ভাদের মধ্যে একজন; পরে সে নিজেকে সংশোধন ক'রে মোটর-ড্রাইভিং শিথে ড্রাইভারী করছে। মেয়েরা অল্লম্বল্ল লেথাপড়া শিথে এথানকার ছেলেদের কাউকে বিয়ে

ক'রে ঘর-সংসার করে। সকলেই অবশ্য চায় এদের মধ্যে যে ছেলেটি ভাল তাকেই ভালবাসতে, কিন্তু ভাল ছেলেরা এথানকার মেয়েদের দিকে তাকায় না, তারা অবসর থোঁজে বাইরে যাবার, সেথানে গিয়ে তার মনোমত জীবনসঙ্গিনী খুঁজে নিতে চায়।

যে কায়স্থ ছেলেটি বাধ্য হয়ে মুচির মেয়েটিকে বিয়ে করেছিল তাদের উপাধি ঘোষ; ঘোষ-বাড়ির একটি ছেলে ম্যাটিক পাস ক'রে রেলে গা**র্ড** হয়েছে, তার দিকেই এখন সব বাড়ির গৃহিণীদের নজব, অবিবাহিতা মেয়েগুলিও মনে মনে তাকেই কামনা করে; নীড় বাধার স্বপ্ন দেখে—লাল পেন্টিং করা রেলের বাংলো, সামনে এক টুকরো বাগান, তুষারে জানালায় রঙীন ছিটের পরদা, বাবানদায় কিছু আসবাব, একজন থানসামা ইত্যাদি। আরও চুটি ছেলে এথানে কোর্টে কেরানীর কাজ করে। তাদেরও তারা অবহেলা করে না কিন্তু ধরা দিয়ে বাঁধা পড়তেও চায় না। জোসেফের বোন মেরী নী**লিমা** কিন্তু স্বতন্ত্র ধরনের মেয়ে। কালো মেয়েটির মনে যে কি স্বপ্ন তা দে-ই জানে। সে এদিক দিয়ে একেবারে হিম-শীতল নিস্পন্দ অর্থাৎ মৃত বললেই হয়। সে ওই গার্ড সাহেবের বাড়িও কোন দিন যায় না। সে বাড়ি এলেও যায় না। এথানকার মেয়েদের মধ্যে সেই কেবল ম্যাটিক পাস। তাও থার্ড ডিভিশনে পাস করেছে। রেভারেও ব্যানার্জীর চেষ্টায় এথানকার এম-ই গার্লস স্কলে দব চেযে ছোট শিক্ষয়িত্রীর চাকরী পেয়েছে। ম্যাটিক পাদও করেছে দে, ওই বেভারেও ব্যানার্জীর রূপায়। তিনি তার ওই কানা থোঁড়া ছেলেটিকে বলে দিযেছিলেন নীলিমার পড়াশুনা একটু দেখে দিতে। নীলিমার অ**দীম** ধৈয্য তাই ওই বসন্তের দাগে ক্ষতবিক্ষত একচক্ষু লোকটার কাছে মা**দের** পর মাস বসে থেকে পড়া বলে নিয়েছে। এথনও দিনে একবার যায় তার কাছে, ইচ্ছে—প্রাইভেটে আই-এ দেবে। কেরানী ছেলে দুটি অত্যস্ত ব্যগ্র তার মনোরঞ্জনের জন্ম। নীলিমার মত স্ত্রী তাদের কাছে আদর্শ স্ত্রী। স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের পরিশ্রমের উপার্জ্জনে এবশ একটি স্বচ্ছল স্থথের সংসারের

স্থপ্ন দেখে তারা। কিন্তু সমস্ত মিলিয়ে নীলিমার এ দিক দিয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা যায় না। অথচ এখানে সহর জুড়ে নীলিমাকে নিয়ে নানা অবাঞ্নীয় স্থালোচনা এবং আলোড়ন চলছে।

এখানকার হিন্দু এবং মুদলমান তরুণ সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ অংশ সতৃষ্ণ নয়নে নীলিমার দিকে চেয়ে থাকে। কুশ্চান-সমাজে স্থী-স্বাধীনতা প্রচলিত—এই বিধানকে তারা স্বেচ্ছাচারিতার স্বযোগের বিধান মনে করে এবং ক্ষণান মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলা-ফেরার কুৎসিত ব্যাখ্যা করে, প্রলোভন দেখায়, বিরক্ত করে। কথনও কথনও ত্ব-একটা নিন্দনীয় কাণ্ডও ঘটে যায়। ছ-চারটি মেয়ে এদের নিয়ে থেলাও করে। এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশের দৃষ্টি এখন পড়েছে গিয়ে এই কালো মেয়েটির উপর। সকল কুরুপক্ষে উপেক্ষা ক'রে তার প্রতি আকর্ষণের কারণ—সে লেগাপড়া শিথেছে। বাংলাদেশে আজও পর্য্যস্ত শিক্ষিতা মেয়েদের জীবন-দর্শনের যে বিকৃত ব্যাখ্যা সর্ব্বত প্রচলিত, এথানে **সে ব্যাখ্যা হয়তো একটু জোরালো। শুধু হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা** অংশই নয়, ওদের নিজেদের সমাজের বেকার ছেলেগুলিও তাদের অস্তর্ভু ক্তি। ভারাও শিস কার্টে. ইঙ্গিতে বঁসিকতা করে। তাকে রাস্তায় একা দেখলে মুসলমান ছোকরারা অন্ত দিকে মুথ ফিরিয়ে চিৎকার ক'রে বলে 'জানি'। হিন্দুর ছেলেরা গান ধরে; তাদের মধ্যে কবি-কবি ভারটা একটু বেশী। ক্বশ্চান বেকার পাশ দিয়ে যাবার সময় মৃত্রন্থরে বলে, ডার্লিং। তু-চার জন ভরুণ **উकीन** भारताव नीनिमारक देक्षिण निर्माल (अमनिर्वात करत्। ध्वाहे সবচেয়ে কুৎসিত এবং অশ্লীল।

নীলিমা কিন্তু নিস্পন্দ হিম্পীতল এদিকে।

নীলিমার ম। এর জন্ম বিরক্ত। মেয়ের বয়স হয়েছে; মা আর ইঙ্গিতে কথা বলে না, সোজা খুলেই বলে, তোর মতলবটা কি ? রেভারেগুদের বাড়ির কানা ছেলেটাকে বিয়ে করবি নাকি ? তা হ'লে কিন্তু আমি গলায় দড়ি দোবো। নীলিমা বলে—কেন সে নিরীহ লোককে নিয়ে পড়লে বল তো ? মা বলে—তবে ? তবে ব্যারিষ্টার-ম্যাজিষ্ট্রেট কে তোকে বিয়ে করতে আসবে ?

নীলিমা লেখাপড়া শিথে কথাবার্ত্তাগুলো একটু বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে বলে, শুধু বাঁকাই নয় অত্যন্ত ধারালোও বটে। মায়ের কথায় সে, একটুও বিচলিত হয় না, যদিই বা হয় তা অন্ততঃ বাইরে থেকে বুঝা যায় না। সে নির্বিকারের মতই হাতের কাজ ক'রে যায়, সেলাইয়ের কাজ করতে থাকলে সেলাই থেকে চোখ না তুলেই সে বলে—মন্ত বড় আয়নাখানা দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছ, আমিও আমার ব্যাগে আয়না রেখেছি একখানা,—কানাও নই, চোথের কোনো ডিফেইও নাই। আর তোমাকে দিব্যি গেলে বলতে পারি, সারাদিন থেটেখুটে রাত্রে কোনদিন স্বপ্ন দেখবার মত ঘুম পাতলা হয় না, স্থতরাং—। বাকীটা আর সে বললে না, মুখ তুলে মায়ের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল।

এই ধরনের জবাব ব্ঝতে মায়ের কট্ট হয় না বটে, কিন্তু এই ধরনের জবাব দিতে পারে না বলে মায়ের রাগ বেড়ে যায়। সে বলে—কিন্তু বিয়ে তো করতে হবে, না কি ? এর পর বয়স গেলে ওই পোড়া কাঠের দিকে কেউ ফিরে চাইবে আবে ? পাস করার গুমোর, বিশ টাকা মাইনের গুমোর তথন বুকে যে পাথর হয়ে বসবে!

নীলিমা তবুও হাসে।

হাসছিস যে ? তথন করবি কি ?

কি আর করব! জন্দন নদী অনেক দ্ব, কিন্তু গঙ্গা কাছে। গঙ্গাকেই জন্দন ভেবে নিয়ে রোজ গঙ্গাস্থান করব আর মথি-লিখিত স্থস্মাচার পড়ব; বাইবেলও পড়ব।

মা এবার দৃঢ়ভাবে বললে—কিন্তু ওই সিংয়ের গাড়ীতে চেপে যে রোজ ইন্ধুলে যাচ্ছিস, লোকে যে দশ কথা কানাকানি করতে আরম্ভ করেছে!

বোজ ?

দে তুই জানিস, আর যারা বলছে তারা-জানে।

যাক। তৃমি যথন জান না, তথন— বাধা দিয়ে মা বললে—লোক যে বলছে।

লোকের কথায় যদি বিশ্বাস কর তবে আমার উত্তরে তো তুমি বিশ্বাস করবে না, স্থতরাং কথা বলে তো কোনো লাভ নেই আমার।

মা বললে—লাভ না হোক, লোকদান তো হবে না।

হেসে নীলিমা বললে, হবে বইকি। কথা কটা বলার পরিশ্রমটাই লোকসান হবে।

মায়ের মৃথ দেথে মনে হ'ল, মা এবার রাগে কেটে পড়বে। তবে কি ভাবে কেটে পড়বে তাই বোধ হয় ভাবছে মা। কেলেক্ষারী ঝামেলা ভালবাসে না নীলিমা, তাই সেটা নিবারণের জন্ম কিছু বলবাব আগেই বললে, পাঁচ দিন গিয়েছি ওর মোটরে। তিন দিন দাদা সঙ্গে ছিল। ছ'দিন অবশ্য একা গিছেছি। তাতে যদি আমার দোষ হয়ে, থাকে, তবে দাদাব সঙ্গে লোকটি ব'জিতে এলে তাকে খাতিব কর কেন ?

আর থাতির করব না। স্পুষ্ট বলে দোব। লোকে পাঁচ কথা বলছে।

নীলিমা হেদে বললে—লোকের কথা ছেড়ে দাও। লোকে চায় ওর মোটরে না গিয়ে তাদের সঙ্গে গায়ে গা দিয়ে ইন্ধুলে যাই, তারা এস্কর্ট ক'রে নিয়ে যায় আমাকে। দাদাও ড্রাইভার— ও-ও ড্রাইভার, দাদার বন্ধু, লোকটিকে বেশ লাগে আমার। আরও ভাল লাগে কি জান ? গির্বর্জার ছত্রি—যার। এককালে আমার ঠাকুরদার বাপকে জ্তো মেরেছে, এঁটো থাইয়েছে—তাদের বাজ়ির ছেলে এসে—। নীলিমা হাসে। হাসি থামিয়ে আবার বলে—দাদাও ওকে খুদী করতে চায়। কিছু যদি বলবার থাকে তো দাদাকে ব'লো।

জোদেক নরসিংকে যে একটু খুনি করবার চেষ্টা করছে এটা সত্য।
নরসিং শুধু ড্রাইভারই নয়, সে গাড়ীর ওনার অর্থাৎ মালিকও বটে; মাইনের
চাকর নয় সে, সমস্তটা লাভেরই হকদার। স্বতরাং সমস্ত ড্রাইভার-মহলেই সে
হয় খাতিরের লোক, নয় তো ঈর্ধার পাত্র। রামেশ্বরপ্রসাদ, রসিদ—এরা তাকে

ন্দর্যা করে, তারা বলে ড্রাইভার-ওনার চামচিকে পক্ষী। জোসেফ কিন্তু ওকে খাতির করে। সে নিজে এমনি একথানি গাডীর মালিক হতে চায়। সব দিক দিয়ে নরসিং তার আদর্শ। নরসিংয়ের যেমন অতি অন্থগত ত্ব'টি লোক— নিতাই আর রাম আছে, তেমনি একটি লোক রাথবার কল্পনা তার। ত্ব'জন লোকে খরচ বেশি, একজন লোক রাখবে সে। ধোয়া মোছা, টকিটাকি মেরামত, চাকা পাংচার হলে ষ্টেপনী অর্থাৎ বাডতি চাকাটা খুলে পরানো, জগ দিয়ে ঠেলে গাড়ীটাকে উচ ক'রে তোলা—এসব কাজে ত্বন্ধন লোক হলে ভাল হয়, নিজেকে বেশি থাটতে হয় না, কিন্তু তেমনি তার থরচ**ও আছে।** সে নিজে বেশী থাটতে প্রস্তুত। এ ছাড়া নর্দিং গিরবর্ত্বার দিংহ-বাড়ির ছেলে —তারও পূর্মপুরুষ একদা গিরবরজার অবিবাসী ছিল—এই হিসাবেও থানিকটা তার ভাল লাগে। তার পূর্ব্বপুরুষ ছিল সিংহদের গোলাম—অম্পুর্য, সিংহদের কাছে হাত জোড় ক'বে থাকত; আর দে নরসিংয়ের বন্ধু, নরসিংয়ের নমান পদস্থ হয়ে ঘোরাফেরা করে এটাও তার বেশ লাগে। মেলামেশার মধ্যে এটা অবশ্য অহরহ মনে পড়ে না—কথনও কালে ক্সিনে প্রদঙ্গ উচলে, হঠাং মনে হলে বিচিত্র ধরণের তৃপ্তি অন্নভব করে দে। আরও একটা কারণ আছে। রামেশ্বর, রসিদ প্রভৃতি এথানকার ডাইভারদের দঙ্গে তার সদ্ভাব নাই। সে নিজে ক্লুনান, লেখাপড়া ওদের চেয়ে বেণি জানে, সভ্যতা-ভব্যতার আইন-কান্থনও বেশি জানে—নিজে সরকারী অফিসারের ড্রাইভার, সেই হেতু সে ত্রদের অসভ্য বর্ষর ভাবে এবং নিজেকে ওদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। রামেশ্বর বসিদ এরাও ওকে ঘুণার চোথে দেখে—কেরেন্ডান শব্দটাকেই ওরা অত্যন্ত দুণার সঙ্গে উচ্চারণ করে। মেয়েদের স্বাধীনতা আছে, তারা লেথাপড়া শেখে, েদজেগুজে পথে বেড়ায়, এজন্ত তাদের অল্লীল কথা বলে; বিশেষ ক'রে জোদেফের দঙ্গে মনোমালিতা হেতু এবং ম্যাটিক পাদ ক'রে ইস্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে ব'লে নীলিমার উপরেও তাদের আক্রোণটা বেশি। ওই সব নানা ধরনের সূত্র একদঙ্গে পাকিয়ে একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এই

ভাটলতার মধ্যে জোসেফ নরসিংয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। প্রীতির আধিক্য হেতৃই সে প্রীতিকে অকপটে প্রকাশ ক'বে নরসিংকে বৃঝিয়ে দেবার অভিপ্রায়েই জোসেফ প্রতি রবিবারে নিজের বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছে, তাদের সামাজিক রীতি অমুযায়ী মায়ের সঙ্গে নীলিমার সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে নীলিমার প্রতি রিসদ রামেশরের অভদ বর্বর আচরণের প্রতিবাদের দৃষ্টান্ত দেখাতেই সে বাইরেও নীলিমাকে সঙ্গে নিয়ে নরসিংরের সঙ্গে বেডায়, বাজারে দেখা হলে দাঁডিয়ে আলাপ করে। নীলিমার ইম্পুলে ঘাওয়ার সময় নরসিংয়ের পাঁচমতী যাওয়ার পথে গাড়ী থালি থাকলে গাড়ীতে চড়ে বসে। বেছসের ভাল লাগায় নরসিংয়েরও এটা ভাল লাগে। না, তার চেয়েও অনেক বেশি ভাল লাগে। অনুক্রক—অনেক বেশি। রূপ এবং যৌবনকে ভাল লাগা এক; এ ভাল লাগা আর এক ভাল লাগা। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত মেয়ের মধ্যে শিক্ষিত কালে। মেয়েকে সেই ভাল লাগার চোথে অশিক্ষিতা স্কুলরী মেয়ের চেয়ে অনেক বেশি ভাল লাগে। ফটুকী তে। তার উপর উচ্চিষ্ট।

জাইভার নরসিং জীবনে নীলিমার মত মেয়ের সাহচর্য্য কথনও কল্পন। করতেও পারে নাই। তার স্থ্রী জানকীর মৃত্যুর পর বিবাহের বংদনা তার মনে যথনই জেগে উঠত তথনই তার মনে পদত শহরে ইস্কুলে-যাওয়। কিশোরী মেয়েদের ছবি। তাদের সমাজে এ ধরনের মেয়ে নাই; যদিই দরে দ্রাস্তরে কোথাও থাকে তবে তার মত ডাইভারকে সে মেয়ে সমর্পণ করবে কেন তার অভিভাবক ? কথনও কথনও মদের নেশায় উত্তেজিত মন্তিক্ষে কল্পনা করত তার জতগামী এই মোটরে এমনি একটি মেয়েকে হাতে ধরে টেনে তুলে নিয়ে তিরিশ চল্লিশ মাইল স্পীডে পালিয়ে গেলে কি হয় ? মনে পড়ে যেত তার পির্বরজার সিংহ-বংশের আদি পুরুষেব কথা। আবার নেশা ছাড়বার সঙ্গে সক্ষেই তার ওটা স্বপ্রের মত মনে হত।

শিক্ষিতা কালো কুরূপা নীলিমার সঙ্গে আলাপ, তাকে গাড়ীতে চড়িয়ে ইন্ধুলে পৌছে দেওয়ার ভাগ্যটা তাই তার কাছে অকল্পিত সৌভাগ্য। সাধারণ ড্রাইভার-জীবনে এটা ব্যতিক্রম। সে অবশ্য গল্প শুনেছে ত্ব' দশন্ধন বড়লোকের ঘরের মেয়ে-বউ ড্রাইভারের প্রেমে পড়েছে, জানাজানি কানাকানি হতেই ড্রাইভারের চাকরী গিয়েছে। ত্ব' এক ক্ষেত্রে মেয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে পালিয়েও গিয়েছে, কিন্তু দেও ব্যতিক্রম। এবং সে ব্যতিক্রমের সঙ্গেও এ ব্যতিক্রমের পার্থক্য আছে। জোসেফ নীলিমাকে নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করে; তার গাড়ীতে চড়ে, পরিহাস করে, হাসে। সে সমস্তই প্রকাশ্য—সহজ, তার এতটুকু অংশও কোন শাসনে কোন বাবায় পীড়িত অথবা সঙ্কৃতিত নয়। এ যে অকল্পিত সৌভাগ্য!

জানকীর কাছে দে :প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—চরিত্রহীনা ক্সবী জাতীয় নারীর সক্ষে ব্যাভিচার করবে না। কিন্তু অপরূপ রূপযৌবনসম্পন্না এই ফট্কী মেয়েটার কাছে সে প্রতিজ্ঞা রাথতে পারত না, যদি না নীলিমা এসে তার গা ঘেঁষে না দাডাত।

এ ববিবারটা কাটল পাচমতীতে স্থবেশ দাদের ওপীনে। থরচ অবশ্র নরসিংয়ের কিন্তু বন্দোবন্ত সব স্থবেশেব। দাসজীর বন্দোবন্ত পাকা। হাঁদের মাংস—থিচুড়ী—মদ—মাছভাজা থেকে আরম্ভ করে—একজন বাউলের দেহতত্ত্বের গান এবং নৃপুর পায়ে নাচ পর্যন্ত। হেদে সে বললে—সব ঠিক ক'রে রেথেছি বন্ধু, নাচ-গান পর্যন্ত।

নরসিং হাসলে।

নিতাই বললে—আর যান মশাই। ডারী নিয়ে আবার নাচ গান হয় ?
দাস বললে—ছঁ-ছঁ। বিনা ডারী—লাল শাড়ীও হতে পারে—ভবে
স্বরেশ দাসের এলাকায় নয়, স্বরেশ দাস দেখিয়ে বন্দোবন্ত ক'রে দিয়ে আসবে
কিন্তু নিজে সেখানে থাকবে না।

নিতাইটা কেমন যেন গজগজ করছে ভেতরে-ভেতরে। থেটেছেও আজ খুব। মজুরের কাজ করেছে। ওকে খুসী করার প্রয়োজন আছে। নরসিং স্থরেশকে বললে—ওর ব্যবস্থা একটা ক'রে যদি দিতে পারেন তো ভাল হয়। হুরেশ বললে—আপনার ?

--ना।

— বহুং আচ্ছা। খুব খুদী আমি এতে। আচ্ছা, ও বেটার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি। ওই ছোঁড়াটা? রামটা?

একটু চুপ করে থেকে নরসিং বললে—ওর কথা নিতাইকে জিজ্ঞাসা করুন। নিতাই রাম ত্রুনেই গেল।

নরসিং স্থরেশের সঙ্গে বসে স্থে তৃংথের কথা কইলে। স্থ্রেশের তৃংথ নাই।
সে বলে—যো হোগেয়া সো যানে দো। সে সব ভেবে মন থারাবি করো না।
আনন্দ করো। ব্যস। বেশ ক্ষেক পাত্র পান ক'রে স্থরেশ নরসিংয়ের সঙ্গে
পাঞ্চা লড়তে বসল। ওই এক বাতিক স্থ্রেশের। বিশেষ করে মদ থেলে
তথন হুখত পাঞ্চা লড়াই চাই। লোক না পেলে হুটো ম্যাড়া আছে, তাদের
নিয়ে চুঁথেলে। নরসিংয়ের কিন্তু সমন্ত কিছুর মধ্যে নীলিমাকে বার বার মনে
পড়ল। বেশ কাটল রবিবারটা।

ভবে উৎসাহ যেন বেড়ে গিয়েছে।

গির্বরছা থেকে পাঁচমতির পথে শভক ছেন্ডে মাঠের বৃকের পথ কেটে সমান করে নেওয়ার পর হিসেব মত সময় বাঁচার কথা তিন থেকে পাঁচ মিনিট। কিন্তু নরসিং আজকাল এত জােরে গাড়ী চালাচ্ছে যে সময় বাঁচছে আট মিনিট। পঞ্চাশ প্রথমে নেমেছিল প্রতালিশে, কেটে নেওয়ার পর নামবার কথা চলিশে, কিন্তু সাঁইত্রিশের বেশী লাগছে না এখন। রামা নিতাইয়ের ধারণা—তাড়াতাডি ফেরার মূলে নরসিংয়ের আছে নালিমাকে গাড়ী করে ইস্কুলে পৌছে দেওয়ার সময় করে নেওয়ার চেষ্টা।

রাম। বলে—দাদাবার আজকাল উড়ে চলছে। শালা তুফান মেল!
নিতাই কিন্তু অসম্ভই, সে বলে—ই্যা, যেদিন গোঁতা থেয়ে ঘাড় গুঁজে পড়বে,
সেই দিন হবে।

রামা একটু বিস্মিত হর্ম নিতাইয়ের মূথে এ ধরনের কথা শুনে। কি হ'ল

নিতাইয়ের ? নরসিংও সেটা অস্কভব করলে ক্রমে। কিছু একটা হয়েছে নিতাইয়ের। সে একদিন স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করলে—কি হল ভোর বল দেখি ?

নিতাই বললে—হবে আর কি বলেন ? গাড়ী 'ডেরাইব' করা যে ভূলে গোলাম মশাই !

নরসিং স্বীকার করলে—তা বটে। নিতাইকে এথানে এসে অবধি ষ্টীয়ারিং ছেড়ে দেয় নাই। সে বললে—ঠিক ছায়, কাল থেকে একবেলা তোর, একবেলা আমার।

নিতাই খুদী হয়ে গেল।

নিতাই কিন্তু জবরদক্ত জ্রাইভার হবে। বেটার হাতটা একটু কড়া এই যা। বেটা যে রকম মোড নেয় জোরে! নরসিং বার বার ওকে সাবধান করে— থবরদার, মান্তবের জীবন তোর হাতে।

রামটাও মধ্যে মধ্যে ষ্টীয়ারিং ধরছে। নিতাইয়ের পাশে বদে ষ্টীয়ারিং ধরে। রাম হঠাং একদিন নরসিংকে চুপিচুপি বললে—নেতাই শালার পোকা চুকেছে দাদাবাবৃ! রামেশ্বরোয়ার সঙ্গে পরামর্শ করছে—ড্রাইভিং লাইসেন্স নেবে। আমাদের কাজ ছেড়ে ড্রাইভারী চাকরী করবে।

নরিদিং বিশিত হয় নাই। এ পথের এই ধারা। সে নিজেও জানে। সে যথন মেজবাবুর গাড়ীতে কণ্ডাক্টারের কাজ করতে করতে মোটর চালাতে শিথেছিল, তথন দে ড্রাইভিং শিথে লাইদেন্স নেবার জন্মেই শিথেছিল। রহমৎ ড্রাইভারের কাছে কাজ শিথে সে রহমতের জায়গাতেই ড্রাইভার হয়ে বসেছিল। নিতাইকে ড্রাইভিং সে যথন শিথিয়েছে, তথন সে মনে মনে ভেবেছিল—নিতাইকেও সে লাইসেন্স নেওয়াবে। এখানে এসেও সে-কথা সে ভেবেছে। সে নিয়ে কথাও হয়েছে। এ ছাড়াও তার মনে আরও অনেক কল্পনা আছে। সামনে বর্ধা এগিয়ে আসছে। একটু জাের বৃষ্টি নামলেই প্রথমে মাঠের পথ বন্ধ বে, তারপর ক্রমে কাচা মাটির শড়কও বন্ধ হবে। সে মধ্যে মধ্যে ভাবে—এই শ্রামনগরে সে ছােটখাটো একটা মেরামতী. কারখানা খুলবে; তার লাইসেন্সটা

পাচমতির রাস্তা ছাড়াও ওই শহরের ঘাট পর্যাস্ত বাড়িয়ে নেবে। তাতে এখানকার মোটর কোম্পানীর সঙ্গে একদফা ঝগড়া বাধবে। নরসিংয়ের ক্ষমতা নাই মোটর কোম্পানীর সঙ্গে ঝগড়া করবে। সে ভার্মন্ত শুখনরামকে যদি নামানো যায়। সাহজীর টাকা আছে। এ কাজে লাভ আছে। সাহজী যদি গাড়ী কেনে—একথানা বাস, একথানা মোটর; সবচেয়ে ভাল হয় যদি তার সঙ্গে একথানা ট্রাক কেনে। তাহলে জোর চলবে কোম্পানী। সে আর জোসেফ হ'জনে ভাগে কিনবে একথানা মোটর। একটাতে ড্রাইভার হবে নিতাই, একটাতে জোসেফ, অক্যটায় বামাকে বসালে চলে কিন্তু সে এখনও ছেলে মাক্রম, রামকে দে নিজের গাড়ীতে রেখে তালিম দেবে, অক্যটায় বসিয়ে দেবে হাকিজকে। হোটেলে জুযার আসরে যে রামেশ্বরের অক্যাযের প্রতিবাদ ক'রে বলেছিল—পরসাদ সাহেব এ অক্যায় আপনার। হাফিজ লোকটি ভাল।

আজ সকাল থেকে নিতাই ট্রিপে নাই। ছুটি নিয়েছে। বলেছে—আমার শ্রীর আজ ভাল নাই সিংজী। আমি আজ আর যেতে পারব না।

গায়ে হাত দিয়ে নরসিং দেগেছিল—গায়ে তাত তো নাই!

দৰ্ক্তাঙ্গ বেথা করছে, মাথা টিপটিপ করছে। আমি কি মিছে কথা বলছি মশায় ?

অবিশ্বাস করে নাই নরসিং, অবিশ্বাসবশত পরীক্ষা করবাব জন্তও গায়ে হাত দিয়ে ক্লেপে নাই, মমতাবশতই দেখেছিল, তাই নিতাইয়ের মেজাজ পারাপ দেখে তার বিশ্বাস হ'ল বেশী। নিশ্চয়ই বেচারার শরীর গারাপ, নইলে নেজাজ পারাপ কেন হবে! সঙ্গেহে হেদে দে ছ' আনা প্রসা দিয়ে বলেছিল— যাক্, শুয়েই থাক্। দোকান খুললে চার আনার মদ আর হটো কুইনিন থেয়ে নিস। আমি রামাকে নিয়ে চললাম।

পাচমতী থেকে ট্রিপ নিয়ে ফিরে দেগলে, নিতাই বাসায় নাই। মদের দোকানে, চায়ের দোকানেও পেলে না। পথে হাফিজ বললে—নিতাই বামেশরোয়ার সঙ্গে বোধ হয় শহরে প্রিয়েছে। শহরে ? আশ্চর্য্য হয়ে গেল নরসিং। এতক্ষণে চুপি চুপি রামা বললে— হযেছে দাদাবাবু। আপনাকে বলতে আমার মনে ছিল না।

রামার মৃথে নিতাইয়ের এই কথা শুনে দে আশ্চর্য্য অবশ্য হ'ল না, পাধীর ছানার ডানা গজায উড়বার জন্মই, নিতাই ড্রাইভিং শিথেছে লাইদেস নেবার জন্মই; কিন্তু তাকে লুকিযে তার শক্র ওই রামেশ্বরোয়ার সঙ্গে দোস্তি ক'রে যড্যন্ত্র ক'রে নিতে চলেছে—এ জন্ম তার ছংখ হ'ল। ড্রাইভারের মেজাজে ছংগ নীরব বিষয়তায় আল্লপ্রকাশ করে না, করে কোভের মধ্য দিয়ে। নরসিং বললে—শালা হারামী কাঁহাকা! ও, এই জন্মে বৃঝি ? তাই শরীর থারাপ ?

ক্ষুদ্ধ মনের তাড়নায় দে গাড়ীটাকে মোড় ফিরাবার মুথে নিয়ে গিয়ে ফেললে রাস্তার পারে, রাস্তা মেরামতেব জন্ত গাদা ক'বে রাখা পাথর-কুচির গাদার ওপর। কিন্তু ওস্তাদ ড্রাইভার নরসিং, শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলে ষ্টিয়ারিং, পায়ের চাপে গতি নিয়ন্ত্রিত করলে। ঠিক পার হয়ে গেল। শা-লা!

क-म्-म्-म्।

কি হ'ল ? গিয়েছে একটা চাকা! পিছুনের বাঁ। দিকের কোণটা বদে থাচ্ছে। বেক কমলে নবসিং। লাফ দিয়ে নামল রাম।

এঃ, একটা বোতল-ভাঙা কাচ দাদাবাবু। টাযারটার পাশে ঠিক দেই ক্ষয়া জায়গাটাতে ঢুকে গিয়েছে। পাথব-গাদায় বোতল-ভাঙা কাচ ফেলেছে কে?
নরসিং নামল।

ট্রিপের সময় চলে যাচ্ছে। আপিসের সময়। এই ট্রিপে বাঁধা থদ্দের অনেক। তার জন্তে অপেকা ক'রে থাকবে।

নিয়ে আয় জগ। নিজে লেগে গেল ষ্টেপনীটা খুলতে। মনটা খিঁচড়ে গিয়েছে, ফুটে-যাওয়া চাকাটাব বোন্টগুলো খুলতে ক্রমাগত বাধা পাচ্ছে। শালা নিমকহারাম বেইমান! ছোটলোকের বাচা তো হাজার হলেও!

কি হ'ল ? পাংচার ?

জোদেফ আর নীলিমা। নীলিমা ইস্কুলে ঘাচ্ছে। নরসিংয়ের মন থানিকটা

শ্বিশ্ব হ'ল। সে ওরই মধ্যেও নমস্বার কবতে ভূললে না।—নমস্বাব।
জোদেফ এদে দাঁডাল নবসিংযের পাশে।

আঃ! করলেন কি ? আঙুলটা জথম কবে ফেললেন ? সরুন, আপনি সরুন। আমি দেখি। নীলি, তুই ববং চলে যা আজ। আমি দেখি। সিংজী আঙুলটা জথম ক'বে ফেলেছেন।

নীলিমা আঙুলটা দেখে শিউবে উঠল। বেঁবে ফেলুন এক্ষনি। বাম, তুমি চট ক'রে গিয়ে থানিকটা ববফ নিয়ে এদ।

হেদে নরসিং বললে—ডাইভাবদেব ও বকম অনেক লাগে। বামেব এথন যাওয়াচলবে ন।।

নীলিমা বললে—না, চলুন, ওই আগে ববফ পাওবা ঘায়। আজন। উত্তঃ অংমার প্যাদেশ্ব বদে আছে পাচমতীতে। হন-হন ক'বে চলে গেল নীলিমা।

ঘটাং-ঘটাং-ঘট-ঘট-ঘট। জগ থুলে নিয়ে গাড়ীব ভিতৰে কেলে দিলে বাম, সেটাকে।

ছোদেফ বনলে, ও. কে.. ঠিক হয়ে গেছে।

পানেব দোকানের একট ছোকব, ছুটে এল। তাব হাতে নীলিমাৰ ক্যালে জভানে। থানিকটা বৰফ।

ভোসেফ বললে—লাগনে, উপকাব হবে। বাম, ভূমি ওব পাশে বদে আংঙ্লের ওপব ধবে বাধ। জান হাতে দিবিয় ষ্টিয়াবী চলবে ওব।

নরসিং স্তত্ত হাতটায় সিগারেট বাব ক'রে ধরলে। বললে—আপনি নিন, একটা বাব ক'রে আমার মূথে দিয়ে ধবিয়ে দিন।

দিগারেট ধনিয়ে দে গাড়ীতে চেপে বদল। বাম হাতে বনফ ধনেছিল।
নর্দিং দেলফ্স্টার্টার ব্যবহার কবলে। গাড়ীখানা গ্রহ্ম ক'রে উচল।
রামকে বললে—হাক্।

পাচমতী-পাচমতী-পাচমতী।

ফু ক'রে সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বরফ থেকে হাত টেনে নিয়ে সে গীয়ারের উপর রাখলে।

পাঁচমতী-পাঁচমতী-পাঁচমতী।

## চৌদ্দ

আরও মাদ থানেক পর। ভামনগর, ভামনগর, ভামনগর।

বর্ষা আরম্ভ হয়েছে। এবার বর্ষা নেমেছে দেবীতে। প্রাবণ মাদ—গোটা আষাত নরসিং গাড়ী চালিয়েছে। আকাশে মেঘ ঘুরছে। মধ্যে মুধ্যে রিম-ঝিম বৃষ্টি নামছে। কাঁচ। সড়ক হলেও নবাবী আমলে তৈরী রাস্তা, অন্তত তিন-চারশো বংসর ধরে জমে তলদেশ 'বজ্রকঠিন' হয়ে গিয়েছে। নর্দিং 'বজ্রকঠিন' শব্দটি ব্যবহৃত করে। 'বজ্র' নামক পদার্থটি আসলে কি এবং আসলে তার আকার-আয়তন আছে কিনা, দে দব বিশ্লেষণ করলে কথাটা দাঁভায় কিনা, এ সব প্রশ্নই তার কাছে নাই। সে শুনে আসছে কথাটা এবং কথাটা ভারী ভাল লাগে তার কাছে, তাই দে ব্যবহৃত করে। বজ্র বলতে নরসিং জানে, এ দেশে প্রবাদ প্রচলিত আছে—শাণিত এবং কঠিনতম একটা মস্ত্র। লম্বা তীরের ফলার মত আকার, দেটা আকাশে ক্রদ্ধ দেবতা কর্ত্তক নিক্ষিপ্ত হয়, ব্রহ্মশাপগ্রন্তের উপর এদে পড়ে। এমন কি, মধ্যে মধ্যে যে গাছের উপর বাজ পড়ে তার কারণ ওই অভিশাপ। ওগুলো ব্রহ্মশাপগ্রস্ত গাছ। বজ্রাস্থ্র এসে শাপগ্রস্তকে বিনাশ ক'রে আকাশে চলে যায়। একমাত্র কলাগাছের কাছে এই বছান্ত পঙ্গু। কলাগাছ হ'ল কলা-বউ, সে হ'ল খ্রীলোক, তার উপর যদি কথনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বাজ এসে পড়ে তবে সে আর ফিরতে পারে না। কলাগাছের কোমল বুক চিরে ফেলবামাত্র তার শক্তি লোপ পায়, আ্গুন নিভে যায়, বজ্রান্তের টুকরো ওই

গাছের মধ্যেই বন্দী হযে থাকে। সিঁনেল চোরেরা এর সন্ধানে থাকে। এ অস্ত্র যে পায়, তার আর ভাবনা নাই। ইট কাঠ পাথর এমন কি দেওয়াল যদি লোহারও হয় তবে এই ফলা দিয়ে কাটলে পাকা ফলের শাঁদের মত কেটে यार्व। छिनिए कार्ष्टे ना. या अस्न भरत ना. शक्त निरंत्र भिष्टल ভाঙে ना. একটা কণা প্র্যান্ত থদে না, এমনি কঠিন এই বজ্বান্তের:টুকরে।। তিন চারশো বছরের সভকটার তলাটা ঠিক তেমনি কঠিন। উপরে হাত দেভেক মাটি, যেটা হাল আমলে কেল। হয়েছে। তাই চাকাষ চাকাম ওঁড়ো হয়, গ্রীমে ধুলো হয়ে ওড়ে, বর্ষায় কানা হয়ে এলিয়ে পড়ে, বর্ষা ফুরিয়ে গেলে শুকিয়ে ঘায়ের মামডির মত কদর্য্য হয়ে ওঠে। কোন রকমে যদি এক পুরু সুদ্রিপাথর আর লাল মোরাম এনে বিছিয়ে দিতে পারা যায় তবে আর ভাবতে হয় না। একেবারে—নরসিং বলে— একেবারে ফাষ্ট কেলাদ মইর রোড হয়ে যায়। কিন্তু কে রাজা কে মন্ত্রী. কে শুরু কে গোনাই, এর পাতা করাই এক কঠিন ব্যাপার! গোটা রাস্তাটায় মুডিপাথর মোরাম দেওব। দূবে থাক, এর মধ্যেই কয়েকটা বিশ্রী গর্ত্ত দেখা দিয়েছে। দেওলিকে অন্ত ওইভাবে মেরামত করিয়ে দেবার **জগ্ত** নরসিং কণ্ট ক্রোবের কাছে গিয়েছিল। কণ্টাক্রার বলেছে—ওভারশিয়ারবার বললেই আমি করে দেব। ওভারসিয়ারবার বলেছে, মুড়িপাথর ? ক্ষেপেছ নাকি তুমি ? কাচ। সভকে হুড়িপাথর ?

নরসিং বলেছিল—এপন কয়েক মুড়ি ছড়িপাথর দিলে আর গওঁ হবে না। না হলে এক পশলা চেপে জল হলেই ও একেবারে 'জাওন গাড়া' হয়ে যাবে।

এপানে বর্ষণ হওয়াকে 'রুষ্টি হওয়া' বলে না, বলে 'জল হওয়া'। 'জাওন গাড়া' বলে জলে কাদায় ভর্ত্তি থানাকে। ওভারসিয়ার হেদে বলে দিয়েছেন— তথন গাছের ভাল কেটে ফেলে দিয়ে তার ওপর মাটি দিয়ে দেব।

নরসিং পরেছিল এস-ভি-ওকে। এস-ভি-ও ডিব্রীক্ট-বোর্ডে দর্থান্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমার থু দিয়ে দেবে, আমি রেকমেও ক'রে দেব। তাও করেছিল নরসিং। ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যান লিখেছেন—কাঁচা রান্তার মুড়িপাথর দিয়ে মেরামতের বরাদ কোন কালে নাই। যা নাই, তার রেওয়াজ আমি কি ক'রে করব ?

বেওয়াজ নাই। দেশে কি মোটবের বেওয়াজ ছিল কোন কালে? নরসিং ও নিয়ে আর মাথা ঘামাই নাই। ঘামিয়ে লাভ নাই। অল্লয়র রৃষ্টি এখন, এ সময়ে প্যাসেঞ্জারের ভিড় রাড়ছে। গোটা রাস্তাটা চটচটে কাদায় ভরে গিয়েছে, পিছল হয়েছে, বর্ষায় ভিজতে হচ্ছে মায়য়কে, হেঁটে যাওয়ায় অনেক কষ্ট, পথিকেরা এখন গাড়ীতে যেতে চায়। ঘোডার গাড়ীগুলো এর মধ্যেই ঘাল খেয়েছে, মোটবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হার মানতে বাধ্য হয়েছে। দশবারোখানা গাড়ীর কয়েক খানা শ্রামনগর শহরেই ভাড়া খাটে; খান ছই তিন গরুর গাড়ীর মাথা খেতে উঠে পড়ে লেগেছে। শ্রামনগর থেকে তিন মাইল দূরবর্ত্তী জাগ্রত মা-কালীর থান এবং গরু ছাগলের হাট—হাট দেবীপুরে ভাড়া খাটছে। খান পাচেক এখনও পথে চলছে। এ পাচখানা গাড়ীর ঘোড়া ভাল। কিন্তু রান্তায় কাদা দেখা দেওয়ার সঙ্গে তাদের অবস্থাও কাহিল হয়ে পড়েছে। ছেলেবলায় নরসিং পড়েছিল, 'গরু মহিষাদির ক্ষ্র চেরা বলিয়া কাদায় চলাচলের পক্ষে অনেক স্থবিধা হয়। এবং ঘোড়ার ক্ষ্র জোড়া বলিয়া কাদায় মধ্যে ঘোড়া ভাল চলিতে পারে না।' আজকাল রান্তায় ঘোড়াগুলা যখন অতিকষ্টে চলেতখন নরসিং আপন মনেই বলে—'ঘোড়ার ক্ষ্র জোড়া বলিয়া—।'

আজ বৃষ্টি কিছু বেশী হয়েছে; মোটবের চাকা শিছুলে যাচ্ছে, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট গর্ততে জল জমেছে, সমস্ত সড়কটার উপরেই চার পাঁচ আঙ্গুল পুক কাদার একটা আন্তরণ পড়েছে; এখানকার মাটি অত্যন্ত আঠালো, টায়ারে মধ্যে মধ্যে এমন কাদা জমে যাচ্ছে যে মাডগার্ড পর্যন্ত পুক হয়ে উঠে থস-থস শব্দ উঠছে। খুব সাবধানে যেতে হচ্ছে। মাঠের রাস্তা বন্ধ, সেখানে এখন কাদা এক হাঁটু সমান। ওদিকে নামলে আর রক্ষা নাই। রথচক্র গ্রাস হয়ে যাবে। ইঞ্জিন চলবে, চাকাও ঘুরবে, কিন্তু গাড়ী এক ইঞ্চি এগুবে না।

কাদার মধ্যেই চাকা সর-সর শব্দ করে পাক থেতে থাকবে। এইবার সাবিস বন্ধ করতে হবে আর উপায় নাই। 'ঘোড়ার ক্ষুর জোড়া বলিয়া' আদ্ধ রাস্তায় একথানাও ঘোড়ার গাড়ী নাই। কেবল গরুর গাড়ীগুলো চলেছে সেই এক চালে। কিবা বাত্রি কিবা দিন, কিবা গ্রীম্ম কিব। বর্ধা—সমান চালে চলছে ক্যা-ক্যা-ক্যাচ-ক্যাচ শব্দ করে, পাড়াগাঁয়ের দা'ঠাকুরি চালে—এক হাতে ছাতা লাঠি. এক হাতে ছাকো নিয়ে ভারিকী চালে চলার ভদ্ধিতে।

এই সময়টা কিন্তু ভাল রোজগারের সময় ছিল। ভাড়া বাড়িয়ে দিলেও কেউ আপত্তি কবত না, ঝিপি-ঝিপি বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্ম স্থড়স্ক করে ভতেব তলায় এসে চুকত। পাঁচমতীর যারা ডেলীপাসেঞ্জারী করে তারা বর্ধার সময়টা ভামনগর বসাে গাড়তে বাধা হয়। মােটব চললে তারাও বাঁচত। মকক অকশার দল সব; লেগপেডা শিগেছে, না, কচু শিগেছে। দর্থান্ত ক'রে তদ্বির ক'রে এই সাত মাইল রান্ত। পাকা করে নিতে পারে নাং বড় বড় জমিদার আছে, তাদের না ভাবনা না চিন্তা, জমিদারী করে যি তথ মাছ মাংস পায় আরে ঘুনায়ে, মামলা-খকদেন লেগেই আছে। সে চালায় তাদের কশ্বচারীবা রান্ত। পাকাই হোক আরে কাঁচাই হোক বাবুদের কিছু আসে যায় না। নেহাখ দবকার হলে পান্ধী আছে, ভিন্ততে ভিন্তবে বেঁহারা বেটাবা, কাদা ভাঙরে তারাই, কনেক বাডীতে বুড়ো হাতী আছে, বর্ধার সময় তাদের হাতী বার হয়। গপ-পপ ক'রে জল কাদা ভেঙে চলে।

— ভূম ক'রে একট ভূচিয়ার হবেন দ্ব। নর্দিং ইেকে উঠন।

দাননে একটা বছ পদ্দক ঠিক একেবাবে মান্নথানে, ছ্'পাণে ছ্'ফালি কাদাভরা ছারগা, থদ্দক বাহিবে যে দিকেই যেতে যাবে সেই দিকেই এক পাণের চাকা একেবাবে রাভার কিনারার উপব পড়বে। কোন রকমে যদি কিনারা ধ্বসে তবে মোটর নিয়ে 'মালকবাজী' অর্থাং উল্টে ডিগবাজী থেয়ে মাথা নিচ্ করে পড়বে। চাকা চারটে আকাশের দিকে উঠে যাবে। নরসিং অবশ্র ভয় ঝায় না, এ ভাবে মোটর চালানো তার নতুন নয়। মেঠো পাড়াগেঁয়ে যারা সাইকেল চালায় তাঁরা মাঠে আপথে সাইকেল চালিয়ে যায়; এও তাই। পাশে বসে রাম। পাশে সামনে সতর্ক দৃষ্টি রেথে বলে চলেছে—'চল চল, ইসিয়ারী হুসিয়ারী, বহুং আচ্ছা, বলিহারী, কেয়াবাং—জয় মা-কালী, ঠিক ছায়।' অতি সম্বর্পণে নরসিং চালিয়ে পার হয়ে আসে হর্গম স্থানটা। আরে কিন্তু সাবিস চলবে না মনে হচ্ছে। বন্ধ করতে হবে। ওদিকে ডিষ্টিক্ট-বোর্ড মেরামতিব নোটিশ দিয়ে রান্ডায় ট্রাফিক বন্ধ করবে হু-চার দিনের মণ্যেই। একটা সিগাবেট থাবার ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু উপায় নাই। রান্ডার যা অবস্থা তাতে ষ্টিযারিংয়ে এক হাতের জোর বেথে ভরসা হয় না। শালা শ্যারকি বাচ্চা নিতাই! বেটা ভেগেছে। পাথীর বাচ্চার ডানা গ্লালে সে আর মা-বাপের বাসায় থাকে না। উচ্ছে পালায়। নিতাই পালিয়েছে। সে থাকলে তাকে ষ্টায়বিং ছেছে দিয়ে একটা সিগারেট থেয়ে নিতে পারত।

এবার বাস্তা ভাল। গাড়ীর স্পীড বাড়ালে নবসিং। রাস্তায় রাহী চলেছে এক পাশ ঘোঁষে। জন ক্ষেক চলেছে ঠিক মাঝ্যান ব্যাবর। হর্ন দিলে নবসিং।

জালালে বে বাব।। মেটির এল, না, আপদ এল।

পাড়াগেঁযে হালফ্যাশানি চাষা-ভ্ষো শহরে চলেছে মামলা করতে। ত্চকে দেখতে পারে না নরসিং। 'আধ আখুরে' যে বলে এদের, সে মিথ্যে বলে না। অ-আ-ক-গ অক্ষব গুলোর আদখানা চেনে না। ছাপা অক্ষর চিনতে পারে, বানান করে পড়ে কোন রকমে; কিন্তু হাতের লেখা হলেই—বাস্, 'আজমীর গেখা'কে 'আজ মর গেয়া' এক প্রহর কসরতের পর।

বাম বলে উঠল—হা, হা—গর্ত্ত, গর্ত্ত—গচকা।

দেখেছি।—নরসিং গর্তের উপর দিয়েই গাড়িটা চালিয়ে দিলে, স্পীড একটু বাড়িয়ে দিয়েই চালিয়ে দিলে। জলভরা গর্তের উপর দিয়ে গাড়ি চলে এল কাদা জল ছিটিয়ে। নরসিং পিছনের দিকে চেয়ে বললে—শালা!

রাম এতক্ষণে বুঝেছে। সে হি-হি করে হেসে উঠল, সেই সর্বনেশে হাসি।

সে হাসি আরম্ভ হলে আর থামতে চায় না। প্যাসেঞ্চাররাও হাসছে। ওই চাষী ঘূজনের জামা কাপড় কাদায় ভরে গিয়েছে। মাথায় মূথে পর্যন্ত কাদা লেগেছে। একজনের বোধ হয় মূথের ভিতরে চলে গিয়েছে কাদা। লোকটা খু-খু করে থুথু ফেলছে।

জল বৃষ্টি হলে এই একটা আমোদ পায় নরসিং। শুধু নরসিং কেন ? সব ছাইভারেরই আমোদ লাগে। বিশেষ করে সাদা পরিদ্ধার জামা কাপত প'রে বেশ ফিটফাট বাবৃটি সেজে যারা যায়, তাদের দেখলেই গাড়ীব স্পীত বাড়িয়ে জলকাদার উপর দিয়ে গাড়ী চালাতে ইচ্ছে করে। কাদায় যখন নোপত্রবস্ত জামা কাপড় ছিটেয় ভ'রে গিয়ে চিতে বাঘ হয়ে ওঠে, তখন ওদের মূখেব চেহাবা দেখে সব চেয়ে আমোদ লাগে।

রামা এখন ও হি-হি করে হাসছে। নরসিং প্রাণপণে আত্মসম্বনণ করেছিল, এবার সেও হাসতে আরম্ভ করলে।

শ্রামনগর এসে গিয়েছে। এইবার পাথর দেওনা রাস্তা। চালাও। স্পীড বাড়ালে নরসিং। সময় সংক্ষেপের জন্ম নয, ভাল রাস্তায় জোরে চালাবার আরাম অথবা আনন্দের জন্ম। সময় এখন পঁয়তাল্লিশ থেকে পঁয়ষটিতে উঠেছে। কুড়ি মিনিট বেশি লাগছে। সে জন্ম প্যাদেজারদের অভিযোগ নাই, চোগ আছে তাদের, তারা দেখতেই পায়, অনুঝ নয়, ব্ঝতেও পারে এবং বিবেচনাও আছে তাদের—বিরক্তি হয়ত বোধ করে, কিন্তু তাদের চেয়ে বিরক্তি বোধ করে নরসিং নিজে। সাত মাইল রাস্তা আসতে যদি পঁয়ুখটি মিনিটই লাগে তবে

—বোধো, এই, রোগো।

পথের গারে জামা-কাপড়ের উপর ফাট মাথায় দিয়ে দাইকেল ধরে দাঁডিয়ে ওকে ? ও! শ্রামনগরের মিউনিসিপ্যালিটির ওভারসিয়ার বাবু।

ছঁ। বুঝেছে নরসিং ব্যাপারটা। তথনই বার বার বারণ করেছিল নরসিং—

ওরে রামা, একটা গাদা থেকে নিস না। পাঁচ জারগা থেকে নিলে ধরতে পারবে না।

## —বোখো!

রুখলে নরসিং। — নমস্কার বাবু। কোথাও মাবেন না কি ? সিট রাখতে হবে ?

দাঁত মৃথ থি চিয়ে উঠে ওভারসিয়ার এর উত্তরে বললেন—তোমার নামে আমি রিপোর্ট করব। তোমার সহিসের লাইসেন্সের মাথা থেয়ে দোব আমি। বদমাস পাজী লোক কোথাকার!

নরসিংয়ের পায়ের নথ থেকে মাথার চুলের প্রান্তদেশ পর্যন্ত একটা কুন্ধ বিহ্যুৎপ্রবাহ থেলে গেল। গির্বরজার ছত্রি-রক্তের এটা স্বভাব-ধর্ম।

কিন্তু তার আর একটা অভ্যাস-ধর্ম জন্মছে। ড্রাইভারী কর্ম করতে করতে ওভারিদিয়ার, ইঞ্জিনিয়ার, এস-ডি-ও, এস-পি, ম্যাজিষ্ট্রেট এদের ধমক থেয়ে সে ধমক হজম করার অভ্যাস। এই এখানে আসার যেটা হেতু; এস-ডি-ও বেত মেরেছিলেন। সেই বেত সে চেপে ধরে বলেছিল, মারবেন না স্থার! সেই হেতুটার মূলে তার যে অসহনশীলতা ছিল তার জন্ম নরসিং মনে মনে অস্থশোচনা করে। মনে হয় বেতটা এমন ভাবে চেপে না ধরলেই হ'ত। আরও হ'চার বেত হয়তো মারত এস-ডি-ও, তারপর ক্ষাস্ত হ'ত—তাতে তার রাগটা পড়ে যেত। তা হলে এত কালের সহিস ছেড়ে এই কাদামাটির হুর্গম পথে তাকে আসতে হ'ত না। সাপ যে সাপ, তাকেও মানিয়ে চলতে হয় অবস্থার সঙ্গে। নরসিং এটা নিজের চোথে দেখেছে। একই দিনে একটা বেদে হুটো সাপ ধরেছিল, একটা ধরেছিল মাঠে—নরসিং সেখানে উপস্থিত ছিল, আর একটা ধরেছিল গ্রামে—নরসিংয়ের প্রতিবেশী বাড়ীওয়ালা গড়াঞী মশায়ের বাড়ীতে; হুটোই গোথরো, আকারে আয়তনে ঠিক এক। কিন্তু মাঠের সাপটার সে কি তেজ, বেদের হাতে ঢালের মত করে ধরা ঝাঁপিটার উপর ছোবলের পর ছোবল মেরে নিজের মূখটাকে রক্তাক্ত করে ফেললে। আর গ্রামের সাপটার

বেন মরা, মাথা ত্'একবার তুললে, কিন্তু দক্ষে দক্ষে মাথা নামিয়ে নিজের দেহের পাকানো কুণ্ডলীর মধ্যে মুখটা গুঁজে দিলে। নরসিং বলেছিল— এটার জাত হ'ল আসল গোখবোর জাত। আর এটা হ'ল ঢোঁড়ার জাত বোধ হয়।

হেসে বেদে বলেছিল—আজে না, মাঠের সাপ আর গাঁয়ের সাপের এমনি তফাতই হয় আজে। মাঠের সাপকে মানুষের সঙ্গে তো ঘর করতে হয় না। মানুষের 'বেকম' জানে না। তাই একেবারে ফোঁসাচ্ছে। গাঁয়ের সাপ জানে, মানুষ কি! বুঝলেন আজে, তাতেই ওর। মানুষের কাছে 'বেকম' দেখায় না। 'আ্যাবস্থার মত বেবস্থা' আর কি।"

গির্বরজাব ছত্রির ছেলের বক্ত বংশধারা অন্তথাধী প্রথমেই চঞ্চল হযে উঠলেও প্রমূহর্ত্তই সে শান্ত হয়। অভ্যাদ হয়ে গিথেছে ওটা। নরসিং নিজেকে সংঘত করবার জন্ত নির্কাক হয়ে কথেক মূহর্ত্ত চেয়ে রইল ওভারসিধারের দিকে। ওভাবসিয়ার বললে—জ্যাঃ, আবার চাউনি দেখ, যেন গিলে গাবে!

নরসিং এবার বললে—গিলে তে। মান্ত্রম মান্ত্রমকে থায় না; আপনি কিন্তু যে রকম করছেন তাতে মনে হচ্ছে ধরে মারবেন আমাকে। কেন বলুন দেখি ? কি করলাম আমি ?

কি কবলে ? নিউনিসিপ্যালিটীর রান্তার পাথরের গাদা থেকে তুমি পাথর নিয়েছ কেন হে বাপু ?

পাথর ? ওই পাথর-কুঁচি ?

হা। হে। তাক। সেজোনা। কেন নিয়েছ বল?

খাবার জন্মে নিয়েছি। পাথর-কুঁচির ডালনা রেঁনে থেয়েছি। কি আব বলব বলুন? পাথর-কুঁচি চুরি! পাথর-কুঁচি চুরি করে আমি কি করব? আপনার কন্ট্রাক্টরকে ধরুন গিয়ে। সে এখান থেকে সরিয়ে আর এক জায়গায় গাদা দিয়ে নতুন মাপ দেবে।

(मश दः, दिन हानाको कं'द्रा नां। य प्राप्तरहः, य ज्ञान, त्र जामादक

বলেছে। এথানকার পাথর নিয়ে তুমি গাড়ীতে তুলে নিয়ে যাও, ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের দড়কের ফাটলে দাও। আমি সব থরব পেয়েছি।

বেশ তো, যে দেখেছে সে আমার সামনে বলুক। আপনি তো দেখেন নাই, আপনার কথা তো প্রমাণ নয়।

ওভারসিয়ার এবার এগিয়ে এল। বললে—চল, মিউনিসিপ্যালিটির আফিসে যেতে হবে ভোমাকে। চেযারম্যানের কাছে যা বলতে হয় বলবে।

একটু চূপ করে থেকে নরসিং বললে—এখন আমার সার্বিসের সময়। এখন তো যেতে পাবব না, যাব এর পরে। এব পর আপনার সঙ্গে দেখা করব।

'দেখা করব' কথাটা ইদারার কথা। ওরই মধ্যে অনেক কথা বলা হয়ে গেল। গোটা পাঁচেক অন্ততঃ থদবে। পাঁচ টাকার কমে রাজী হবে না ওভারিদিযাব। কথাটা সত্য। একটা থন্দকে দেবার জন্ম ক্ষেক ঝুড়ি পাথব-ক্ঁচি নিমেছে নরিদিং। মাথাব্যথা তো ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের নয়, রান্থা তো ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের নয় রান্ধা তো ছার্টের রান্ধা তাদেব, এখন সব চেয়ে রান্থাটা আপনার হ'ল নরিদিংমেব। দিনে তিনবার তিনবার ছ'বাব—এই সাত মাইল পথ তার মোটর ছোটে। একটা থন্দক ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে উঠছিল, বাত্রের অন্ধকারে মিউনিসিপ্যালিটির রান্থার জন্ম জমা-করা পাথরের গাদা থেকে ক্রমে ক্রি পাথর নিয়ে দে থন্দকটায় দিয়েছে। উল্ল্ক বেকুক রামা! একটা গাদা থেকে বেশি পাথর নিয়েছে। বাব বার সে বারণ করেছিল। কিন্তু রামা সেই হি-হি করে হেসেছে, বলেছে—আপনি যেমন দাদাবাব্! দায় পড়েছে ওভারিসিয়ারের।

নরিসং বলেছিল—মেম্বাররা দেথে যদি কেউ কৈফিয়ৎ চায় ?

তথন বলে দেবে—গরুতে থেয়ে নিয়েছে। বলে সেই হি-হি করে হাসি।

নরসিংও হেসে ফেলেছিল। কথাটা থুব মিথ্যে নয়। ও-জেলায় রাস্তায়

কাঁকর দেওয়া হয়। ঠিকেদারের সঙ্গে ওভারিদিয়ারের বন্দোবন্ত আছে।
রান্তার কাঁকর আশী ফুট দিলে একশো ফুটের মাপ দেয় ওভারিদিয়ার।
চেয়ারম্যান কড়া হ'লে মধ্যে মধ্যে ইন্স্পেকশনে আসে, তু'দশটা গালে চেক ক'রে
দেখে। কম হয়ই। কৈফিয়তে ওভারিদিয়ার বলে, তিন মাস পড়ে আছে,
ঝড়ে উড়েছে, জলে গলেছে, তারপর ধরুন মাতৃষ গরু ছাগল এদের পায়ে পায়ে
চলে গিয়েছে।

ওখানকার লোকে কথাটার উপর রঙ চড়িরে বলে—গরুতে থেমে নিয়েছে।
ওভারসিয়ারও এখানে একটা কিছু রিপোর্ট দেবে আর কি! লোকসানের
মধ্যে নরসিংয়ের পাঁচটা টাকা। আর আফশোস, জাত গেল পেট ভরল না।
কুড়িকয়েক পাথর দিয়ে একটা থন্দক বন্ধ করেও সাবিস চালানো গেল না।
কাঁচা রান্তা পাকা করতে গেলে মে পাথর লাগে সে চুরি করে সংগ্রহ করা যায়
না।

কথাটা কিন্তু বলে দিলে কে? এইখানে কয়েক ঘর পশ্চিমা ডোম বাস করে। শহরে ঝাড় দারের কাজ করে। কিন্তু সন্ধ্যার পরই ওদের তুপুর রাত হয়ে যায়। মদের নেশায় থানিকটা হল্লা করে ঘুমিয়ে পড়ে। ওদের তো এ চুরি দেখার কথা নয়। মেয়েগুলো অবশ্য জেগে থাকে। এদের মেয়েগুলো অত্যন্ত বিলাসিনী। পুরুষেরা মদে অচেতন হয়ে গেলে ওরা কান পেতে থাকে বাইরের ইসারার জন্ম। শিসের শব্দ ভেসে আসে, টুপ-টাপ করে ঢেলা পড়ে। নরসিংয়ের মনটা হঠাং খুশি হয়ে উঠল—পাথর কোথায় গেল এর একটা ভাল কৈফিয়ং পাওয়া গেছে। ওই ডোমপাড়ার উঠানে এবং চারিপাশে ছড়িয়ে আছে। ডোম-মেয়েগুলোর সন্ধানে যারা আসে তারাই ইসারা জানাতে ঢেলা মেরে গাদা সাবাড় করে দিয়েছে। ওভারসিয়ার এ কথা শুনবে না, কিন্তু ওভারসিয়ারের এ কথা মিউনিসিপ্যালিটি শুনবে।

वामा रठा९ वनल-जात्नन नानावात्, এ कथा वतन निरम्रह तक जात्नन ?

কে ?

নেতাই। এ আপনার ওই শালার কাজ।

নিতাই! নরসিং সোজা হয়ে বসল। ঠিক। এ আর কেউ নয়, ওই
নিতাই। বেইমান নিমকহারাম হাড়ি ছোটজাতের বাচ্চা ওই শয়তানের
কাজ। নিতাইয়ের ড়াইভিং লাইসেন্স হয়ে গেছে; রামেশ্বরোয়া এখন তার
পরামর্শনাতা হয়েছে, সেই এখন তার মুফ্বির, গার্জ্জেন। রামেশ্বরোয়ার তিদ্বরে
ড্রাইভিং লাইসেন্স হয়েছে, একটা কাজও জুটিয়ে দিয়েছে রামেশ্বরোয়া।
এখানকার এই শ্রামনগরের এক বাবু একখানা পুরানো 'লঝ্ঝড়' ফোর্ড গাড়ী
কিনেছে। বাবু মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বর, ডিক্ট্রিক্ট-বোর্ডের মেম্বর, প্রচুর মদ
খায় আর আমোদ ক'রে বেড়ায়, চেয়ারম্যানর। যা বলে তাতেই সায় দিয়ে
যায়। এস-ডি-ও ডি-এস-পি ম্যাজিট্রেটের তোষামোদ করে, রাত্রে ডোমনী
নিয়ে আমোদ করে।

তারই সেই ফোর্ডগাড়ীতে খোরাক-পোষাক আর পনেরো টাকা মাইনেতে ভ্রাইভার হয়েছে নিতাই। রাম কহো! পনের টাকা মাইনে যার, সে আবার ড্রাইভার! নরিদং তাকে কম কি দিত? খোরাক দিত, বারো টাকা মাইনে দিত। পোযাক আর তিন টাকা বেশি মাইনে সে চাইলে নরিদং তাকে নিশ্চম দিত। আর সেও তো তাকে বলেছিল, লাইসেন্স করে দোব—দোব—দোব। নরিদংয়ের মনে হয়, নিতাইয়ের মত অক্বতক্ত, এতবড় বেইমান ছনিয়ায় কথনও হয় নাই, হবে না। হাড়ির বাচ্ছা গরুর রাথালী ক'রে, নয়তো মাটি কেটে কিংবা লাঙল ঠেলে জীবন যেত। বড় জোর ইমামবাজারে বাবুদের বাড়ীতে ঘোড়ার সহিসের কাজ করত, ঘান কাটত, ঘোড়ার ময়লা ফেলত মাথায় ক'রে। সে-ই তাকে মোটরের কাজ শিথিয়েছে, ড্রাইভিং শিথিয়েছে। সে তাকে ড্রাইভিং শিথিয়েছিল ব'লেই না এই লাইসেন্স সে পেয়েছে। সেই তো তার গুরু। কলিকাল, পাপের কাল। এ কালে বেইমানীই হ'ল গুরুদক্ষিণা। নিতাই তার মা করেছে—তার আহুগত্য, তার প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম, সে সমন্তই

নরসিংয়ের কাছে অকিঞ্জিংকর বলে মনে হয়। ঠিক কথা। ঠিক ধরেছে রামা। এ চুকলামী করেছে নিতাই। বেইমান নিমকহারাম ছোট জাতের বাচা ওই নিতাই। নিতাই আদে ওই ডোমপাড়ায়। ডোমনী-সংগ্রহের জন্ত আদে। নিজের জন্তও আদে—মনিবের জন্তও আদে। ওই কোন রকমে দেখে থাকবে। নিতাইই বলেছে তার মনিবকে, তার মনিব বলেছে ওভারসিয়ারকে। বলুক! ব'লে কি করে দেখবে নরসিং।

'পাচঠো রপেয়াকে কিমং।' বাস্। "ভোমপাড়ায়— ভোমনীদের ইসারা দিবার জন্ম ঢেলা মারিয়া মারিয়া পাথর গাদার পাথর শেষ করিয়া দিয়াছে। অমুক বাবৃব ড্রাইভার নিতাইচরণ হাড়ি ইহাদের একজন। রামেশ্রোয়া ড্রাইভারও যায়।"

নিতাইয়ের বাবু মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বার। বাবুর নামটা করতে পারে না ওভারসিযার। দে এথন থাক্। সময় হলে দে নামও চাউর হবে। মিউনিসিপ্যালিটির ভোট আসছে। কংগ্রেস নাকি এবার দাঁড়াবে। 'বন্দে মাতরম্, ইন্কিলাব জিলাবাদ!' দে কি মাতন! নরসিং চিরদিন ভোটের সময় তার গাড়ী দিয়েছে কংগ্রেসকে। এবার ও দেবে। কংগ্রেস এবার ডিফ্রাক্ট-বোর্ডেও ভোটে দাঁড়াবে। সেথানেও দে গাড়ী দেবে।

ঘাঁচ করে ত্রেক টেনে গাভিটা রুগলে নরসিং। সামনেই মর্দের দোকানটা। রাম বিস্মিত হযে ওর মুখের দিকে চাইলে। এই তো সবে ছ'ট' বাজে। এগনও চটো ট্রিপ বাকী। একবার মাওয়—একবার আসা। ফিরে এসে ন'টার সময় দাদাবাবুর বোতল নিয়ে বসবার কথা। রাস্তা থারাপ, টিপ টিপ করে রুপ্ট হচ্ছে, এই অবস্থায় নেশা ধরলে আক্,সডেন্ট হয়ে যাবে। নরসিং সে দৃষ্টিকে গ্রাহ্ম করলে না। গাডীর দরজা খুলে নেমে পডল। রামাকে ডাকলে—আয়।

আর ট্রিপ দেবেন ন। ?

এ টিপে কিন্তু লোক হ'ত।

ভাগ। আয়। পয়দা পয়দা করে তুই থেপে যাবি দেখছি। আয়। পয়দার ভাবনা আজ আর নরসিংয়ের নাই। মদ থেয়ে মেজাজকে তার চডা স্থরে বাঁধবার জন্ম দে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। পয়সা যেতেও আছে আসতেও আছে, তু'মাসে রোজগারও সে যথেষ্ট করেছে। ধরচ-ধরচা বাদে চারশো'র ওপর জমিয়েছে নরসিং। তথনরামের টাকা দে ফেলে দিয়েছে। নরসিংয়ের আর কোন ঋণ নাই। পঞ্চাশের উপর টাকা তার হাতে। তা ছাড়া দরকার হলে শুখনরাম এবার তাকে পাঁচশো টাকা দেবে এক কথায়। টাকার জন্ম আজ তার মেজাজ থারাপ নয়। আজ তার মেজাজ চায় গ্রম হয়ে উঠতে; এই দোকানে নিশ্চয় আদবে নিতাই রামেশ্বরোয়ার দঙ্গে। দে আজ নিতাইকে একবার দেখবে। এস-ডি-ও ডি-এস-পি দারোগা ও ওভারদিয়ার নয় নিতাই। হাড়ির ছেলেকে দে-ই ড্রাইভার বানিয়েছে, দরকার হয়েছে আবার সে তার হাতথানা মুচডে ভেঙে দিয়ে ড্রাইভারী ঘুচিয়ে দেবে। ছেলেবেলায় হিতোপদেশে একটা গল্প পড়েছিল দে। এক মুনি তপস্থা করছিলেন—একট। ইত্বরের বাচচা কাকের মুথ থেকে থদে পড়ল। বড় মায়া হ'ল মুনির। মুনি তাকে বাঁচালেন। কিছুদিন পর বিড়ালে তাকে তাড়া করলে। মুনি তাকে বিড়াল করে দিলেন। বিড়ালটাকে তাড়া করলে কুকুরে। মুনি তাকে কুকুর করলেন মন্তবলে। কুকুরটা বাঘের ভয়ে সারা হয়ে একদিন তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। মুনি তথন তাকে বাঘ করে দিলেন। বাঘ হয়ে ই'ত্রটার আম্পর্দ্ধা বাড়ল; সে একদিন এল মুনিকেই থাবার মতলবে। তার মতলব বুঝে মুনি হেদে মন্ত্র পড়ে বললেন—ফের ইওুর হয়ে যাও। বাদু! হয়ে গেল দে বাঘ থেকে সেই কুৎসিত ভীতু ইত্বর, যে ইত্বর গর্ত্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

নিতাইয়ের দেখা পেলে না নরসিং। শালা! ছ'টো ট্রিপ লোকসান। এমন নেশার আমেজটা বরবাদ! একটা চরম উত্তেজনাপূর্ণ কিছু না করলে তার মেজাজ শাস্ত হচ্ছে না। ন'টায়
দোকান বন্ধ হ'ল। নরসিং অত্যন্ত আক্ষেপ নিয়ে এসে মোটরে বসলে।
বিলকুল বরবাদ আজ। আজ রাত্রে শুখনরামের সঙ্গে দেখা করবে ভেবেছিল।
ইচ্ছা ছিল শেঠকে একখানা ট্রাক কিনবার জন্ম ভজাবে। এতগুলো টাকা
দু' মাসের মধ্যে ফেলে দেওয়াতে শুখনরামও একটু বিস্মিত হয়েছে। সে যা
বলেছিল সেটা তার কানে এখনও বাজছে। শেঠ বলেছিল—বাস্, আঁ।?
দু'মাহিনার অন্দরে টাকাট। শুধে ফেললেন সিংজী? কেয়াবাং! তবে শেঠ
লোক ভাল, স্থদ এক পয়দা নেয় নি। বলেছে, আপনি আমাকে অনেক
কাম দিয়েছেন—আপনার পাণে স্থদ নিলে ধরমকে কি কৈফিয়ং দিবে মশা?

নরসিং বলেছিল—নামুন না আপনি শুদ্ধু। দেথিয়ে দি একবার। আচ্ছা।—হেদেই কথাটা বলেছিল শেঠজী।

শেঠ নামলে—এথানকার মোটর কোম্পানীর দঙ্গেও নরসিং পালা দিতে পারে। ইচ্ছে ছিল কথাটা আজ পাড়বে। কিন্তু এখন দেও মদ থেয়েছে। শেঠও বদেছে নেশায়, সিদ্ধি থেয়েছে বিকেলে, তারপর চরদ, তারপর গাঁজা। এখন আর কথাবার্ত্তার জুং হবে না। বরবাদ হয়ে গেল দব।

মোটবের হেড লাইটে দেখা যাচ্ছে ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডাট' একটা গাড়ীকে ধান্ধ। মারলে কি হয় ? এক শিকাবী শিকাবে গিয়ে বাঘ ভালুক কিছু না পেয়ে শেষ পর্যান্ত কাক মেরেছিল গুলি করে। তেমনি ধারা নিতাইয়ের বদলে ঘোড়ার গাড়ীটাকে—। কিন্তু হাত অভ্যন্ত কৌশলে গাড়ীগুলোকে পাশে রেথে নিরাপদে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যায়।

ঘোড়ার গাড়ীর আড়া বাঁয়ে রেথে মোটর কোম্পানীর আফিদ পিছনে ফেলে গাড়ী মোড় ফিরল। ওই শুখনরামের গদীর পাশে তার আশুনা। আঃ! টর্চ্চ ফেললে কে ?—কে ? কে ? গাছতলায় কে দাঁড়িয়ে রয়েছে ?
—কে ? এগিয়ে গেল নরসিং।

নরসিং! চিনতে পার আমাকে?

কে ?

ইমামবাজার থানার পাশে থাকতাম আমি। পুলিদের কন্দ্রেবলরা ভাড়া দেয় না বলে—

বাবু! ডেটিনিউবাবু! অনন্তবাবু!

চুপ কর। আন্তে কথা বল।—বাবু নিজেই এগিয়ে এলেন নরসিংয়ের খুব কাছে।

এবার মুথে হাত আড়াল করে থানিকটা সরে এসে দাঁড়িয়ে সসম্বাম নমস্কার করলে নরসিং। ভদ্রলোক হেসে বললেন—মদ থেয়েছ তার জন্ম লক্ষা করতে হবে না। কাছে এস।

বলুন।

আমাকে ট্রেন ধরিয়ে দিতে হবে। সাড়ে এগারটার ভাউন ট্রেন্। ভাড়া কি নেবে বল ?

সে কথার জবাব না দিয়ে নরসিং বললে—আপনার জিনিষপত্র ? এই যা আমার সঙ্গে।

আস্থন।

ভদ্রলোক কাথের ওয়াটারপ্রফটা গায়ে দিলেন, মাথায় চাপিয়ে নিলেন টুপিটা। চেপে বসলেন গাড়ীতে। চলো। তারপর বললেন—তোমাকে ত বলতে হবে না। আমার এথানে আসার কথাটা যেন—

নরসিং গাড়ীতে দার্ট দিয়ে বললে—ঠিক আছে বাবু।

গাড়ী ছুটল। নরসিংয়ের নেশ। নরসিংকে আজ বাঘের মত সাহস এনে দিয়েছে। হেড লাইটের আলো ছড়িয়ে পড়েছে রান্তার উপর, পোকা উড়ছে আলোর মধ্যে। ত্'বারে বন। গঙ্গার তীরভূমির আগাছার জঙ্গল। হু-হু ক'রে গাড়ী চলছে। ডেটিনিউবাব্। নরসিং জানে, ওঁদের জিজ্ঞানা করতে নাই, কোথায় এসেছিলেন, কোথায় যাবেন—এসব কথা। ত্'তিন বার পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলে সে। এও সে জানে যে পুন্লিশ পিছনে আসতে পারে

মোটর হাঁকিয়ে। সামনে যদি আসে তবে সে যদি পর্দলে থাকে তাকে চাপা দিয়ে চলে যাবে নরসিং।

স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে এতক্ষণে নরসিং জিজ্ঞাসা করলে—বাব্, শরীর ভাল আছে ?

ইয়া। পাঁচ টাকার একথানি নোট বার ক'রে বাবু নরসিংয়ের হাতে দিলেন। নরসিং নিজের ব্যাগ খুলে বার করলে একটি টাকা। বাবুর কাছে এক পয়সা ভাড়া বেশী নিতে পারবে না সে। বাবু হেসে বললেন—না, রাথ। আছে না বাব, আপনার কাছে—

মিষ্টি থেয়ো, আমি দিচ্ছি। মদ থেয়োনা কিন্তু। বাবু হেদে স্টেসনে চুকে গেলেন।

## পনেরো

এই এর। এক মানুষ। ছনিয়ার মান্তবের জাতের মধ্যে এদের জাত আলাদা। দেশের মধ্যে এমন মানুষ তো সে দেশলে না, যারা এদের না ভালবাসে, না থাতির করে। পুলিশ যে পুলিশ—যারা এদের ধরে, যারা এদের আটক রাখে, তারাই কি এদের কম থাতির করে, কম ভালবাসে ? পুলিশ হলেই সে থারাপ লোক হয় না, ভাল আর মন্দ নিয়ে ছনিয়া, পুলিশের মধ্যে ভালও আছে মন্দও আছে; ভাল যারা তাদের কথা ছেড়েই দেয় নরসিং; চাকরী নিয়েছে পুলিশের—ভিউটি করতেই হয়, ভিউটি ক'রেও তারা এই সব বাব্দের ভালবাসে। ছোটগাটো অনেক দোষ ঢেকে নেয়। তা ছাড়া ছোটপাটো ব্যবহারে যে ভালবাসা দেখায় সে সব নরসিং চোথে দেখেছে। নিজের বাসার ভাল জিনিষটির একটু ভাগ এদের না দিয়ে তারা থায় না। নজরবন্দী অবস্থার বাব্রা পুলিশের কাছে যে সব আবদার করে সে সব আবদার

রাথবার জন্ম প্রাণপণে চেষ্টা করে। ভাললোক পুলিশের কথা বাদ দেয় নরিদিং। মন্দলোক পুলিশ—যারা বাঁকা পথ ছাড়া চলে না, নিজের চাকরী আর পকেট ছাড়া কিছু জানে না—তাদেরও দেখেছে এদের থাতির করতে। এই বাবুরই একবার জর হয়েছিল—বেহুঁদ হয়ে গিয়েছিলেন জরে। দে এক বদমাদ দারোগার আমল। দেই বদমাদ দারোগাকে বাবুর মাথার শিয়রে বদে থাকতে দে দেখেছে চিন্তিত মুখে। নরিদংয়ের গাড়ীতে তিনি স্পেশাল মেসেঞ্জার পাঠিয়েছিলেন দদরে—বাবুকে দদর হাদপাতালে পাঠাবার মঞ্জুরীর জন্ম। নিজের কানে দারোগা বাবুকে বলতে শুনেছে নরিদং—মরে গেলেও এ দব লোক তো আক্ষেপ করবে না, কিন্তু আমি চোখে দেখব কি ক'রে? পরকালে জবাবই বা কি দোব? আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল নরিদিং। এই দারোগা বাব্টিরও পরকালের ভাবনা আছে, এর মুখেও এমন কথা বা'র হয়! অনেক ভেবে দেখেছে নরিদিং। শুকনো গাছে ফুল কথনও ফোটে না। কিন্তু— "হরিনামের গুণে গহন বনে মৃত তক্ত মূঞ্রের।" এ সব মাছেরের গুণই এই।

বাবু এল প্রথম ইমামবাজারে। ক' দিন পরেই এক হলস্থল কাণ্ড।
ইমামবাজারের জন চারেক বাবুভাই মদ থেয়ে গরীব বোষ্টমপাড়ার
মেয়েদের স্নানের পুকুরের ঘাটে নেমে হলা করছিল। এটা ওরা বরাবরই
করত। বোষ্টমবা নিরীহ ভিথারীর জাত—হাত জোড় করে ফল পায় নাই,
ভদ্র মাতকারদের কাছে গিয়েও কিছু হয় নাই; পুলিশের কাছে তারা যায়
না— ওখানে তাদের যাওয়ার অভ্যাসই নাই কোন কালে। শেষ ওরা সব সহ্
করে যেত। বাবুরা হলা করে পথ দিয়ে গেলে ঘরের মধ্যে চুকত, ঘাটে নামলে
ঘাট থেকে উঠে আসত। উঠে না যাওয়া পর্যন্ত ঘাটে আর নামত না।
অনস্তবাবু বেরিয়েছিলেন—হঠাৎ দেদিন তার নজরে পড়ল এমনি ধারা কাণ্ড।
চারজনে ঘাটে নেমে হাতম্থ ধোয়ার অছিলায় হলা করছে, কয়েকটি মেয়ে
ভিজে কাপড়ে রাস্ভার এক পাশে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে, একটি মেয়ে
বেশী জলে ছিল। দে উঠতে পারে নি—মাথায় ঘোমটা টেনে নীরবে একগলা

জলে সে দাঁড়িয়ে আছে। এ দেশের লোক পুরুষ পুরুষ ধ'রে যে ব্যবহার সয়ে আসছে, অনস্তবাব্র তা সহু হল না। তিনি গিয়ে প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু এখানকার বাব্দের ছেলে—বনগাঁয়ের রাজা শেয়ালের বাচ্চা, তার উপর মদ খেয়ে মাতোয়ারা অবস্থা—তারা একেবারে মারতে এল অনস্তবাব্কে। ব্যস—লেগে গেল লড়াই। চার শেয়াল হলে কি হবে! এ বাব্রা হল শের—মানে বাঘের জাত। অনস্তবাব্ বিল্লিং জানেন। ঘূষির চোটে চার জনকে তিনি 'ভানমতীর থেল' দেখিয়ে দিলেন। তারপর দে অনেক হাঙ্গামা। দর্থান্ত, মামলা করবার হমকী—অনেক কিছু। দারোগা তথন যে ছিল, দে ছিল ভাল লোক। দে অনস্তবাব্র পক্ষ নিলে। আর বাব্র কপাল জোর—কালেক্টর ছিলেন ভারী তেজী, অল্ল বয়দ, তিনি এদে সমন্ত শুনে বাব্দের ছেলেদের লাঞ্ছনার বালী রাথলেন না। পুরুষ পুরুষ ধরে যে অনাচার চলে আসছিল, ওই বাব্টি একদিনে বন্ধ ক'রে দিলেন। শুধু তাই নয়। ওই জাতভিখারী বোষ্টমদের লাঞ্ছনা দহু করে যে পিঠ বেঁকে গিয়েছিল, দে পিঠ সোজা করে তারা দাঁড়াল।

তারপর বাবু ক'দিনেব ভেতর প্রায় গোটা গ্রামকে জয় করে কেললেন।
হোমিওপ্যাথি ওব্ধ আর প্রাণথোলা হাদি আর মান্থবের দক্ষে আলাপ করার
ক্ষমতা—এই তিনটি মূলধন। তবে আদল মূলধন—অক্সায় হলে তাকে
কথে দাঁড়ানোর অভ্যাদ আর ক্ষমতা। নরদিংয়ের নিজের—। দামনেই
একটা বাঁক ঘুরে শহরে চুকবার তে-মাথার মোড়। মোড়টা দেখে বিহ্যতের
মত একটা কথা মাথায় থেলে গেল। ওই তে-মাথার মোড়ে একজন পুলিশ
দাঁড়িয়ে থাকে। হেড লাইট নিবিয়ে দিলে দে। রাম বললে—দাঁড়ালেন যে ?

হঁ। নরসিং বললে—সহরে ঢুকব না।
ঢুকবেন না?
না। পাঁচমতী চলে যাব সটান।
পাঁচমতী?

ই্যা। চুপ ক'রে বসে থাক্। নরসিং গাড়ী ঘুরিয়ে—একটা কদর্য্য গেঁয়ো রাস্তা ধরে শহরকে পাশে রেথে সতর্ক মন্থর গতিতে চলতে আরম্ভ করলে। রামাকে বললে—টর্চটা জেলে মাঝে মাঝে পথটা দেখে নে।

আর একটু নেশা হলে ভাল হ'ত। কিন্তু উপায় নাই। পাঁচমতীতে পৌছে দোন্ত 'স্বরেশের কাছে গাঁজার ভরদা একমাত্র ভরদা। তবে আজ নজরবন্দী বাবুকে পৌছে দিয়ে মেজাজটা তার ভারী খুদী হয়েছে। ভারী খুদী। সমস্ত শরীর চন-চন করছে, মাথার ভিতরটা এই বাদলার মধ্যেও ঝাঁ-ঝাঁ করছে। এই ধরনের ট্রিপ না-হলে ট্রিপ!

শ্রামনগরের এলাকা পাশে-পাশে পার হয়ে সে এসে উঠল বাদশাহী সড়কে। এইবার জেলে দিলে হেড লাইট। চলো পাঁচমতী। রাতটা কাটাতে হবে দোন্ত দাসের ওথানে। তাকে বলতে হবে—লাষ্ট ট্রিপে পাঁচমতী থেকে বেরিয়ে মাইল ছয়েক গিয়েই গাড়ীর মাথা বিগড়েছিল। সেই তথন থেকে টর্চের আলোয় খুট-থাট্ খুটুর-মূটুর ক'রে সয়তানকে সোজা ক'বে পাঁচমতীতেই ফিরে এল। শ্রামনগর পর্যন্ত ছ' মাইলের ঝুঁকি নিতে সাহস হল না। ছু মাইল পথ পাঁচমতী আর দোন্ত যথন এখানে রয়েছে তথন আর ভাবনা কি ৪ কথাটা পাখীকে শেখানোর মত শিথিয়ে দিতে হবে রামাকে।

নরসিং আন্দাজ করতে পারে, দোশু স্থরেশ দাস কি রকম উচ্চুসিত হয়ে উঠবে। সে বলবে—আলবৎ, জরুর। নইলে আবার দোশ্তি কিসের? আমার ঘরও যা তোমার ঘরও তাই। যা ঘরে আছে একমুঠো—একমুঠোই সই, তাই তিনজনে ভাগ ক'রে থাব, একটা বিছানায় তিনজনে শোব। বাস।

বলেও দে উনোনে নতুন ক'রে আঁচ দেবে। ময়দা মাখবে। আলু কুটবে। বেশী উৎসাহ হ'লে এই রাজেও দে একটা বোতল অন্তত জোগাড় করে আনবে।

রামা বলে উঠল--দাদাবাবু!

নরসিং তার আগেই দেখেছে। সমন্ত শরীরে তার বোঁচাগুলি থাড়া হয়ে

উঠেছে। গাড়ী সে মৃহুর্ত্তে থামিয়ে ফেললে; হেডলাইট নিভিয়ে দিলে। হুটো প্রকাণ্ড বড় সাপ। রাস্তার হু'মাথায় পরস্পরের দিকে মৃথ ক'রে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। নরসিং বৃঝতে পেরেছে, ব্যাপারটা কি! এই আকাশভরা মেঘের অন্ধকারের মধ্যে রিমিঝিমি বাদলের আমেজে ওরা থানা-ডোবার কলরবম্থর ব্যাঙেদের লোভ ভূলে আর-এক টানে এসে রাস্তার হু মাথা থেকে পরস্পরের মুথোমুগী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাম ভয় পেয়ে গেল, বললে—আলো নিভিয়ে দিলেন কেন ? কড়া আলো চোথে লাগলে ভয় থাবে। সাপের চোথে পাতা নাই।

ধ্যাৎ, ব্ঝতে পারছিদ না, জোট থেতে এদেছে! টর্চটা জাল্। দে, আমাকে দে।

অত্যন্ত দাবধানে জাললে দে টর্চটা। এমন ভাবে শৃন্তলোকে ফেললে আলো যেন মাটির উপর না পড়ে, অথচ তার আভায় মাটি দেখতে পাওয়া যায়। ইা, ওই ঘে! ঠিক মাঝ রাস্তায় হুটো লতার মত পরস্পরকে পাক দিয়ে জড়াজড়ি করে লেজের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পড়ে গেল মাটিতে। ওই আবার জড়িয়ে নিছে। ওই উঠে দাঁড়িয়েছে ফের লেজের উপর ভব দিয়ে। এমন থেলা নরিদং আর দেথে নাই কথনও। এর আগেও দে দাপের জোটখাওয়া দেখেছে। দে দিনের বেলা আর দে দাপ ছিল ছোট। এই এমন অন্ধকার বাদলা রাত্রে ঘন জঙ্গলে হুপাশ ভরা বাদশাহী সভকের মত জায়গায় অন্ধারের মত দাপ-দাপিনীর এমন পাগলের মত থেলা করা দে নয়। হিদ-হিদ গর্জনে একেবারে মাতিয়ে তুলেছে জায়গাটা। যেমন হোক আলোর আভা পড়েছে—তাতে ক্রক্ষেপ নাই। মোটরের ইঞ্জিনটা চলছে, তার শব্দ উঠছে, পেট্রোলের ধোঁয়া ভিজে ভারী বাতাদে নীচে-নীচেই ঘুরছে --কিছুতেই গ্রাহ্ম করছে না তারা। আ-হা-হা, ওই আবার উঠে দাঁড়িয়েছে জড়াজড়ি করে — ফণা মেলে ম্থে-ম্থে যেন ম্থে ম্থ দিয়ে হুলছে!

নরসিংয়ের সমন্ত শরীরে একটা কি বথে যাচ্ছে, বুকের ভিতরটা কেমন করছে। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওই বিষধর বিষধরীর লীলাতরক্ষায়িত দেহের দিকে। কি হিলোল!

রাম বললে—দাদাবাবু!

থেলতে-থেলতে সাপ তুটো পাশের জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। আরু, দেখা যায় না। রাম নরসিংকে ডাকলে। নরসিংগ্নের এখনও যেন ছঁস হয় নাই। তার মনের মধ্যে উন্মন্ত কল্পনা চলেছে; নীলিমা আর ফটকী, ফটকী আর নীলিমা।

বাম বললে—দাদাবাবু, চলুন।

তুই চালাতে পারবি গাড়ী ?

রাম চমকে উঠল। এই অন্ধকারে এই রাস্তায় তাকে গাড়ী চালাতে বলছেন দাদাবাবৃ? কিন্তু সে দাদাবাবৃর সাকরেদ, সে কি 'না' বলতে পারে? সে বললে—আপনি পাশে বসে থাকবেন,—ভয় কি ? খুব পারব।

নরসিং তাকে সিট ছেড়ে দিয়ে বললে—ঘুরিয়ে নে গাড়ী।

ঘুরিয়ে নেব ?

ই্যা, শ্রামনগর।

কিছুদ্র এসেই নরসিং আবার তাকে বললে—সর্, ছেড়ে দে আমাকে। এমন ক'রে যেতে রাত কাবার হয়ে যাবে। এবার গাড়ী ছুটল। নরসিং পাগল হয়ে গিয়েছে।

পরণাম গিরধারী সিং, পরণাম তোমাকে, জান্কী জান্কী, মাফ করিস তুই নরসিংকে—কসম দে রাথতে পারছে না। পারবে না।

গাড়ীটাকে নিয়ে দে ঝড়ের মত এল রুশ্চান-পাড়া চুকবার রাস্তার মুথে। কিন্তু এখানে এদে থানিকটা দমে গেল। নীলিমাকে এই রাত্রে দিলনী কল্পনা করতে তার মন কেমন ভয় পাচ্ছে। অসম্ভব মনে হচ্ছে। গাড়ীটাকে নিযে সে আবার ফিরল। এসে দাঁড়াল শেঠের বাড়ীর এলাকায় নিজের আস্তানায়। গাড়ী থেকে নেমে সে অকারণ হর্ন দিতে লাগল।

ঘুম ভাঙবেঁ না ফটকীর ?

শেঠের সিন্দুকের মত বাড়ীটা নিস্তন। কোন সাড়া নাই।

নরসিং বাড়ীটার চারিদিকে ঘ্রতে লাগল। মধ্যে মধ্যে ঢেলা তুলে বন্ধ জানালায় ছুড়ে মারতে লাগল।

রামা গাড়ী তুললে—বাঁশের দরমা দিয়ে তৈরী গ্যারেজের মধ্যে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রইল দাদাবাব্র জন্ম। কিন্তু দাদাবাব্ ক্যাপার মত

দ্রছেই। এবার দে সাহস করে দাদাবাব্র হাত ধরে বললে—আস্থন, শোবেন।

ছাড়।

না। শেষে কেলেঙ্কারী হবে একটা। আস্থন শোবেন।

নরসিং চুপ ক'রে দাঁডিয়ে রইল। বাইরেটা তার যেমন মোটরের তেলে কালিতে পেট্রোলের ধোঁয়ার তাতে জ্বলছে—ভিতরেও তেমনি দাহ। সে আজ নিজেকে সামলাবার একতিয়ার হারিয়েছে।

রাম বললে—কাল। কাল আমি তাকে এনে দোব।

নরসিং একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। রাম তার হাতে ধরে ঘবে এনে কলসী থেকে জল ঢেলে মাথা ঘাড় ধুইয়া দিলে। তারপর থাবার দিলে। থাইয়ে তাকে শোয়ালে।

পরদিন সকালে উঠেই সে গেল জোসেফের বাড়ী।

নীলিমা তাকে দেখে ভুক্ন কুঁচকে বললে—এমন চেহারা কেন আপনার ? নরসিং রাঙা চোথে তার দিকে চেয়ে হাসলে।

নীলিমা বললে—সমস্ত রাত্রি মদ খেয়েছেন বুঝি ? আপনারা—। সেশ্ ঘাড় নেড়ে বললে—ড্রাইভারী করলে তাকে এই করতেই হবে ? বস্থন, নাদাকে ডেকে দিচ্ছি। সে আর তার কাছেই এল না। নরসিং দশটা বাজতেই মদের দোকানে গিয়ে উঠল। আকণ্ঠ মদ গিলে বাড়ী ফিরল। সমস্ত দিন অজ্ঞানের মত পড়ে রইল। রামা তাকে স্থান করালে, থাওয়ালে, বিছানায় শুইয়ে দিলে। সদ্ধ্যেবেলা উঠে সে স্থান করে পরিপাটি করে বেশভ্ষা করে আবার গেল জোসেফের বাড়ী। জোসেফ মাকে ডাকলে—মিষ্টার সিংকে চা থাওয়াও মা।

নীলিমা কোথায় ?

দে গেছে পড়তে—রেভারেও ব্যানার্জীর বাড়ী।

একটু চুপ ক'রে থেকে নরসিং বললে—দোকানে যাবে না ?

না। আনিয়ে রেখেছি। থাবে নাকি?

অল্ল। আজ অনেক থেয়েছি **।** 

চা থাক মা। জোদেফ ভেতরে নিয়ে গেল নরসিংকে।

অল্প নয়। তবে সকালের তুলনায় অল্প থেয়ে বাসায় ফিরে নরসিং বিছানায় শুয়ে পড়ল। আর দাঁড়াতে পারছে নাসে। অল্পফণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

অঘোরেই ঘুমোচ্ছিল সে। হঠাং তীব্রতর চাঞ্চল্য এবং শিহরণ থেলে গেল তার সর্বশরীরে—একটা স্পর্শের আস্বাদে। সে রক্তরাঙা চোথ মেলে চাইলে। তার বুকের উপর মাথা রেথে শুয়েছে ফট্কী। বাইরে মেঘ ভাকছে। রিমিঝিমি বৃষ্টি হচ্ছে। রামা ভাকলে—দাদাবার, উঠুন, খান কিছু।

থাবারের থালা সামনে নামিয়ে দিয়ে সে বললে—আমি গ্যারেজে গাড়ীতে শুচ্ছি গিয়ে।

নরসিং উঠে বদল। চোথের সামনে তার সাপ ছুটোর থেলা করার ছবি নাচছে।

## ষোলো

একটা বাদলা আসন্ন। 'দেবতা মুখ নামিয়েছে কাল থেকে'—অর্থাৎ আকাশে মেঘের ঘনঘটা, কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই; এলোমেলো হাওয়া দিছে, মধ্যে মধ্যে ফিনফিনে বৃষ্টি আসছে; 'ধরতি'র (ধরিত্রীর) চেহারা হয়েছে যেন অভিমানিনী কালো বউয়ের মত; কালো বউটি যেন মুখ নামিয়ে বসে আছে। আকাশের গায়ে জমাটবাঁধা মেঘের কোলে কোলে হালা পেঁজা তুলোর মত ঘন কালো রংয়ের মেঘ ছুটছে, আসছে, চলে যাছে, আবার আসছে, সন-সন ক'রে যাছে, কলকাতার পিচের পথে 'থার্টি-ফর্টি' মাইল স্পীডে চলে যেমন 'লাইট ইঞ্জিন'-ওয়ালা দামী গাড়ী তেমনি ভাবে চলেছে। বাতাসটা বৃদ্ধ হয়ে একবার গুমোট ধরলেই জোর বৃষ্টি নামবে।

সাছজীর বারান্দায়্ ভিজে কাপড় হাওয়ায় উড়ছে। একথানা রিশ্বলা ছিটের শাড়ী, ত্থানা মিলের—একথানা ডুরে, একথানা খুব চওড়া কালাপেড়ে। ওরই মধ্যে ত্থানা ধৃতি সরুপাড় নিয়ে মিন্মিন্ করছে। এক পাণে একথানা আধময়লা থান কাপড়। ওথানা ফট্কীর কাপড়, নরিসং চিনতে পারছে। সাছজীর চিলের ছাদের আলসের কোণে একটা কাক বসে আছে, এদিক ওদিক ঘূরছে, মাথা কাত ক'রে নিচের জিনিষ দেখছে, মধ্যে মধ্যে শ্বির হয়ে গলার নরম ফ্যাকাদে পালকগুলো ফুলিয়ে বসে থাকছে। নরিসংয়ের মনেও বেড়ে আমেজ লেগেছে। সকালে এখনও আবগারীর দোকান থোলে নাই; খুললেই একবার যাবে সেথানে, একটা পাঁট অন্তত নিয়ে আদতে হবে। একটা বোতলে এক ঢোক পড়ে ছিল, সেইটুকুই থেয়ে আমেজ ক'রে ব'দে নরিসং সিগারেট ফুকছে। একটা পাঁট আর আব সের মাংস, তার সঙ্গেল ডালে খিঁচুড়ি। ভাবছে, ছাগল ভেড়ার মাংস না এনে একটা হাঁস আনবে কি না প্রামান আছে—পালক ছাড়ানো, কটাকুটি করা, নাড়ীভুঁড়ি ঘাঁটা, এগুলি হাকামা আছে—পালক ছাড়ানো, কটাকুটি করা, নাড়ীভুঁড়ি

গ্রিজ, মবিল, পেট্রোল, গাড়ীর তেল-কালি নাড়তে নরসিংয়ের গা ঘিনঘিন করে না, কিন্তু এই সব নাড়ী ঘাঁটাঘাঁট করতে পারে না সে। রামা থাকলে ভাবনা ছিল না, দে-ই সব করত। রামা নাই, আজ সাত-আট দিন হ'ল বাড়ী গিয়েছে। বাড়ী তো হতভাগার চুলোয়, গিয়েছে ইমামবাজার, সেই নেকড়ানী পিদী—নরসিংয়ের মামীর কাছে। ফিরবার পথে গির্বরজা হয়ে ফিরবে বলে গিয়েছে।

মাস থানেকের কাছাকাছি আজ শ্রামনগর-পাঁচমতী সার্ভিদ বন্ধ।
বাদশাহী সভক কাদায় জলে থানা-থন্দকে ভরে উঠেছে—গাঁওল-গাঁয়ের গকমহিষ-চলা গোপথকেও হার মানিয়েছে। ভাড়াটে গক্ষর গাড়ীর গাড়োয়ানগুলো
এখন লাফাচ্ছে—লম্বা লম্বা বাত্ বলছে। তাও সে দিন রুপু বৃষ্টিটার পর
তিন দিন ওরাও ওপথে হাঁটতে সাহস করে নাই। গত বছর নাঁকি একটা
বড় কাদায় একখানা গাড়ী পড়ে যাওয়ার ফলে একটা বলদ একদম ঘায়েল
হয়ে গিয়েছিল, শেষ পর্যান্ত কসাইখানার পাইকারকে বেচে দিতে হয়েছে।
ঘোড়ার গাড়ীর পক্ষীরাজগুলো কিন্তু বেঁচেছে কিছুদিনের জন্ম। চারিদিকে
এখন দল-দাম-ঘাসের স্মারোহ, সামনের পা ত্টোকে দি দিয়ে বেঁধে
কোচমানেরা তাদের ছুটি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে; বেটারা সব খুব থাচ্ছে।
হাড়পাজরা-সার ঝুরঝুরে চেহারাগুলো এরই মধ্যে একটু আগটু চেকনাই
মেরেছে যেন। ইমামবাজার থেকে সদর শহরের সড়কের পাশে কাকুরে
নক্জ্মির মত ডাঙায় বর্ধার সময় কচি কচি পাতলা ঘাস বেরিয়ে ফিকে
সব্জ হয়ে ওঠার কথাও মনে পড়ে নরসিংয়ের।

এক সারি গরুর গাড়ী আসছে, হুই উচু করে কাঠ বোঝাই করেছে। গঙ্গার তীর—অফুরস্ত জঙ্গল কাটছে, বোঝাই ক'রে নিয়ে আসছে। তা আস্থক; কিন্তু রান্তার দফারফা করে দিলে উল্লুক গাঁইয়ার দল। ওদের দেখলে গা জ্ঞালে যায় নরসিংয়ের। নরসিংয়ের এক এক সময়ে ইচ্ছে হয়, প্যাদেশ্বার সার্ভিস তুলে দিয়ে মাল-বওয়ার সার্ভিস থোলে, কার বিক্রী ক'রে দিয়ে টাক কেনে। জবরদন্ত ইন্টারন্তাশানাল টাক। নানা। মফস্বলে চলবে না ইন্টারন্তাশানাল মহাপ্রভু। চোরাবালিতে হাতী বসে ঘাবে। হালকা মজবৃত ট্রাক চাই। নানান ধরনের গাড়ীর কথা মনে হয়। হঠাং চকিত হয়ে উঠল নরসিং। গাড়ীর সারির পাশে পাশে—ছাতা মাথায় দিয়ে লোকটা কে ? থানার সিপাহী মনে হয় ঘেন! মৃথ দেখা ঘাছে না, পায়ের ক্রতাে জোডাটা ভোঁতা নাগরা, কাপড় সেঁটে লেগে রয়েছে পায়েব সঙ্গে, হাটুর নিচে অবধি নেমেছে কোন রকমে; গায়ের পাঞ্জাবিটায় বগলের কাছে তিনটে সেলাই রয়েছে যেন। তা ছাড়া এমন ত্লে ত্লে চলা তো যার গরব নাই, গরম নাই তার সম্ভবপর নয়। গরব আর গরম তো পুলিশের একচেটিয়।

হাঁ ঠিক। চামোরী সিং সিপাহী। নরসিংয়ের ভ্ল হয় নাই। সকাল বেলায় চামোরী সিং কোথায় চলেছে! বুকটা তার ধ্বক ক'রে উঠল। মাসেক থানেকের ক'দিন বেশীই হবে—রাত্রেব অন্ধকারে সে ডেটিনিউবাবৃকে পৌছে দিয়ে এসেছে, কথাটা তার মনে পড়ে গেল। নড়ে-চড়ে বদল নরসিং। ধ্বর পেয়েছে নাকি?

বেইমান ছোটলোকের বাচ্চা নিতাই ! ওই শ্যোর-কি বাচ্চারই কাজ নিশ্চয় ! সে দিন বেটা চুকলামি করতে এসেছিল। এসে রামাকে বলেছিল; তার সঙ্গে কথা বলতে সাহস হয় নাই। বেঁচে গিয়েছে হারামজাদ নিমকহারাম। রেসিংকে বলতে এলে, থাপ্পড় লাগাত তাকে নরসিং। হারামজাদ নিমকহারাম। ছনিয়াতে কুতা যে কুতা—সেও কথনও বেইমানী করে না। নিমকহারামী করে না। ভর্মু কুতা কেন, কোন জানোয়ারই নিমকহারাম য়। গরু, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল, মহিষ মনিবকে কথনও ভূলে যায় না। নিব বিক্রী করে, জানোয়ার যেতে চায় না সে বাড়ী থেকে, চীৎকার করে, যাথা নাড়ে, জোর ক'রে বেঁধে নিয়ে গেলে কাঁলে—চোথ দিয়ে জল পড়ে।

আর মামুষকে একটুকরো এঁটো রুটি বেশি দাও, বাদ্! তোমার নিমক ভূলে তার গোলাম হয়ে যাবে।

নিতাই রামাকে বলেছিল—গুরুজীর ছামনে যেতে আমার ভর লাগছে ভাই। তু বলিস গুরুজীকে। খুব পেরাইভেটে বলে যেলাম তোকে। পুলিশ বোধ হয় পিছু লেগেছে গুরুজীর।

পুলিশ এসেছিল তার মনিবের কাছে। অনস্তবাব ডেটিনিউ এথানে এসেছিল, সে থবর পুলিশ পেয়েছে। নিতাইয়ের বাবুর এক ভাগ্নের কাছেই এসেছিল বলে তাদের বিশাস। পুলিশের ধারণা রাত্রের মোটরবাসে এসেছিল অনন্তবারু। কিন্তু কোথায় কোন্দিকে সে চলে গেল সে খবর তারা পাচ্ছে না। তারা জিজ্ঞাদা করেছিল নিতাইকে—বাবুর মোটরে ক'রে দে বাবুকে পৌছে দিয়ে এসেছে কি না? নিতাই সত্য কথাই বলেছে। গাড়ীর চাবি **থাকে** বাবুর কাছে । বাবুর হুকুম ছাড়া সে যাবে কি করে? নিতাইয়ের বাবুকে তারা অবিখাদ করে না। বাবু আংরেজ দরকারের থয়ের-থা। রায়বাহাত্ত্ব থেতাব পাওয়ার লোভে কুকুরের মত জিভ দিয়ে জল পড়ে। সাহেবদের থানা খাওয়ায়, তাদের হুকুমে চাঁদা দেয়, তাদের হুকুমে নাচে। সত্যি সত্যি নাচে। একজন সাহেব এদে নাচিয়ে গেছে তাদের। ঢ়লিতে ঢোল বাজাত—বাবুর সব নাচত। বাবুর কথায় বিখাদ ক'বে তারা নিতাইকে বেহাই দিয়ে ফি**বে** গিয়েছে। নিতাইয়ের কিন্তু আশস্কা হয়েছে নরসিংয়ের জন্ম। তাই দে বলতে এসেছিল রামকে। আদল কথা, নিতাই-ই অনস্তবাবুকে নরসিংয়ের সন্ধান দিয়েছিল। বাবুর ভাগ্নের কাছেই এসেছিল অনন্তবাবু। হঠাৎ দেখা **হয়** নিতাইয়ের দঙ্গে। নিতাই-ই তাকে নরসিংয়ের আন্তানার কাছে গাছতলায় শাভ করিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

শালা! এ জানলে—নরসিং কথনও—। না—না—না। অনস্তবাবৃকে 'না' বলতে পারবে না। দেশের জন্ম যে বাবুরা ফাঁসী যায়, জেল থাটে, নজরবন্দী হয়ে থাকে—তাদের কি কথনও কেউ 'না' বলতে পারে ? তাদের ভাইবেরাদার

— যত মোটর ডাইভারকে দে জানে তারা কেউ 'না' বলে না। ও জেলার সদরে মোটরসাভিদ কোম্পানীর মালিক ত্র্দান্ত ব্ধাবাব্—সরকারের থয়েরথা, পুলিশের দোন্ত। তার সাভিদের ডাইভারেরাও চেনা স্বদেশীবাব্দের এমন কত সাহায্য করে। ব্ধাবাব্ জানতেও পারে না। অনস্তবাব্ শুধু স্বদেশীবাব্ই নয়, বাব্ তার যে উপকার করেছেন দে কথা নরিসিংহ ভুলতে পারে না। ইমামবাজারে এসেছিল এক বদলোক দারোগা—তার আমলে পুলিশ বিনা-ভাড়ায় যাওয়া আসা করত, আবার জবরদন্তি ক'রে চোথ রাঙাত। সমস্ত শুনে একদিন অনস্তবাব্ দরথান্ত দিলে উপরে, গেজেটে ছাপিয়ে দিলে। বাস্, সব ঠাগু। এর ফলে নরিসংকে একদিন একটা তৃচ্ছ কারণে থানায় ডেকে তাকে অপমানলাঞ্ছনা করবার উল্ফোগ করেছিল দারোগা-জমাদার-কনেষ্টবলেরা। থানার পাশেই ছিল ডেটিনিউবাব্দেব বাসা। অনস্তবাব্ হাসতে হাসতে এসে বসলেন থানায়, বললেন—হিতোপদেশের গল্লের অভিনম হচ্ছে বৃঝি ? দেখতে এলাম তাই। তারপর বললেন—সেই গল্লটা নিশ্চম। নেকড়েও মেষণাবক। সঙ্গেদ ছাড়া পেয়েছিল নরিসং। সে কথা কি ভুলতে পারে নরসিং?

ই্যা, ঠিক তাই। চামোরী সিং এসে সাহুজীব গদীর সামনেই দাঁডাল। আহক চামোরী সিং—নরসিং ঠিক আছে। পে পথ সে বন্ধ ক'রে রেথেছে। বাবুকে পৌছে দিয়ে শ্রামনগর চুকবার মৃথে কথাটা তার হঠাং মনে হয়েছিল—সে শ্রামনগরের বাজারে চুকবার পথ ছেড়ে শ্রামনগরকে পাশে রেথে একেবারে সেই ঝাড় দার ডোমপাড়ার ওপার দিয়ে একটা ভাঙাচোরা পথ ধরে বাদসাহী সভকে উঠে সটান পাঁচমতী যাবার মতলব করেছিল; কিন্তু সেই সাপ তুটো—সাপ আর সাপিনী তাকে যাহুতে ভূলিয়ে ফিরে পাঠালে শ্রামনগর। তার জন্ম তার আফশোষ নাই, তবে সেদিন পাঁচমতী গেলেই ভাল হ'ত। তবে পথ সেবন্ধ করে রেথেছে। স্থরেশ দান্তকে সকল কথা ব'লে অমুরোধ করেছে যে, এনকোয়ারী হ'লে তাকে বলতে হবে—সে রাত্রে নরিং পাঁচমতীতে স্থরেশের দোকানে ছিল। স্থরেশ বিশাস্থোগ্য লোক। দোন্ত বললে—সে নিজের

প্রাণ দিয়ে তাকে বিপদ আপদে রক্ষা করবে। রামাও হুঁসিয়ার ছত্তির ছেলে।
স্বতরাং ভয় তেমন নাই। কিন্তু হঠাৎ পুলিশ দেখলেই চম্কে ওঠাটা এখনও
যায নাই। 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা'। আবার কোথা দিয়ে কি ভাবে কোন্
স্বতো যে টেনে বার করবে কে জানে! আজ সে আশক্ষা ফ'লে গেল। খ্ব
জোরে সিগারেট টানতে লাগল সে।

এ— দিং, এ ডেরাইবর দাব! চামোরী দিং তার নাম ধরেই ডাকছে। উত্তব দিতে গিয়ে গলায আওয়াজ আটকে গেল নরসিংয়ের। আই-বি অপিদের গল্প শুনেছে দে অনেক। ভয়ুহুর গল্প।

এ নরসিং--সিং!

কোনমতে নরসিং আবার জবাব দিলে—কে ?

আবে বাহার আসো মশা।

নবসিংয়ের পা কাঁপছে। বোতলগুলো বেবাক থালি।

কলসী থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে এক গেলাস জল থেয়ে নিয়ে সে বাইরে এল।
চামোরী সিং বললে—আজ তিন বজে কালেক্টর সাব আইবন, ডিস্টিক্ট বোডকে চেয়ারম্যান আইবন। পাঁচমতী সড়ককে লিয়ে দর্থাস্ হইয়েছে, ইনকুযারী হোবে। তুমার পর হাজির হোনেসে হুকুম হইয়েছে।

মৃহতের মধ্যে নরসিং কেমন হয়ে গেল। এমন আকস্মিকভাবে এক মৃহতে ভ্রের শ্বাসরোধী অবস্থা থেকে মৃক্ত হয়ে অভাবনীয় আনন্দের মধ্যে সে জীবনে কথনও আসে নাই।

চামোরী সাহজীকে হাঁকতে লাগল। সাহজীকে কেন ? চামোরী বললে—
দরখাস করনেওয়ালাদের মধ্যে সাহজীও একজন। উনকে বোল দেনা ভাইয়া।
আলবৎ আলবৎ। জরুর—জরুর বোলেক্ষে। সাথমে লে যায়েক্ষে।

চামোরী সিং চলে গেল। নরসিং নিজের ঘরের মধ্যে এসে কি করবে ভেবে পেলে না। অথচ এই আনন্দের উচ্ছাসটা প্রকাশ না ক'রে সে কোনমতেই স্থির থাকতে পারছে না। ফটকীকে এথন পাবার উপায় নাই। জোসেফের বাড়ী থাবে ? জোদেফ আছে, মেরী নীলিমা আছে। চা থাওয়াবে মেরী নীলিমা। জোদেভ মদ থাওয়াতে পারে।

'পাঁচমতী সভককে লিয়ে দরখাস্ হইয়েছে।'—দরখান্তের কথা সে জানে, সেই তার উল্যোক্তা। কিন্তু দরখান্তে ফল হবে এমন প্রত্যাশা সে করে নাই। কিন্তু লেগেছে দরখান্ত। বাস্—। ঢেলে দাও পাখর—দাও বিছিয়েছ ইঞ্চি পুরু ক'রে। তার উপর দাও মোরাম লাল কাঁকর। চালিযে দাও বোলার। বাস্—উ—উ—উ—তর—র—র—র—উ—উ—উ। ভোঁ—ভোঁ—ভোঁপ। দোজা ষ্টীয়ারিং ধরে এক্সিলেটরে পা চেপে বসে থাক; ছুটুক গাড়ী বিশ-পাঁচিশ মাইল স্পীডে, ঘুকক পাক দিযে চাবিপাশের বন জঙ্গল মাঠ, নেহাৎ পাশের গাছগুলো সড়াক সড়াক ক'রে পিছনে ছুটে চলে যাওয়ার মত—পিছনে পড়ে থাক্। আনন্দের সঙ্গে অকারণ অহন্ধারে ফীত হয়ে নরসিং একটা নতুন সিগারেট ধবিয়ে মাথা পিছনের দিকে হেলিয়ে ধোঁয়াছাড়তে ছাড়তে জোসেফের বাড়ীব দিকে চলল।

ত্ব'থানা ট্যাক্সী—না, এখানাকে বদ্লে একথানা বাস্। তারপর একথানা কার—ট্যাক্সি—তারপর একথানা ট্রাক। জোদেফকে একের তিন অংশ। এ দিলেও কি মেরী নীলিমাকে পাওয়া যাবে না? ওরা রুশ্চান। হলেই বা। নরসিং জাত মানে না। নরসিংয়ের জাত অনেক দিন মরে গিয়েছে। নিতাইয়ের সঙ্গে থেয়েছে, রহমানের সঙ্গে থেয়েছে, জোদেফের সঙ্গে থেয়েছে, তার আবার জাত! জাত তার নাই—তার থাকবার মধ্যে যা আছে দে তার পেট আর তার 'মটরোয়া' ট্যাক্সি কার, আর যদি তোমাকে পায় তবে রু—। ফিন্দিন্ক'বে বৃষ্টি পডছে মুথে চোথে, বাতাদে লখা চুলগুলি উডছে, জাম। কাপড় ভিজছে। ভিজুক।

আগে পাঁচমতীর সড়ক নিয়ে দর্থান্ত ছিল মামূলী ব্যাপার। দেই যে-াল থেকে ডিপ্লিক বোর্ডের পত্তন হয়েছে দেই কাল থেকে সড়কটার জন্ম প্রতি বৎসর একথানা, কোন বার বা তিন-চারথানা। আগে আগে দরথান্ত করতেন বাব লোকেরা—জমিদার উকীল কেলাদের বাবুরা, জমিদারের মামলা-মকদ্দমার জন্ম তাঁদের নিজেদের যাওয়া-আদার অস্থবিধা হ'ত, মধ্যে মধ্যে নিজেদের ঘেতে হ'ত, উকীলবাবুরা শনিবার বাড়ী আসতেন, তাদের অম্ববিধা হ'ত। শ্রামনগরে আদালত যে-কাল থেকে বদেছে দেই কাল থেকেই পাঁচমতী থেকে আদালতের আমলা সরবরাহ হয়ে আসছে। তারা অবশ্র হেঁটে যাওয়া-আসা করত, তারা দর্থান্তে সই করত না। তথ্ন জেলা-ম্যাঙ্গিস্টেট ছিলেন জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান, রাজপ্রতিনিধি দণ্ডমুণ্ডের মালিক, সরকারী কেরানীদের অন্ধনাতা জ্যেষ্ঠ পুত্রের সামিল। স্থতরাং দর্থান্তে সই ক'রে তাঁর রোষ নয়নে পড়তেও চাইত না এবং নিমক থেয়ে নিমকহারামীর পাপ থেকেও পরিত্রাণ পেত। দরখান্তের ফলে খানা-খন্দক বুজিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি ফেলা হ'ত, কাদা হ'ত এক হাঁটু। এক ইঞ্জিনিয়ার কাদার মধ্যে গাছের ডাল কেটে দেবার ব্যবস্থা ক'রে মগজের পরিচয় দিয়েছিলেন। তারপর কাল পান্টাল ; গঙ্গার ধারে রেল-লাইন পড়ল, ঘাটরোড স্টেশনে নেমে খ্যামনগর হয়ে এ অঞ্চলে যাওয়া-আসার যাত্রীর সংখ্যা বার্ডল, ওদিকে ঘোড়ার গাড়ী-ওয়ালারা এল ভিড ক'রে। তথন ঘোড়ার গাড়ীর নাম ছিল 'কেরাচী'। সাইকেল উঠল। দেখতে দেখতে বছর দশেকের মধ্যে সাইকেল পাঁচমতী-শ্রামনগর ছেয়ে গেল, পাড়াগাঁয়েও ত্ব'চারখানা ঢুকল। কয়লা, কেরোসিন তেল, কলের লঠন, কাচের চুড়ি, চা আর সাইকেল—এ কয়েক দফা দেশে এল যেন বর্ষার বন্তার মত। এদেই দেশ ছেয়ে ফেললে। তুশো আড়াইশো থেকে দেখতে দেখতে একণো—আণি—পঞ্চাশ, আজ তো জাপানী সাইকেল তিরিশ होकाग्र পाञ्चा यात्र ; तड-हहो, कहे कहे अब क'रत हल अमन श्वारना मा**टेरकन** পনের টাকা। দশ টাকাতেও পাওয়া যায়। লটারী তো লেগেই আছে— এক টাক। টিকিট। কেরানী বাবুরা প্রায় স্বাই একথানা ক'রে সাইকেল কিনে ফেললে। তারপর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হ'ল নন-অফিসিয়াল

চেয়ারম্যান। এবার কেরানীবাবুরাও দরথান্ত দিতে শুরু করলেন। ক্রমে পদ্ধীগ্রাম থেকেও দরথান্ত পড়তে আরম্ভ হ'ল। দরথান্ত বাড়ল, কিন্তু রান্তায় মাটি কমলো। লোকে বলে—চুরি। ডিঞ্জিট বোর্ড বলে, চুরি করবে কি ? টাকা কোথায়? জেলায় রান্তার মোট দৈর্ঘ্য হিদেব ক'রে দেখা যায়—বাংলার জেলাগুলির মধ্যে তৃতীয় কি চতুর্থ, কিন্তু আয়ের হিদাব করলে তালিকার প্রায় শেসে এসে পড়ে। আমরা কি করব ? প্রশ্ন ওঠে, অফিসিয়াল চেয়ারম্যান থাকতে যে মাটিটা পড়ত তা আসত কোথা থেকে ? উত্তব আসে, আমরা ধনীর মুখের দিকেই তাকাই না, ধনীর নিয়ে দরিদ্রের কল্যাণ করাই আমাদের ব্রত, কয়েকটা বড় রান্তার উপর নজর না দিয়ে আমরা পল্লী-উন্নয়ন করছি। যা হোক, এতই যথন চীৎকার উঠছে তথন এক শত টাকা বেশি বরাদ্দ হ'ল।

এমনি ভাবেই চলছিল। এমন সময় দেশে এল মোটর-বাদ। কলকাতা থেকে বাইরে আসতে আরম্ভ করলে। এখানে শ্রামনগর থেকে ঘাটরোড দেটশন পর্যান্ত পাকা রান্তা, দেখানে মোটর বাদ দাভিদ হ'ল। প্রথম প্রথম উকিলবাবুর বেকার ছেলে, মহ্নব্যবদায়ী দাহানের আধুনিক ছেলে পুরানোকার নিয়ে ট্যাক্সি চালাতে আরম্ভ করলে। তারপর একজন কাপড়ের দোকানদার করলে প্রথম বাদ। তারপর হ'ল আরম্ভ থান হয়েক। তার পরই এল এই কোম্পানী, যাদের বাদ দাভিদ এখন চলছে ঘাটরোড থেকে শ্রামনগর। ঘোড়ার গাড়ীগুলো হার মেনে ঘাটরোড ছেড়ে পাঁচমতীর দিকে মোড় ফেরালে। এবার বাবুরা যারা কাজের জন্তে শ্রামনগর থাকতেন তাঁরা ডেলিপ্যাদেক্সারী আরম্ভ করলেন। লোকের যাতায়াতও বাড়ল। জমিদাবেরা, বাবুরা, ব্যবদাদারেরা যারা পান্ধী অথবা গরুর গাড়ী চড়ার ভয়ে যথাসম্ভব কম যাতায়াত করতেন তাঁরা কেরাচী' গাড়ীর স্ব্যোগ পেয়ে বাড়ীতে থেয়ে-দেয়ে শ্রামনগরে এদে কাজ-কর্ম নিজে দেখে-শুনে দেরে সন্ধ্যের সময় বাড়ী ফিরতেন। গ্রামের লোকেরাও কেরাচী গাড়ীতে আট আনা পয়দা দিয়ে যেতে আরম্ভ করলে। এবার দরথান্ত ছাডাও থবরের কাগজে মধ্যে মধ্যে ছাপা

হতে আরম্ভ হ'ল—'শ্যামনগর-পাঁচমতী রান্তার ত্ববস্থা'। অফিদার সাহেবদের তথন মোটর হয়েছে। তাঁদের মোটরে ধূলো কাদা লাগায়, কথনও-সথনও আ্যাকসেল ভাঙায়, তাঁরাও নোট দিতে আরম্ভ করলেন। এবার ডিট্টিক্ট বোর্ড চঞ্চল হ'ল থানিকটা। একশোর জায়গায় সাম্মিক বরাদ্দ তুশো-আড়াইশোতে উঠে গেল। এই ভাবেই চলে আসছিল, এবার নরসিং এসে ট্যাক্সি সার্ভিন থূলে গোলযোগ বাড়িয়ে দিয়েছে। এবার দরখান্তের জার খূব। এতথানি নরসিং প্রত্যাশা করতে পারে নি। নরসিং নিজের অদৃষ্ট সম্পর্কে আস্থাবান হয়ে উঠল ক্রমশ। সময় তার ভাল এসেছে। নইলে এই সময়টিতেই ডিট্টিক্ট বোর্ড মোটর-কোম্পানী থেকে মোটরের রান্তার উন্নতির জন্মে টাকা পাবে কেন? অদ্ভূত যোগাযোগ! আমেরিকায় যারা মোটর তৈরী করে, তারা অনেক টাকা দিয়েছে ভারতবর্ষে মোটবের রান্তার উন্নতির জন্ম। সে অনেক টাকা দিয়েছে ভারতবর্ষে মোটবের রান্তার উন্নতির জন্ম। সে অনেক টাকা— একক, দশক, শতক, সহশ্রে, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটি। সেই লক্ষ্ম নিযুত অর্থাৎ অনেক লক্ষ্ম টাকা এথানকার ডিট্টিক্ট বোর্ড পেয়েছে। দরখান্ত এবং টাকা— ত্রের যেথানে মিল হয়েছে সেখানে ভাবনা কোথায়?

জোদেফদের একদফা চায়ের আসর উঠে গিযেছিল। সাধাবণত বাসি
কাটির সঙ্গে হাঁদের ডিম আর একটু চিনি সহযোগে প্রাতরাশ হয়ে থাকে;
তুথানা করে রুটি জনপ্রতি বাঁধা বরাদ্দ। রাত্রে জোদেফ রুটি থায়। ক্রিশ্চান
হয়ে অবধি ওদের সংসাবে এই বিধিটা চলে আসছে। পুরুষেরা রাত্রে রুটি
থায়—আটার রুটি। পাউরুটি রবিবার ছাড়া পাওয়া যায় না, তার
উপর নিত্যব্যবহারে থরচও কিছু বেশি পড়ে, তাই দেশী রুটিতেই ভাতবর্জনের কাজটা সারতে হয়। রুশ্চান হওয়ার দ্বিতীয় পুরুষে অর্থাৎ জোদেফের
পিতামহ ত্বেলাই রুটি চালিয়েছিল নবীন অহুরাগে। কথাটা উপহাদের নয়।
ক্রিশ্চান হয়ে এই পরিবারটি দ্বিতীয় পুরুষে অতি স্বাভাবিক নিয়মে, অতি
উত্রভাবে এ দেশীয় থাছা-পোশাক-ভাষা সব্ বর্জন করে—এ দেশের লোকদের

থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র পৃথক হতে চেষ্টা করেছিল। অস্তর বাইরে হু দিকে দিয়েই সে চেষ্টা স্বাভাবিক নিয়মে চলেছিল। বাইবেল সমত্নে তোলা থাকত; ভক্তিভরে মাথায় ঠেকিয়ে এবং গীর্জায় ফাদারের প্রার্থনা শুনে যথাশক্তি আধ্যাত্মিক দিঁকটা পরিপুষ্ট করত। সেই পুরাতন থাভাথাত বর্জন করে নতন-ধর্ম-অহুমোদিত থাত গ্রহণের প্রচেষ্টায় বাড়ীতে পাঁউরুটির ব্যবস্থা হয় প্রথম: তারপর ক্রমে আর্থিক অবস্থার সঙ্গে দামঞ্জন্ত বিণানের জন্ত এবং পাঁউরুটির তুম্পাপ্যতার বদলে দেশী ফুটির ব্যবস্থা হয়। মেয়েদের কিন্তু ভাত ভিন্ন তৃপ্তি হ'ত না, কটি তাদের বরদাস্ত হ'ত না। বাংলাদেশে হাড়ি ডোম বাউরী প্রভৃতিদের মধ্যে আজও শৃকরপালনের রেওয়ান্ধ আছে, শৃকীর মুরগী হাঁদ তাদের জীবিকার একটা প্রধান উপায়; শূকর-মাংদও তারা থায়। থাতের দিক দিয়ে হাম-ফাউল-ডাকে তাদের অস্থবিধে হয় নি; ক্রিশ্চান হয়ে বীফ ধরেছিল। প্রথম-পুরুষে বীফে মেয়েদের ঘুণা হ'ত: দ্বিতীয় পুরুষে দেটা অবশ্য সয়ে গিয়েছে। তৃতীয় পুরুষ থেকে তারা খাটি ইণ্ডিয়ান ক্রি\*চানে পরিণতি লাভ করেছে। একবেলা ভাত একবেলা কটি—স্বক্তো-চচ্চণ্ডীর দঙ্গে বাই দরষের গুঁড়ো—সপ্তাহে তিনবার মাছ <del>-</del> ত্ব-তিন দিন মাংদের বিলিতি রান্নার বেওয়ান্ধ প্রচলিত হয়েছে। মেয়েরা কয়েকদিন তুবেলাই ভাত থায়, তু-তিন দিন—ওই মাংস যে কয়েক দিন হয়—দেই কয়েক দিন থায় রুটি। সদর শহরে যাওয়া-আদার স্থযোগ হ'লে পাঁউরুটি আদে, দেদিন একটা মুরগী অথবা হাঁদ মেরে রাল্লাহয়। পার্ব্বণ ইত্যাদিতে সমারোহে বিলিতী বানা চলে—মুরগী হাঁদ পাউকটি—তার দঙ্গে মেয়েরা বাড়ীতে তৈরী করে স্থাওউইচ, কেক, পুডিং। 🐐 রগী চালান যায় এ অঞ্চল থেকে, তাই মুরগীর ডিম বেশী খাওয়া হয় না, হাঁদের ডিমটা সকালবেলায় প্রাতরাশে ব্যবহার করে।

সকালে জোদেফ চা থায় বিছানায় গুয়ে। জোদেফের মা পাকা গৃহিণী। নীলিমার ঝোঁক রাত্রে কটির দিকে হ'লেও তার ঝোঁকে ভাত থেতেই বাধ্য হয় নীলিমা। নীলিমার মা মামুষ হিসাবে অত্যন্ত স্থুল—সে আকারেও বটে প্রকারেও বটে। নীলিমা ম্যাটিক পাস ক'রে সব দিক দিয়ে স্ক্র হতে চেষ্টা ক'রে, প্রায়ই সে কেক তৈরী করে; নীলিমার মা আপত্তি ক'রে হার মানলেও সেগুলিকে যথাসম্ভব বাসি না ক'রে থেতে দেয় না। কাচের জারে পুরে চাবী দিয়ে রেথে দেয়। পাঁউকটি আনলে তাও লুকিয়ে রাথে, অস্ততঃ পাঁচ দিনের আগে থেতে দেয় না। নীলিমা তাগিদ না দিলে মধ্যে মধ্যে ত্-একথানা পাঁউকটি দশ-পনেরো দিনে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়—ফেলে দিতে হয়।

জোসেফের মা প্রথম দিন নরসিংকে অভার্থনা করেছেন অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে। গিরবরজার ছত্রি সিংহরাযদের গল্প তার স্বামীর সংসারে তিন পুরুষের রঙ-ধরানো গল্প। সে দিন নরসিং ছিল তার কাছে সেই গল্পের দেশের মাফুষ। ভারপর ব্যবহারিক জগতের মেলামেশার মধ্যে নরসিং যখন নিতান্তই সাধারণ মাত্রধ বলে চোথে ঠেকল, তখন তার সম্রম উবে গিয়ে তার স্থানে জন্মাল मर्कियां छ पृथ व ज्लारकत एक जान छे भन्न माधावन मान्न एव व जान मान्न प्रक উপেক্ষা এবং ঘৃণার মনোভাব—সেই মনোভাব। সেই মনোভাব আরও প্রথব হয়ে উঠেছিল নরসিংয়ের সঙ্গে নীলিমার হাগতার অভিব্যক্তিতে। নরসিংয়ের গাড়ীতে দে ইস্কলে যায়, নরসিং এলে দে হেদে কথা কয়, চা তৈরী ক'রে দেয়—এটা তার কাছে অতাস্ত বিবক্তিজনক হয়ে উঠেছিল। **আজ** ভামনগর-পাঁচমতী রান্তা পাকা হচ্ছে এবং সেই রান্তায় একথানা মোটর বাস, একখানা ট্যাক্সি, একখানা ট্রাক নিয়ে ব্যবসার পরিকল্পনা এবং সেই ব্যবসায়ে জোসেফের মাকে ছ্রান্তত একের-তিন অংশ দিতে চাওয়ার প্রস্তাবে জোসেফের মা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে উঠল। অন্তদিন সে ভদ্রতার থাতিরে তার বিরক্তি নরসিংয়ের সামনে প্রকাশ করে না বটে, কিন্তু অবিরত চেষ্টা করে মেয়েকে আডাল ক'রে ফিরতে।

আজ সে মেয়ের সামনেটা ছেড়ে দিয়ে বারান্দায় একটা মোড়ায় ব'সে
• পায়ের গাঁট টিপতে আরম্ভ করলে। রোধ হয় আক্তকার এই সামনে ছেড়ে

দেওয়াটা তার নিজের কাছেই অশোভন ঠেকছিল ব'লে—গাঁটের সামান্ত ব্যথাটা হঠাং রাত্রি থেকে বেড়ে উঠেছে, এই ছলনার আশ্রম করলে। কথাটা প্রকাশ না ক'রে বললে—পাছে পা টেপার অভিনয়টা বোধগম্য না হয় এই ভেবে জোসেফ ও নরিসিংয়ের কথার মধ্যেই সে ব্যাঘাত দিয়ে বললে—তোমাদের তো পাঁচমতীর রাস্তা পাকা হচ্ছে, মোটর চালাবে আরামসে, রোজগার করবে। আমি কিন্তু ওই কালীঠাকুরের থান যাবার রাস্তাটার জন্তে একটা দরখাস্ত করব। দিবি তো নীলি আমার একটা দরখাস্ত লিখে। উঃ বাবা—বাতের ব্যথায় মরে গেলাম। যত বেতো রুগীদের নিয়ে দরখাস্ত সই করাব আমি। বলে সে হি-হি ক'রে হেসে উঠল।

নীলি খুব চতুর মেয়ে। বয়স হলে অবশ্য সকল মেয়ের মনেই অস্তত এ

দিক দিয়ে কিছু চতুরতা স্বাভাবিকভাবেই জন্মায় এবং বয়স্কদের কাছ থেকে
শেথে—নারী জীবনেরই এটা ঐতিহ্য; নীলি এ সব বিষয়ে বিশেষ চতুরতা

শিক্ষা পেয়েছে তার সহকর্মিনী অর্থাৎ মিশনের গার্লস স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের
কাছে। মনোবিভারে যুগ এটা—মনের থবর নিয়ে এ যুগের সভ্যতা-সম্মত
বাকা এবং চোথা বাক্যবিভাসের মধ্য দিয়ে তাদের যে মনোবিলাস চলে সে
বিলাস সভ্য তক্ষণী নীলির খুবই ভাল লাগে। এগুলি সে শোনে না—গেলে।
গেলা-জিনিস সে হন্ধম করেছে। মাথের দিকে বাকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফিক
ক'রে হেসে ফেললে নীলি।

বাঁকা দৃষ্টি এবং মৃচকি হাদির ওজন কম কিন্তু ধার বেশি; ব্লেডের মত দাগ টানলেই গভীর ক্ষত হয়ে যায়। মায়ের মনে লাগল। মা বলে উঠল— এই হাসি দেখতে পারি না। ত্র'চকে দেখতে পারি না।

চোথ বন্ধ ক'রে পা টেপ না কেন। আরামটা ভোগ করতে পারবে বেশি। এ হাসিও দেখতে হবে না।—নীলিমা আবার তেমনি ভাবে তাকিয়ে তেমনি হেসে উত্তর দিলে।

মা এবার চীংকার ক'রে উঠল—হে ভগবান, আমার মরণ হোক—আমার

## অভিযান

মরণ হোক, আমার মরণ হোক। আমাকে নাও তুমি—আমাকে নাও।
দয়া নাই—মায়া নাই—আমি বাতে মারা ঘাচ্ছি—আমার—। এর পর আর
কি বলবে ভেবে না পেয়ে সে হাউ হাউ ক'রে কাদতে লাগল। কালাটা অবশুই
অভিনয় নয়—মেয়ের ওই ধারালো আঘাতের যন্ত্রণা যত না হোক তার
উপয়ুক্তমত উত্তর দিতে না পারার ক্ষোভের পীড়ন কালাব পক্ষে যথেষ্ট।

জোদেফ হাসতে লাগল। দেও মাকে জানে। নীলি চা করছিল তৃতীয় দফায। এব আগে এক দফা চা-ডিম-কেক দিয়ে চা থাইয়েছে নরসিং এবং জোদেফকে। দেই থাওয়ার মধ্যেই ব্যবসাবাণিজ্যের কথা এবং শ্রামনগর-পাঁচমতী রান্তা সম্পর্কে গুপ্ত তথ্য অর্থাৎ মোটর কোম্পানীর দেওয়া টাকা পাওয়ার কথা জোদেফ তাকে বলেছে। নরসিংও তাকে বলেছে নিজের ব্যবসার পরিকল্পনার কথা। চায়ের কাপ জোদেফ ও নরসিংয়ের সামনে নামিয়ে দিয়ে দেও এক কাপ চা নিয়ে বসল—মায়ের এই হাউ-মাউ কাল্লাব জন্মে বিন্দুমাত্র ব্যুত্ত হ'ল না। ব্যস্ত হয়ে উঠল নরসিং। ভদ্রতার থাতিরেও বটে এবং নীলিমার মাকে সম্ভষ্ট করতে চায ব'লেও বটে। দে বললে—কালীথানের বাতের ওয়্ধ ব্রি খ্ব ভাল? তা চলুন না একদিন—একটু রোদ উঠুক, রাস্তা ঘাটট। একটু শুকিয়ে যাক—চলুন, আমার গাড়ী তো বদেই রয়েছে।

এক কথাতেই মা খুশি হয়ে গেল। চোথের জল মুছে বললে—বেঁচে থাক তুমি বাবা, তোমার উন্নতি হোক অনেক ক'রে। তোমার দক্ষে থেকে যদি জোদেফের উন্নতি হয় সেই আমার ভরদা। তোমার বাবার কত বড় বংশ—তোমাদের কত মান—কত নাম—কত ডাক! খশুরের কাছে শুনতাম—গায়ে কাটা দিত।

নরিসিং একটু স্ফীত হ'ল অহস্কারে, একটু তৃপ্তি হ'ল তার। এর বেশি **কিছু** না। কোন আক্ষেপ বা ক্ষোভ—এসব আর জাগে না। অন্তব করতে পারে না।

জোদেফ উঠে বললে—যাই, স্নানটা দেবে নি। মেঘলা ক'রে থাকলেও

বেলা অনেক হয়েছে। আজ আবার সায়েবের সায়েব আসবে। গাড়ী নিয়ে যেতে হবে ঘটরোড স্টেশন। ওপার থেকে নৌকোয় আসবে। নিজের গাড়িটি আনবেনা। ভারী চালাক।

নরসিং হৈলে বললে—পাঁচমতীর স্থরেশ দাস—আমার বোষ্টোম মিতে বলে, বাবার বাবা।

জোসেফ বললে—এ বেটা কালেক্টর বড় থট্মেজাজী লোক। তারপর নীলিমার দিকে তাকিয়ে বললে—তোদের ইস্কুলে যাবে নাকি ?

কি জানি!

তা হ'লেও একটু পরিষ্ণার হয়ে যাস। তোর ভাল সেলাই কিছু নিয়ে যাস। হেসে নীলিমা বললে—আমাদের ইস্ক্লে ভিজিটর এলে "টেল দি ম্যান্টু কাম টু মি"-কে পার হয়ে আর কিছু দেখতে হয় না।

নীলিমাদের মিশন গার্লদ ইস্কুলে প্রধানা হলেন খাঁটি ইংরেজ মহিলা।
নীলিমাও তার ছাত্রী। দক্ষ গলায় তার ইংরেজী উচ্চারণের জন্ম "টেল দি ম্যান্
টুকাম্টুমি" এই লাইনটিই তার নাম দাঁড়িয়ে গিয়েছে। পথে ভদ্রলোকের
ছোট ছেলেরা তাকে দেখলে কণ্ঠস্বর মিহি ক'রে বলে—"টেল দি ম্যান্টুকাম্
টুমি।" মেমদাহেব হাদেন।

জোদেফ চলে গেল।

নরসিংও উঠল, বললে—তা হ'লে আমিও ঢলি।

মা বললে—ব'দ বাবা, ব'দ একটু। নরসিংকে বদতে বলে দে নিজে উঠে থোঁড়াতে ভূলে দহজ পায়েই হেঁটে চলে গেল।

नौनियां-रहरम छेठेन मनर्पत ।

नविभः वनत्न-कि १

মা খোঁড়াতে ভুলে গিয়েছে। বাত বাত বলছিল না ?

ও। ন**ক্ত**িং কিন্তু বৃঝতে পারলে না ব্যাপারটার কিছুই। বৃদ্ধির সুস্মতার দিক দিয়ে নরসিংও স্থূল। বাইরের দরজায় বাইসিক্লের ঘণ্টা বেজে উঠল।— ড্রাইবর সাব! এস-ডি-ওর আর্দালি। ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল নীলিমা।

হিন্দুস্থানী মুসলমান চাপরাশী নীলিমাকে দেখে হেসেই বললে—কালেক্টর সাব আসবন আজ, ড্রাইবর সাবকো জলদী যানে বলিয়েছেন সাব।

নীলিমা উত্তর দিলে—গোসল কর রহে হেঁ। তুরস্ত ঘাইয়ে গা। সে ফিরল সঙ্গে সঙ্গে।

আদিলী এবার নরসিংকে বললে—তুমনে ভি তলব দিয়া সাব। ডিব্রিক্ট বোর্ডকে চেয়ারম্যান আগুর মেম্বর ভি আইয়ে গা। উনকে লিয়ে গাড়ী লেকে যানে কো হুকুম দিয়া সাব।

মুহুর্ত্তের জন্ম গা থেকে মাথা পর্যান্ত চিন্ চিন্ করে উঠল নরসিংয়ের। জিভের ডগায় এসে গোল—নেহি ঘায়েগা—ঘাও—বোল দো তুমহারা সাবকো। কিন্তু পরমূহুর্ত্তেই আত্মসম্বরণ করলে সে। পাঁচমতী-শামনগর রান্তা ভাল হলে তার বাস চলবে—ট্যাক্সী চলবে—ট্রাক চলবে। আরও মনে পড়ে গেল ইমামবাজার—জংসন স্টেশন সদর শহর সার্ভিস—তার সোনার সার্ভিস! মেজাজের জন্মই তার সে সার্ভিস গিয়েছে। সে নিজে সামলে নিয়ে বললে—যাও সাবকো বোলো—ঠিক টায়েমমে যায়েকে হম।

নীলি একটু হাসলে। নরসিং এবং দাদার উপর অশ্রদ্ধা হচ্ছে তার। ওই আদালীটা ওদের 'তুম' তুম' ক'রে কথা বলে।

নরসিং বললে—তা হলে চলি এখন। আচ্চা।

নরসিং গাড়ীটা নিয়ে বাজারে এসে দাঁড়াল। ঘাটরোড—ঘাটরোড স্টেশন। গাড়ীটা তো থালিই যাবে, যদি ছটো চারটে প্যাসেঞ্জার পাওয়া যায়! তাই পড়ে-পাওয়া চৌদ্দ আনা। যাহয়! ডিষ্টিক্ট-বোর্ড চেয়ারম্যান ভাড়া দেবে হয়তো, কিন্তু কি দেবে কে জানে? নাই যদি দেয় তাই বা কি করতে পারে নরসিং! কলকাতাতেই টামে বাসে কৃনস্টেবলেরা ভাড়া দেয় না। এই সব

কথা মনে হলে তথন সে আপনার মনেই চীৎকার ক'বে বলে, দূর দূর দূর! ছোটলোকের কাম — বেইজ্জতিকে কারবার! দূর করো শালা, দূর করো।

গুরুজী ! - পাশেই এদে দাঁড়াল একথানা ফোর্ডগাড়ী। নিতাই ড্রাইভ করছে। নরসিং কথা বললে না। মুথ ফিরিয়ে রইল।

নিতাই বললে – আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে। জোসেপের গাড়ীতে ম্যাজিস্টর, আপনার গাড়ীতে চেয়ারম্যান, আমার গাড়ীতে বাবুর সঙ্গে মেম্বরটেম্বরা আস্বেন।

নরসিং তবু কথা বললে না।—হারামজাদ বেইমান কাঁহাকা! পনের টাকা মাইনের ড্রাইভার—বগলস আঁটা নেড়ী কুতার বাচ্চা! তোর সঙ্গে কথা কইবে নরসিং ?

নিতাই বললে—আমার ওপরে খুব রেগেছেন, লয় ?

না নাঃ। রাগ টাগ কারু ওপরে আমার নাই।

নিতাই একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—আচ্ছা দেলাম। গাড়ীতে তেল নিতে এদেছি। চলে গেল দে গাড়ী নিয়ে।

যাবার সময় নিতাই এল সব শেষে। গাড়ীর মধ্যে তার বাবৃ। নিতাই হর্ন
দিয়ে হাত নেড়ে ইসারা করছে—পথ দাও। পথ ছেড়ে দিলে নরসিং।
নিতাইয়ের বাবৃ ডিষ্টিক্ট-বোর্ডের মেম্বর। নিতাই খুব জমকালো পোশাক
পরেছে। আসবার সমযেও নিতাইয়ের গাড়ীকে তার পথ ছেড়ে দিতে হ'ল।
নিতাইয়ের বাবৃর গাড়ীতেই এলেন চেয়ারম্যান। বন্ধুলোক। নিতাইয়ের বাবৃ
যেমন মদ থায় চেয়ারম্যানেরও তেমনি মদে ঝোঁক। কেউ কারও মুথের গন্ধ
পায় না। তিক্ত ভাবে হাসতে হাসতে ছুজন মেম্বরকে নিয়ে নরসিং সব চেয়ে
পিছনে এল।

মিটিং— ক্রম্নন্ত শেষ হ'ল রাত্রি দশটায়। নরসিংয়ের মাথা ঝন্ঝন্ করছে, আঞ্জন জলছে। সয়তানের রাজহু। বেইমানের কালু! মর গিয়া! ধরমরাজ,

মর গিয়া! ভগোয়ান মর গিয়া! হে ভগোয়ান! বিলাত আমেরিকার কোম্পানী দিয়েছে লাথে লাথে টাকা—সেই টাকাতেও পেট ভরছে না ভিট্রিক্ট-বোর্ডের আর এই এথানকার কুমীর ওই বাস কোম্পানীর! বলে—মনোপলি সার্বিস হোক, যে টাকা দেবে বছর বছর সেই পাবে সার্বিস। বছরে পাচশো টাকা—রাস্তা মেরামতের জন্য। আপত্তি করেছেন এথানকার এস-ভি-ও। কেঁচে গিয়েছে মতলবটা, কিন্তু এ কি সয়তানী মতলব!

মদ দে প্রচুরই থেয়েছিল ক্ষোভে। টলতে টলতে ফিরল বাদায়।

শুখনরামের লোক বললে—শেঠজী আছেন ডাকবাংলায় চেয়ারম্যানের ওথানে। আপনাকে যেতে বলেছেন গাড়ী নিয়ে। আরে বাপ রে—ওই এক লোক! আজ শেঠজীর চেহারা দেখে নরসিংয়ের তাক লেগে গিয়েছে। হাকিম-চেয়ারম্যানদের মধ্যে চেয়ারে বসে—মাথা উচু করে—কি বসেছিল! সে মনোপলি সার্বিদ দম্বন্ধে কথা বলে নাই, তবে রাস্তা পাকা করা নিয়ে খুব দামী দামী কথা বলেছে। মাল আনতে তার ভারী অস্ক্বিধে হয়।

শেঠজীকে নিয়ে নরসিং পাগলের মত হাসত্তে হাসতে ফিরল। শেঠ **আজ** চেয়ারম্যানের সঙ্গে মদ থেয়ে বেহুঁস হয়ে গিয়েছে। ধরাধরি করে তুলতে হ'ল শেঠজীকে। হাসতে হাসতেই সে বাসায় ফিরল।

কে ? ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে ও কে ? ফটকী!

## সতেরো

মোটর-ড্রাইভারের দিনরাত্রি। দিনটা চলে উড়ে; রাত্রির থানিকটা অংশও দিনের সামিল। তু-হাতে ধরা থাকে ষ্টিরারিং, পায়ের তলায় ক্লাচ, এক্সিলারেটর, ফুট্ত্রেক, হাতের পাশে থাকে গিয়৸রিং হাতের, হাওবেক। চোথ থাকে পথের সামনেটায় নিবদ্ধ; স্থির নিম্পালক দৃষ্টি।

নীচ থেকে ওঠে গ্রম ভাপানি, প্রায় বুক পর্যান্ত গ্রম ভাপানিতে দিদ্ধ হ'তে থাকে। নাকে অবিরল ঢোকে পেট্রোলের ধোঁয়ার গন্ধ। কানের তুপাশে, ৰূপালে, সামনের চুলগুলোকে পিছনের দিকে উড়িয়ে বাতাস লাগে। স্কাল-**সন্ধ্যা**য় বাতাস ঠাণ্ডা, ত্পুরে গ্রম,—গ্রীন্মের তুপুরের বাতাসে মৃথ জালা করে, বর্ষায় লাগে জলের ছাট, শীতে কনকনে ঠাণ্ডায় মুথের চামড়া যেন অসাড় হয়ে আদে। তুপাশে কাছের জিনিষ, বাড়ী-ঘর, গাছপালা, মামুষ-জনই যেন পিছনে চলে যায় ছুটে; থোলা মাঠ হলে দূরের গাছপালা, গ্রাম, গরুবাছুর, মামুষ পাক দিয়ে ঘুরতে থাকে। মধ্যে মধ্যে ছেদ পড়ে, গাড়ী থামে, তথন নেমে মাটির উপর দাঁড়িয়ে আরামের একটা গভীর দীর্ঘখাস ফেলে শরীরটা জুড়িয়ে নেয়। অল্পক্ষণের জন্ম গাড়ী থামলে গাড়ী থেকে আর নামে না, ষ্টিয়ারিংয়ের উপর মাথা রেথে একটু জিরিয়ে নেয়। সারাদিনের পর যথন "বিলকুল ছুটি" মেলে তথন শরীর টলতে থাকে, মনে হয় মাটিই টলছে। মোবিল-পেট্রোল, তৈলাক্ত लाशंत क्ष-कानि, राजारम উड़ नांगा धुरनांकाना এवः मातानिरान वारम **সর্বা**শরীরে একটা জর্জরতা অ্বুভুত্তত করে। শরীরের গ্রন্থিগুলো খুলে পড়তে চায়, পেশীতে পেশীতে টাটানি জাগে; অবশ্য এ তাদের সহু হয়ে যাওয়। ব্যাপার—ক্ষ্বরোগের রোগীর নিত্য অপরাষ্ট্রের স্বল্প উত্তাপের মত। তথন চাই মদ। মদ পেটে পড়লেই শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে। কেয়া হায় ? কোন্হায় ? কিসকে পরোয়া ?—এই তখন মুখের বুলি। বেপরোয়া টলতে টলতে চলে। নরসিংও চলে। চলতে চলতে রামাকে অথবা যে সঙ্গী থাকে তাকেই বলে— এখানে কি আছে ? কুছ না। বুড়ো আঙুল ছটো নেড়ে বলে— ঢু-ঢু ঢন্ ঢন্। উ সব হায় কলকাত্তামে।

কলিকাতায় দেখেছে নরসিং—রসা রোডে, হাজরা রোডে, শ্রামবাজারে, ভবনাথ সেন খ্রীটের মোড়ে রাত্রি সাড়ে দশটা এগারোটায় হল্লা করতে করতে চলেছে শিথ ভুগাইভারের দল। কলকাতায় মোটর-ব্যবসা মানেই শিথদের কারবার। মাথায় পাগড়ী, গায়ে লম্বা কামিজ, পরনে হাফপ্যান্ট, পায়ে নাগরা, লম্বা-চওড়া জোয়ান সব টলতে টলতে চলেছে—হা-হা ইয়া! থবরদার! মারো ডাণ্ডা! তার সঙ্গে অট্টহাসি—হা-হা-হা-হা! অশ্লীল কথা, অশ্লীল গান! সমস্ত দিন দশ-বারোটা লোহার ঘোড়া আর পেট্রোল গ্যাদের উত্তাপের সঙ্গেলড়াই ক'রে এইবার কোমল শীতল দেহের স্পর্শের মধ্যে নিজেদের উত্তেজিত স্নায়্তন্ত্রীগুলিকে অবসন্ধতায় এলিয়ে দেবার জন্ত অধীর হয়ে ওঠে। বস্তীর নোংরা পল্লীর গলিপথে চুকে পড়ে।

কি আছে এথানে ? ফু:--ফু:-- ফু:-- !

গঙ্গার ধার, রেড রোড, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের সামনে পাশে বড় বড় গাছে-ঘেরা নির্জ্জন পথ, পিচ-ঢালা শক্ত সমতল পথ, ট্যাক্সি চলে বড় দীঘির জলের উপর নৌকার মত। পিছনের সিটে বসে থাকে সাহেব আর মেম; তাদের গুনগুনাট্নি কানে এসে ঢোকে, তাদের থিলথিল হাসিতে শরীর শিউরে ওঠে। এই কলকাতা।

এখানে কিছু নাই—'কুছ্ না, কুছ্ না'—আক্ষেপ করতে করতে রামেশ্রেয়ায়, তারক, ইসমাইল, রিদি দকলেই মদ থেয়ে গিয়ে বদে নিজেদের আডায়—দেই চা-মাংদের দোকানে, থানিকটা পময় জুয়ো থেলে, ঝগড়া করে, তারপর আডা ভেঙে গিয়ে ঢোকে এখানকার বেশ্যাপলীতে। হাড়ি-ডোমপলীর কাছাকাছি নোংরা একটা বস্তী—খুপরীর মত ঘরের দরজায় কেরোদিনের ডিবরি জেলে বদে থাকে ঐ পলীর কুলত্যাগিনী মেয়েয়া। মধ্যে মধ্যে ধাকা খায় ভদ্রলোকের সঙ্গে। উকীল মোক্তারদের মূল্রী, ত্'চারজন উকীল-মোক্তারও মাথায় ঘোমটা টেনে ছুটে পালায়। ওরা প্রথমটা চুপ ক'রে থাকে, কিন্তু তারা খানিকটা দূরে পড়লেই হো-হো করে হাদে।

নরসিং অনেকদিন নিজেকে এই শেষের হলার কারবার থেকে দূরে রেখেছিল। প্রথম জীবনে জানকী এদে তার জীবনের লাগামটা কষে চেপে ধরেছিল। অনবরত তাকে মনে পড়িয়ে দিত—দে গির্বরজার ছত্রি-বংশের ছেলে। বলত,—মুত্র বাত ঠিক থাকে না, তার জাত চলে যায়। তুমি

**আমা**র কাছে কসম থেয়েছ। জানকী মরে গেল, তার মৃত্যুর পরে নরসিং জানকীর শোকে জানকীর কাছে-দেওয়া কসমটাকে পালন করবার জন্ম নিজেকে **আরও শক্ত** ক'রে তুলতে চেষ্টা করলে। ছত্রি-বংশের অহস্কারটাকে আরও বড় ক'বে তুললে মনে মনে। কিন্তু তুনিয়া হ'ল সয়তানীর রাজ্য। নরসিং বলে—'হারামীর জায়গা।' এথানে কারও ভাল থাকবার উপায় নাই। ছোট ছোট ক'রে লোককে এখানে ছোট করে দেয়। প্যাদেঞ্জার থেকে আরম্ভ ক'রে বান্তার ওভারদিয়ার, থানার জমাদার, দারোগা, ইন্সপেক্টর, সমস্ত লোকে মাথায় ভাতা মেরে ওকে ছোট ক'রে দিলে। সবারই এক বুলি—বেটা ট্যাক্সী-ড়াইভার, ছোটলোক। গিরবরজার ছত্রি-বংশের ছেলে কি ছোটলোক হয় ? কিন্তু পেটের দায়ে প্যাদেঞ্জারের কথা সইতে হ'ল, সাজার ভয়ে ওভার-সিয়ার-দারোগা-জমাদারের লাল চোথ দেথে সেলাম বাজাতে হ'ল। শেষ পর্য্যস্ত এস-ডি-ওর বেত থেযে নরসিংয়ের ছত্রিত্বের অহঙ্কারের শেষটুকু মুছে গেল। তা-ই বোধ হয় গেল। ওই বেত থেয়ে বাড়ী আসবার পথেই শুংনরাম সাহুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সাহুকে ধমক মেরেছিল নর্সিং প্রথমটা। সেই সাহু পঞ্চাশ টাকা ভাডা দিয়ে তারই গাডীতে সওয়ার হয়ে বসল। সে পঞ্চাশট। টাক। পঞ্চাশ চাঁদির জভো। ছোট কারবার ক'রে সভ্যিই ছোট হয়ে গিয়েছে নরসিং। তারপর এথানে এসে যা করলে—সে ভাবলে নরসিং নিজের মনেই চীংকার ক'রে বলতে থাকে—ভাগ —ভাগ —ভাগ ।

ফট্কী চমকে ওঠে নরসিংষের আলিঙ্গনের মধ্যে থেকে।—কি? ভয হয় ফটকীর, হয়তো তাকেই তাডিয়ে দিতে চাইছে নরসিং।

নরিসিং মাথা নাড়তে থাকে, ফট্কীর মুথে চোথ রেথে বলে—তোকে নয়। তবে কাকে ?

আরগুলা। পায়ে আরগুলা উঠেছে।

নরসিং ফট্কীকে গ্রহণ করেছে। জানকীর কাছে-দেওয়া কসম তার মনে নাই এমন নয়, কিন্তু সে কসম আর মানে না নরসিং। কি-ই বা মানে সে আর? গির্বরজার ছত্রি-বংশের ছেলে সে, সে আজ গিব্ববজাবই হাডিদেব কৃশ্চান বংশববের বাডীতে তাদের হাতে তাদের হেঁদেলে থায়। তাদেব মেয়ে মেবী নীলিমা আজ তার কাছে নতুন মডেলেব 'মান্টাব বুইক' গাডীর মত স্বপ্লেব বস্তু। পুরনো তাপ্লি-মারা ভাডাটে শেল্রলে গাডির মালিক এবং ড্রাইভার নবসিংয়েব নতুন গাডী দেখলেই মনে নেশা লাগে, দিনেব আলোতেই এই ভাঙা গাডী চালাতে চালাতে নতুন, দামী—ওই বুইক গাডী কেনাব কল্পনাব স্বপ্ল বচনা করে, পত্যপাঠেব কবিতাব সর্কাস্বাস্ত হয়ে মাটিব বাসনেব ব্যবসায়বত সেই বেনেব ছেলেব মত। এমনি বুইক গাডী কিনে চালাবে দে একদিন। সঙ্গে সঙ্গে মেবী নীলিমাকে নিয়েও তাব কল্পনা নানা স্বপ্লকাহিনী রচনা করে। এক এক সময় নবসিং বেশ ব্রুতেও পাবে যে এসব নেহাতই মিথ্যে, এ সব কথনই সত্য হবে না, কিন্তু মনকে মানাতে পাবে না। কিছুতেই মানে না মন।

সমস্ত দিন গাড়ী চালানোব উত্তেজনাব উপব বাত্রে লাগে মদেব নেশাব ঘোব—তথন সে ফট্কীকে বৃকে টেনে নেয়, কিন্তু সকালে নেশা কেটে যায়, স্থেষ্ট মন্তিক্ষে সহজ মনে ফট্কীব উপব বিত্ঞা জাগে। তথন তার মন অন্থির হয় মেবী নীলিমাব জন্ত। হাডিব বংশেব ক্বন্ডান-ধর্মাবলম্বী কালো মেয়ে—নীলিমা। কিন্তু তাব মনে এমন কিছু আছে যা নবসিংযেব কাছে মনে হয় সম্রান্ত, মর্য্যাদাময় এবং হর্লভ। দিনেব আলোতে সহজ মনেব সম্মুথে নীলিমা তাব কালো কপ নিয়েই স্বপ্ন হয়ে ওঠে। পবিচ্ছন্ন আধুনিক ক্রচিসঙ্গত পোষাকে পবিচ্ছদে কালো মেয়েটিকেই অপরূপ মনে হয়, হাডির বংশেব মেয়ে হলেও ম্যাটিক-পাস নীলিমার কথাবার্ত্তা ভাবভঙ্গী শুনে এবং দেখে নরসিংযের মনে হয়, এই মেয়েই তাব মনেব সকল ক্ষোভ-গ্লানি মৃছে দিয়ে আনন্দে শান্তিতে তাব জীবনকে পরিপূর্ণ করে দিতে পারে। মনে হয়—কিসেব জাত ও ওব জন্তে জাত দিতে তার কোন হঃথ নাই। কিন্তু 'সব ঝুট্ হায়'। নীলিমাকে নিয়ে কোন কল্পনাই তার সত্য নয়, সব মিথেয়।

ইমামবাজারে বাবুদের বাদের রমজান ডু।ইভার নরসিংয়ের গুরু। রমজান ডাইভার তাকে বলেছিল তার এমনিধারা গল্পের কথা। কলকাতায় তথন সে ট্যাক্সী-ড্রাইভার ছিল: একটি কলেজে-পড়া মেয়েকে দেখে সে পাগল হয়ে উঠেছিল। কলেজে ঘাবার সময় মেয়েটি যে স্টপ্রেজ থেকে ট্রামে উঠত—ঠিক সময়টিতে রমজান তার কিছু দূরে ট্যাক্সী নিয়ে দাড়িয়ে থাকত.। আপনার সীটে ব'সে মেয়েটিকে দেখত তথু। মেয়েটি ট্রামে উঠত, রমজানও তার ট্যাক্সী নিয়ে টামের পাশে পাশে চলত ওই টামের গতির সঙ্গে সমান তাল রেখে। কলেজের সামনে মেয়েটি নামত, কলেজের ঢুকে যেত, রমজান গাড়ী নিয়ে চলে যেত ভাডা থাটতে। তারপর ?—নরসিং প্রশ্ন করেছিল রমজানকে। তারপর আর কি ? একদিন দেখলাম, এল না। ছ দিন না। তিন দিন না। গাড়ী নিয়ে গলির মধ্যে ঢুকলাম—গলির মধ্যে তাদের বাড়ী।—ছুটির পর তার পিছনে এসে বাড়ীও সে দেখেছিল।—দেখলাম মাল বোঝাই হচ্ছে মোটরে। বাড়ীর ছাদে হোগলার ছাউনী; মেয়েটি বউ দেজে দাঁড়িয়ে আছে, গাড়ীতে চড়বে। বাদ, ফিরে এলাম। শুধু ঝগড়া হয়ে গেল ঘে-ট্যান্সী ত্রটো ভাড়া নিয়ে যাচ্ছিল—তাদৈর ডাইভারের সঙ্গে। মিছে ঝগড়া; পাশ কাটিয়ে যাবার সময় আমার দোষেই মাডগার্ডে ধাক্কা লেগে গেল।

নীলিমাও হয়ত একদিন চার্চেচ যাবে কারো হাত ধ'রে। সেদিন নরসিংয়েরও ঝগড়া হয়ে যাবে কারো সঙ্গে।

ফটকী বলে—আমি আর ওই কুপোর বাড়ীতে থাকব না। আমাকে তুমি নিয়ে চল। অর্থাৎ শুখনরামের বাড়ীতে।

বাত্রে নেশার মধ্যে নরসিং উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে—আলবং, জরুর।
ফটকী পরামর্শ দেয়—চল, এথান থেকে পাঁচমতীতে একথানা ঘর ভাড়া
ক'রে আমাকে রাথবে। রাত্রে এখন এথানে থাক, তথন পাঁচমতীতে থাকবে।
ঠিক—ঠিক। ফটকীর বুদ্ধি দেখে নরসিং অত্যন্ত খুদী হয়ে ওঠে। ঠিক

বলেছে ফটকী। এমন জীবন আর ভাল লাগছে না। এই চুরি-চুরি থেলা, এ কি নরসিংয়ের পোষায় ? এ হ'ল ছোটলোকের কাজ। 'ভরফোক্না'— ভীতুলোকের কাজ।

তা ছাড়া।—ফটকী নরসিংয়ের খুদী মেজাজের স্পর্ণ পেয়ে অভিমান ক'রে ঈষৎ ঠোঁট ফুলিয়ে বলে—তা ছাড়া এমন ক'রে আদতে আরু পাবব না বাপু। কোনদিন যদি ধ'রে ফেলে, তবে ওই যে কালো কুমীর—ও আমাকে খুন ক'রে দেবে। মেথর ঢোকার দরজা দিয়ে দক্ষ গলিটা দিয়ে আদি, এখন ও ধরতে পারে নাই। এবাব ধরতে পারলে তোমারও মৃষ্কিল হবে, আমাকে হয় তো খুন ক'রে গুম্ক'বে দেবে।

ଚ୍ଚ୍ଚ

ফটকী বলেই যায—বারান্দা থেকে কাপড় ঝুলিয়ে ঝুলে নামার কথা বলেছিল দেই বুড়ী বি হারামজাদী। কুমীর ঠিক বিশাদ করতে পারে নাই। বলে --ওই নরম চেহারা, ওই মেয়ে কাপড় ঝুলিয়ে নামতে পারে কথনও? বলে দে থিল্থিল্ ক'রে হেদে ওঠে।

নরসিং চপ ক'রে ব'সে ভাবে।

কি ভাবছ ?

কিছুনা। তাই চল্। পাঁচমতীতেই ঘর ভাড়া ক'বে তোকে নিয়ে যাই। শুখনরামের টাকাগুলো ফেলে দি।

ফটকী সাদরে নরসিংয়ের গলা জড়িয়ে থরে। নরসিং স্বেহভরে ফটকীর পিঠে হাত বুলিয়ে দেব। হঠাৎ ফটকী উঠে ব'সে বলে—ছাড়, তোমার পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দি।

ন।

নেশার উত্তেজনার মধ্যে কটকীর সেবা নরসিংয়ের ভাল লাগে না। সে চায দৈহিক ক্ষ্ধার পরিতৃপ্তি।

শেষরাত্রে ফটকী উঠে চলে যায় ় কোনদিন নরসিংহকে ভাকে,

কোনদিন ভাকে না। সকালে উঠে নরসিং কথাটা ভাবে। এই ফট্কীকে
নিয়ে কি জীবন কাটানো যায় ? আর ফটকীই কি তাকে নিয়ে জীবন কাটাতে
পারবে ? আবার কাকে দেখে তার নেশা জাগবে, কে বলতে পারে ? একটা
দাতনকাঠি চিবৃতে চিবৃতে চলে মাঠের দিকে; ফেরার পথে ক্লন্টানপাড়া হয়ে
ফেরে; পথে জোসেফের বাড়ীর দরজায় ভাকে—জোসেফ, উঠেছ ?

কালো মেয়ে রুথু অবিশ্বস্ত চুলে বাঁধা-বেণী ঝুলিয়ে সাড়া দেয়—আহ্বন নরসিংবাব্। ওর কালো চেহারায় রুথু চুল যেন বড় ভাল মানায়। আর ভাল লাগে ঝকঝকে মুক্তার মত দাঁতগুলি।

জোসেফ ওঠে নি ?

না। এখনও নাক ডাকছে। নীলিমা মৃত্ হাদে—খিলখিল হার্দি নীলিমাবড হাদে না।

তবে চলি।

বস্থন, চা থেয়ে যাবেন।

নরসিং আর আপত্তি কবে না, বাইরের বারান্দায় একটা টুল টেনে নিয়ে বসে পড়ে। চেয়ারে মোডায় ভীষণ ছারপোকা।

জোদেফের বাড়ী থেকে ফিরে বাদায় এদে বাজার। নিতাই চলে গিয়েছে। বেইমান এখন বাব্র বাড়ীতে জাইভারী করছে। জাইভারী, না, গোলামী ! বাব্র জুতাও ঘ্রিয়ে দিতে হয়—এ কথা হলপ ক'বে বলতে পাবে নরিদিং। মনে পডে মেজবাব্র কথা। নরিদিং তব্ তো ছত্ত্রির ছেলে—গলায় পৈতে আছে, তব্ও মেজবাব্র বরাত করতে বাধত না—নরিদিং, আমার ধ্তি-পাঞ্জাবি নিম্নে আয় তো। হাা, আর এই চায়ের কাপগুলো নিয়ে যা। এঁটো চায়ের কাপ। প্রথম-প্রথম নরিদিং মের মনে ছত্ত্রিবংশের মান-ইজ্জতের গরম জেগে উঠত। তারপর তাও করতে হয়েছিল। আর বাধত না। নিতাইটা তো হাড়ির ছেলে; নরিদং জানে—তাকে বারু যথন পন্নের টাকা মাইনে আর ত্বেলা খাবার দিয়ে

বেথেছে তখন নিশ্চয় বলে—এই নিতাই, আমার জুতো জোড়াটা নিয়ে আয় তো। একটা খবর তো দে এর মধ্যেই পেয়েছে—বাবুর বাড়ীতে সার্কেল-ডেপুটী আফজল থা সাহেব মধ্যে মধ্যে আসেন, চা খান, থাবার খান, তার বাসন নিতাইকে তুলতে হয়, পরিষ্কার করতে হয়। মক্ষক নিতাই। যার যেমন নসীব, নরসিং করবে কি ?

রামা শ্যার কবে ফিরবে কে জানে! সে উল্লুকটা ফিরলে এই সব হাঙ্গামা থেকে নরসিং বাঁচবে। বাজার করা, রাল্লা করা—এ সব এক হাঙ্গামা। ক্ষেকদিন হোটেলে থেয়েছিল, কিন্তু হোটেলে কি বারো মাস ত্বেলা খাওয়া যায়! তার উপর রোজগার নাই, কাজ নাই—এ সময় করবেই বা কি ?

বাজার ক'রে ফিরে একবার গাড়ী বার করতে হবে। বর্ষার সময় উকীলবাবুদের অনেকে এ সময়টা ছ্যাকরা গাড়ী ভাড়া ক'রে কোর্টে যায়-আদে: নরসিং ছ্যাকরা গাড়ীর চাকার দাগ ধ'রে অল্পসল্ল রোজকারের পথ আবিষ্কার করেছে। তিন জন উকীল মকেল পেয়েছে। এঁরা হলেন বড় উক্লীল এথানকার মধ্যে। একজন একা যান-আুদেন, মাসকাবারি বন্দোবস্ত করেছেন তের টাকা। দৈনিক আট আনা হিসেবে মাসের চারটে রবিবার বাদ দিয়ে ছাব্দিশ দিনে তের টাকা। মাঝের ছুটিছাটাগুলো ধর্ত্তব্য নয়, তেমনি মধ্যে মধ্যে মেয়েরা যদি কোন বাড়ীতে বেড়াতে যায় তবে সেটাও হিসেবের মধ্যে আসবে না। আর হুজন এক সঙ্গে যান-আসেন। তারা হুজনে দেন বারো টাকা। ববিবার বা অন্ত ছুটির হিসেবনিকেশও নাই আর বাড়ীর মেয়েরা মোটরে চড়ে কুটুম্বিতাও করতে যায় না। এ ছাড়াও শহরের মধ্যে একটা-আধিটা ভাড়া মেলে, তার রেট নরসিং করেছে এক টাকা। এক টাকার কম মোর্টরে চড়া হয় না,—কমে যেতে চাও, চলে যাও ছ্যাকরা গাড়ীর আড়ায়। অবশ্য কমেও নিয়ে যেতে পারে নরসিং, কিন্তু তাতে ভিতরে গদীতে বসে যেতে পাবে না, মাড গার্ডের উপরে বা ফুট্বোর্ডে চেপে যেতে হবে। চীনেম্যান জুতোওয়ালারা কম দাম বললে বলে—এক পাতী হোক্স। এও তাই। ভাগো

বাবা, পথ দেখ। ছ্যাকরা গাড়ীতে যাও, আরও কম হবে। হেঁটে যাও, পয়দা লাগবে না।

তুপুরে থাওয়া-দাওয়া সেরে একবার যায় পাঁচমতীর সভকের তে-মাথায়। রান্তা পাকা ইচ্ছে, তার মালপত্র—অর্থাৎ ইটের থোয়া, ফৌন ব্যালান্ট, মিলের বয়লার-ঝাড়া পোড়া কয়লার ছাই—ঢালাই হচ্ছে। এথন বাদশাহী সূড়ক, এতদিনে আংরেজী সড়ক বন্তা হায়। ইষ্টিরিট হয়ে যাচ্ছে সড়ক। এর উপরে পডবে লাল মোরাম। তার উপরে চলবে রোলার। রাস্তা তৈরী হয়ে গেলেই তার উপর চলবে নরসিংয়ের কোম্পানীর গাড়ী। 'সিং দাস এয়াও কোম্পানী'—মানে নরসিং জোদেফ এগও কোম্পানীর গাড়ী। নরসিং আর জোদেফের গা <u>ডী। কথাবার্তা পাকা হয়ে গিয়েছে।</u> মোটর-কোম্পানীর দক্ষে চিঠি লেখালেখি চলছে, চিঠি লিখছে নীলিমা। নরসিং দেবে তার পুরানো গাড়ীটা কোম্পানীকে, গাড়ীথানার দাম যা হবে দে বাদ দিয়ে যা থাকবে মাদিক ইনস্টলমেন্টে তা শোধ দেবে। জোনেফও টাকা জোগাড়ের চেষ্টা করছে। শুখনরামকে দলে নেওয়ার কথা এখনও ঠিক হয় নাই। জোদেফও আপত্তি করেছে. নরসিংও মন ঠিক করতে পারছে না এ বিষয়ে। ফটকীই তার মতটাকে ত্তলিয়ে দিয়েছে, নইলে শুথনরামকে কোম্পানীতে নে্রারই তার ধোল আনা মত ছিল। শুথনরাম ট্রাক কিন্তুক চুথানা, পাঁচমতী থেকে যত মাল বইবার একচেটে কারবার হয়ে যাবে। ওদিকে ঘাটরোড পর্য্যন্ত মাল বইবার স্থবিধে রয়েছে। তুথানা কেন, চালালে চারথানা ট্রাক চলবে। কথাবার্ত্তার মধ্যে কয়েকবার নরসিং শুথনরামকে কথাটা বলেও দেখেছে। শুথনরাম হা-না কিছু বলে নাই। কথাটা পাকাপাকি করবার সংকল্পের মূথেই ফট্কীকে গ্রহণ করলে এবং ফট্কী আবদার ধরলে তাকে নিয়ে পাঁচমতীতে বাদা বাঁধতে হবে। দে করতে গেলে শুখনরামের দঙ্গে সম্ভাব চটে যাবে, এটা নিশ্চিত। দেই ভাবনায় পড়েছে নরসিং। বর্ষার জল রাস্তার ত্রপাশের মাঠে থৈ থৈ করছে, ধান পোতা হৃদ্ধ হয়ে গিয়েছে, চাষীদের কাজ কামের শেষ নাই, চোখে ফুর্স্টি

## অভিযান

কত। কাজ কামের মধ্যেই মামুষের আসল ক্তি। প্রায় বেকার হয়ে বসে আছে নরসিং, মনের মধ্যে রাজ্যের বিরক্তি জমে উঠেছে।

শহর থেকে ঘণ্টার আওয়াজ আসছে। ঢং-ঢং-ঢং-ঢং ! চারটে বাজল।
শহরের প্রান্তে ছোট জেলথানার ফটকে ঘড়ি পেটা হয় ঘণ্টায় ঘণ্টায়। বর্ধার
সময় আওয়াজ বেশীদ্র যায় যেন, বিশেষ ক'রে আকাশে মেঘ থাকলে। গ্রীমের
সময় এখান থেকে জেলথানার ঘণ্টার আওয়াজ এমন স্পষ্ট শোনা যায় না।

এখন ফিরতে হবে নরসিংকে। গাড়ী নিয়ে খেতে হবে কোটে। বড় উকীলবাব্র কাটায় কাটায় সাড়ে চারটেয় গাড়ী চাই। বাড়ী ফিরে ঠিক পাঁচটায় চা থাবেন। বুড়োর কি বাঁচবার চেষ্টা রে বাবা! নিক্তির ওজনে খায়, ঘড়ির কাটায় কাটায় চলে। পঞ্চাশ বছর বয়স থেকে রাত্রে গুনে ছ্থানি লুচি খায়।

রাম চলে যাওয়ায় বড় অস্থবিধা হয়েছে। একটা লোক গাড়ী ধুয়ে দেয়, কিন্তু না দাঁড়িয়ে দেখলেই ফাঁকি দেয়। ঘোড়ায় চড়ে আসে ঘেন। অবশ্য দোষই বা তাকে কি দেবে নরসিং? শুখনরামের গদিতে মাথায় ক'রে বন্তা বয়ে তার দিন চলে, প্রায় বাধা কাজ, কাজে লাগবার থানিকটা আগে এসে কয়েক বালতি জল তুলে চাকার উপর ঝাপটা দিয়ে ঢেলে দিতে দিতেই গদির সরকার হাক পাড়ে। তাকেও ছুটে য়েতে হয়। গাড়ীর ভিতরটা ক'দিন ঝাড়া হয় নাই। উকীলবার্দের চোগা-চাপকানেই ধূলো মুছে য়য়। কিন্তু জোড়ের ফাঁকে ফাঁকে ধূলো জমেছে অনেক। ঝাড়নটা দিয়ে ঝেড়েও, য়েতে চায় না ধূলো। গদিটা টেনে সরাতে হবে। বিরক্তিভরেই নরসিং টেনে তুললে গদিটা আর গালাগাল দিলে নিতাইকে এবং রামাকে—বেইমানের ছনিয়া, ছোটলোকের বাচা কথনও সাচচা হয় না ছনিয়ায়। আর সেই উল্লুক গিধবড় বাড়ী গিয়েছে তো যেন রাজগী পেয়েছে সেখানে। সেই তো নেকড়ানী পিদী!

চমকে গেল নরসিং। ওটা কি ? চিক্চিক্ করছে কি ওটা ? সোনার জিনিষ, কানের গহনা। মাক্ডির মত হাল-ফ্যাশানের কানের গহনা। কেট্রন মেয়ে-প্যাদেঞ্জারের কান থেকে পড়ে গিয়েছে। সঙ্গে মঙ্গে মড়েন তাঁর হদিন আঁগে বুড়ো উকীলবাবুর বাড়ীর মেয়েরা হপুরবেলায় গিয়েছিল এস-ডি-ওর বাড়ী। ঠিক এই দিকেই বদেছিল উকীলবাবুর বেটা-বউ---নতুন বউ। নিশ্চয় তার। শাশুড়ী-ননদের ভয়ে সম্ভবত হারানোর কথাটা চেপে গিয়েছে, বলতে পারে নি। না হলে নিশ্চয়ই থোঁ।ছ হ'ত। তার কাছেও আসত লোক। প্যাদেঞ্জারেরা কতজনে কত জিনিষ ফেলে যায়, আবার থোঁজ করতে আসে। ফিরিয়ে দেয় নরসিং। প্যাসেঞ্চারের জিনিষ গেলে বদনামী হয়। কলকাতার কথা অবশ্য আলাদা। সেথানেকে কাকে চেনে? কার কথাঁ কে শোনে, মনে বাথে ? কিন্তু মফম্বলে ও চলে না। কলকাতার এক সাহেব-কোম্পানীর জ্তাের দােকানে লেথা আছে—'থরিদার প্রভুর স্মান।' ও-জেলার মোটর-কোম্পানীর মালিক বুধাবাবু বেতরিবৎ ঝগডাটে কণ্ডাক্টার-ড্রাইভারকে বলত—ওরে হারামজাদ শৃযার-কি বাচ্চা, প্যাদেঞ্জার হ'ল লক্ষ্মী। প্যাদেঞ্চারের দক্ষে ঝগড়া যদি ফের শুনি কোনদিন ত তোমার পিঠের চামডা তুলে দেব, টেনে জিভ ছিঁড়ে দেব।

পকেটে ফেললে জিনিষটা। খোঁজ করলে দিতে হবে, না করে—। চোথ ছটো চকচক ক'রে উঠল নরসিংয়ের। ওজনে আধ ভরি হবে। পনেরো টাকার কম নয়। প্রায় বেকার অবস্থায় যা হয়। হঠাৎ মনে পড়ল নীলিমাকে। এমনি আর একটা গড়িয়ে নীলিমাকে দিলে নীলিমা নেবে না ? নীলিমার হাতে না দিয়ে ওর মায়ের হাতে কিংবা জোদেফের হাতে দিলে আরও ভাল হয়। কালো নীলিমার কানে চিক্চিকে সোনার গহনাটা ভারী বাহার দেবে।

বুড়ো উকীলবাব গন্তীর লোক, কথাবার্তা বড় বলেন না। নরসিং দরজা খুলে দেয়, মূহরী মামলার ফাইলগুলো দেয়, বুড়োবাব গাড়ীতে উঠে কোণে হেলান দিয়ে বসেন, পাকা গোঁফ-জোড়াটা বার ছড়েন্ক হাত দিয়ে টেনে ঘেন পোজা করে নেন—বাস। বাড়ীতে গিয়ে নিজেই দরজা থুলে নেমে যান। চাকর এসে ফাইল নিয়ে যায়।

নরসিংয়ের মনের মধ্যে সোনার গয়নাটার কথাই ফিরছিল। অনেকক্ষণ থেকেই তার মনে হচ্ছিল, কথাটা বলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছিল নীলিমার ম্থ। মন তথন বলছিল—মক্ষক গে, তার কি এত সাধু সাজবার গরজ! যার জিনিষ সে যদি থোঁজ না করে, দাবী না করে, তবে তার দোষটা কোথায় ? কিন্তু উকীলবারু গাড়ী থেকে নামতেই সে কতকটা যেন সব যুক্তিতর্ক ভুলে গিয়েই তাঁকে কথাটা বলবার জন্মে ডাকলে—বাবু!

ভুরু কুঁচকে উকীলবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন।

মুখের এই চেহারা দেখে নরসিং একটু ভড়কে গেল। তবু সে বললে— বলছিলাম স্থার—

উকীলবাবু বললেন—মাস শেষ না হ'লে টাকাকড়ি দেব না আমি।. গটগট ক'বে চলে গেলেন উকীলবাবু।

শালা! নরসিং ক্টকঠেই গাল দিয়ে উঠল। সে নেমে পড়ল গাড়ী থেকে। বাবুর পিছন পিছন এসে বারান্দায় উঠে বললে—টাকাকড়ি আমি চাই নি বাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম।

আবার ঘুরে দাঁড়ালেন উকীলবাব্, বললেন—সন্ধ্যের পর এসো। সঙ্গে সঙ্গে আবার ঘুরে ভিতরের দিকে অগ্রসর হলেন তিনি।

একটা কথা, বাড়ীতে মেয়েদের জিজ্ঞাসা করবেন কারও কিছু হারিয়েছে কি না ?

আবার ঘুরলেন উকীলবাব। শুদ্ধ হয়ে একটুথানি শাড়িয়ে যেন কথাটা বুঝে নিয়ে বললেন—হারিয়েছে কি না? মানে?

আমি একটা জিনিষ পেয়েছি গাড়ীতে।

কি জিনিষ ?

দে কথার জবাব না দিয়ে নরসিং বললে—পর<del>তু</del> তারিথে মায়েরা

সিমেছিলেন এস-ডি-ও সাহেবের বাড়ী। তারপর আর মেয়েছেলে যায় নাই। আপনি একবার তদস্ত করে দেথবেন বাড়ীতে। আমি বরং সদ্ধ্যের সময় আসব।

উকীলবাবু এবার নরসিংয়ের পিছনে পিছনে বেরিয়ে এলেন।—িক জিনিষ ? জিনিষটা কি হে ?

জিজ্ঞাসা করবেন মায়েদের। তাঁদের হলে তাঁরাই বলবেন কি জিনিষ।

নরসিং নিজেই যেত, কিন্তু উকীলবাবু তার অবসর দিলেন না। উকীলবাবুর লোক তাকে খুঁজে বার করলে।—বাবু ডাকছেন।

উকীলবাবু চোথমুথ রাঙা ক'রে বসে আছেন। যেন বড় মামলায় সওয়াল ক'হর হাঁপাচ্ছেন। নরসিং যেতেই বললেন—হাা, বউমার কানের মাকড়ি-তুল হারিয়েছে। পেয়েছ তুমি ?

নরসিং গয়নাটি বার ক'রে টেবিলের উপর নামিয়ে দিলে।

ইয়েস্। ভাটস্ইট। এ-ই বটে। হাতে ক'রে তুলে নিযে তিনি বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন।

নরসিংয়ের মুথে তিক্ত হাসি ফুটে উঠল। সে মৃত্স্বরে আবার গাল না দিয়ে পারলে না। শা-লা! ভাল কথা বলতে জানে না ছনিয়া। অপেক্ষা না ক'রে বেরিয়ে এসে সে গাড়ী নিয়ে চলে এল। মনটা কিন্তু তার ভারী খুদী হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া ভবিক্সতে এতে তার ভাল হবে—এ সম্বন্ধে সে নিশ্চিত। উকীলবাব্—ওই বুঢ়োয়া—ও এর দাম না দিক, ছনিয়া এর দাম দিতে কস্কর করবে না। পাকা নয়া রাস্তা, আংরেজ আমলের ইষ্টিরিট রাস্তায় মেয়েছেনে নিয়ে যারা যাবে তারা নরসিংকে থোঁজ করবেই। শা-লা!

ক্লাচ—ফুটব্রেক—সব শেষে ছাগুব্রেকটা পর্যান্ত টেনে ধরলে। আর একটু হলেই চাপা পড়েছিল একটা। ধাঁ করে ছুটে বেরিয়ে এসেছে পাশের গলি থেকে। পরের দিন কিন্তু উকীলবাবু নিজে থেকেই কথা বললেন।

কি হে, কাল আমি বাড়ীর ভিতর থেকে আসতে আসতে তুমি চলে গেলে কেন ?

নরসিং যথাসাধ্য মিষ্টভাবেই জবাব দিলে—আপনি তো দাঁড়াতে বলেন নি!
ও, বলি নি, না? ভুলে গিয়েছিলাম তা হ'লে। একটু চুপ ক'রে থেকে
বললেন—ইউ আর এ গুড ম্যান অ্যান অনেস্ট ম্যান। সততা আছে তোমার।
নরসিং কোন জবাব দিলে না।

গাড়ী থেকে নেমে উকীলবাবু পকেট থেকে একথানা পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে বললেন—ধর।

জোড হাত ক'রে পিছিয়ে গেল নরসিং।—এর জত্মে আমি কোন বকশিস নিতে পারব না স্থার। বাড়ীতে কাজকর্ম হ'লে নিজে চেষে নেব বকশিস, জরুরী কাজে ট্রেণ ধরিয়ে দিয়ে হু'টাকা বেশী ভাড়া দাবী করব স্থার। কিন্তু এর জত্মে কিছু নিতে পারব না।

छेकीनवातु त्नाविधाना भरकरि भूरत रकार्टि र्गलन ।

বিকেলে বাড়ী ফেরার পথে বললেন—দেথ হে, তোমার ক্ষতি হয় এমন কোন কাজ আমি করতে পারব না। তুমি সম্ব্যের পর একবার আমার এখানে আসবে। কিছু কথা বলব।

চমকে উঠল নরসিং। ক্ষতি হয়—? ক্ষতির চেষ্টা তা হ'লে কিছু হচ্ছে ? সে প্রশ্ন ক'রে উঠল—আজে ?

দক্ষ্যের পর এদ-সক্ষ্যের পর।

## আঠারো

মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। উকিলবাবু বললেন—তোমার ক্ষতি হয এমন কাজ অর্থাং নরসিংয়ের ক্ষতি হয় এমন কাজ কিছু হচ্ছে। উকিলবাবু জানতে পেরেছেন। উকিলবাবু যথন জেনেছেন তথন আইন-আদালতের কাগু। অর্থাং মামলা-মকদ্দমা। কে করেছে মামলা-মকদ্দমা? নবিসিং কারও কাছে টাকা ধারে না, কারও থাজনা রাথে না। কোন এ্যাকসিডেট হয় নি—কোন প্যাসেঞ্জার ক্ষতিপ্রণের নালিশ করতে পারে না। কারও সঙ্গে মারপিট হয় নি, গালিগালাজ হয় নি। মধ্যে মধ্যে ঘোডার গাডীর কোচোয়ানদের সঙ্গে ত্-চারটে কড়া কথা বলাবলি হয়েছে, তার জবাব তাবা ও দিয়েছে। তবে?

ডেটিনিউবাবুর কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। পুলিশ কিছু করেছে ? খ্ব সম্ভব। বুকটা ধড়াদ করে উঠল তার। তা ছাড়া আর কি হতে পারে ? মিউনিদিপ্যালিটির ক'ঝুড়ি পাথরু চুরি ? না না না। ওটা বাজে। মিউনিদি-প্যালিটির ওভারদিয়ারবাব নগদ পাঁচটা টাকা তার হাত থেকে নিয়ে পকেটে পুরেছেন। আর কি হতে পারে ? ওভারলোডিং-এর কেদ ? বেশী যাত্রী বোঝাই করার জন্মে পুলিশ কেদ করেছে ? হতে পারে হয়তো। কিন্তু এমন তো কোন দিনের কথা মনে পড়ে না। তা ছাড়া দিপাহীদের দৈনিক পার্বণী তো দে নিয়মিত দিয়ে এদেছে।

হঠাৎ মনে পড়ল শুখনরামের কথা। সাহজীর ছোট ছোট তামাকের পেটি সে মধ্যে মধ্যে নিয়ে আদে। তাই নিয়ে কিছু কি ? কিন্তু ধরা তো সে পড়ে নি, সাহজীরও কিছু হয় নি, তবে মামলা হয় কি করে ? সারাটা বিকেল তার চিস্তার মধ্যে কাটল। সন্ধ্যের সময় মদের দোকানে গিয়ে একটা শিশিতে সে মদ কিনে পুরে নিলে, থেলে না; উকীলবাব্র কাছে যেতে হবে, মুথে গন্ধ নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না। উকিলবাবু মৌজ করে বদেছেন বারান্দায়; একটা ক্যান্থিসের ইজিচেয়ারে বদেছেন, সামনে একটা ছোট টেবিল—টেবিলের উপর একটা সৌথীন টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। একটা কাচের গেলাদে মধ্যে মধ্যে চুমুক দিচ্ছেন আর গড়গড়ার নলে তামাক থাচ্ছেন। উঃ-উঃ! তামাকের ধোঁয়ার গন্ধের সঙ্গে আর একটা গন্ধ কিসের? আরে সীতারাম, বোম শন্ধর হরি হরি! কাঁচা মাংসের গন্ধ বাঘের কাছে লুকানো যায় না; মাছের গন্ধ বেড়ালের কাছে চাপা দেওয়া যায় মসলার গন্ধ মিশিয়ে? বাবুমদ থাচ্ছেন। নরসিং খুব খুসী হয়ে উঠল উকীলবাবুর উপর। এ না হলে মানাবেই বা কেন, আর শরীরই বা থাকবে কেন? এই বয়সে খাটুনি তো কম নয়! সারাটা দিন সকাল থেকে বিকেল চারটে পর্যান্ত বছস করা, জেরা করা—এ কি সোজা কথা! বড় বড় উকিলের চালই এই। ও-জেলাতেও সে দেথেছে, শুনেছে। সন্ধ্যের পর মাপ করা শিশি থেকে দাগে দাগে ঢেলে জল মিশিয়ে একটু একটু করে—বাবুরা বলেন 'সিপ করে'—খান। চ্যাংড়া উকিলেরা বেশী খায়; মধ্যে মধ্যে বে-এক্তিয়ার হয়েও পড়ে; তু'চার জন কসবীপাড়ায় হানা দেয়।

বারান্দায় উঠতেই উকিলবাবু বললেন—এসেছ ?

বিনীত নমস্বার করে নরসিং বললে—আজে খ্যা।

ব'স। উকিলবাবু গেলাসে চুমুক দিয়ে ডাকলেন—রামধনিয়া। গেলাসটা নিয়ে যা। জল মিশিয়ে আধ গেলাস দিয়ে যা। তামাক টানতে লাগলেন বাবু। বার ছই টেনে নলটা ফেলে দিয়ে একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন—গ্যা। তোমার ক্ষতিকর কিছু আমার করা উচিত নয়।

নরসিং বললে—আমি তো স্থার কোন অন্থায়ই করি নি।

ইয়েদ। অত্যায় কর নি। তা ছাড়া তুমি অনেষ্টির পরিচয় দিয়েছ। বউমা তো কথাটা চেপে গিয়েছিলেন বকুনির ভয়ে। তুমি অনায়াদে ওটা আত্মসাৎ করতে পারতে। ইয়েদ, তোমার অনেষ্টি তুমি প্রুভ করেছ। ইয়েদ। নরসিং উৎকণ্ডিভাবে প্রতীক্ষা করে রইল। উক্লিবাব্ একটু চুপ করে থেকে আবার আরম্ভ করলেন—বাট্ ইউ সি, সংসারে বেঁচে থাকাটা একটা যুদ্ধ—দ্রীগল্। ইয়েস—জীবনযুদ্ধ। বিশেষ আজকালকার বাজারে। একজনকে কিছু করতে গেলেই আন একজনের এলাকায় হানা দিতে হবেই। তুমি এখানে এসে হানা দিলে ঘেড়োর গাড়ীর গাড়োয়নদের রোজকারের এলাকায়। ঠিক কি না বল ?

আঁত্তে ই্যা। নরসিং আশ্বন্ত হ'ল, তা হ'লে ঘোড়ার গাড়ীওয়ালাদের কোন ভডপাইয়ের ব্যাপার। উকিলবাবু গোঁফ চুমরে নিয়ে বললেন, ইয়েস। ব্যাপারটা ঠিক তাই, বড় ছেলেটা আমার বসে আছে। ভাবছিলাম, কি ক'রে দেওয়া ৰায ওকে ৷ তা শ্রামগর-পাঁচমতী রোড পাকা হওয়ার প্রপোদাল হ'তেই ওথন সাহু আমার কাছে এল। ওর বড়ছেলের সঙ্গে আমার ছেলেটির ফ্রেণ্ডশিপ আছে। আমাকে প্রোপোদাল দিলে রাস্তাটায় মনোপলি দার্ভিদ নিয়ে ওদের ত্ব জনকে একটা মোটর বাস বিজনেস করে দেওয়ার। কথাটা ভালই লাগল আমার। ইয়েস। দেথ, ছেলেটা বসে আছে, তা ছাড়া এমন একটা রাস্তায় यिन मत्नाशनि मार्ভिम शाख्या याग्र एत मन इत्व ना वावमाछ। इत्यम, जानह হবে। তথনরাম আমাকে বললে, আড়াই মাসে বেশ লাভ করেছ তুমি। নরিসংয়ের মাথার মধ্যে মুহুর্ত্তে ক্ষোভের ক্রোধের যেন একটা হাউই বাজি ছুটে গেল। পিরবরজার ছত্তির ছেলে নরসিংহ, দশ-বারোটা লোহার ঘোড়ার রাশ ধবে দিনভর হাঁকায় নরসিং। চড়াস্করে বাঁধা মেজাজের তার কড়া কথার অল্প চোওয়ায় কেটে যায় তার, সে উঠে দাঁড়াল। হয়তো অঘটন কিছু ঘটিয়ে ফেলাই তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সংসারে ব্যক্তিগত স্বভাবটাই সব ্র্য, তার চারিপাশের পৃথিবীকে তাকে না-মেনে উপায় নেই ; তার এই তীব্র ক্ষোভ এবং ক্রোধকে হাউইয়ের সঙ্গে তুলনা করলে পারিপার্শ্বিককে তুলনা করতে হবে বর্ষাঋতুর সঙ্গে। বর্ষার মেঘলা আকাশ এবং বর্ষণ যেমন হাউইকে অল্প একটু উঠতেই দমিয়ে দেয়, তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে উঠেও সে চারিপাশের প্রভাব স্মরণ করে আবার দমে গেল। উকিলবাবুর বৃদ্ধি এবং টাকা, ভ্রথনরামের সম্বতানী আর টাকা—এর সামনে সে কত্টুকু? আর সে তো সেই গির্বরজার ছিত্রি নমন। গিরধারী সিংহরায়ের বাস নাই, ফৌত হয়ে গিয়েছে গিরধারী সিং। দাঁড়িয়ে উঠে সে গলাটা পরিষ্কার করে নিমে বললে—তা বেশ তো। আমি তো গরীব। আপনাদের টাকা আছে, আপনারা ব্যবসা করবেন বইকি। গরীবের রুটি মেরেই তো বড়লোক। তা বেশ, আমি চলে যাব এথান থেকে।

উকিলবাবু হেদে বললেন—ব'দ ব'দ। তোমার হুঃধ হচ্ছে বুঝতে পারছি। ইয়েদ, তোমার হুঃখ হবার কথা। ইয়েদ, ভাচ্যাঙ্গল এটা—বেরী বেরী ভাচ্যাঙ্গল। উকিলবাবু Natural-কে বলেন ভাচ্যাঙ্গল, Very-কে বলেন 'বেরী'। এককালে তার ইংরেজী বলার খুব খ্যাতি ছিল। বড় বড় কথা দিয়ে ইংরেজী বলতেন। একালের ছেলের। তাকে বলে 'বোম্বাষ্টিক'। উকিলবাবু হাদতে হাদতে গেলাদে আবার একটা চুম্ক দিয়ে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে চাকরকে ডাকলেন—বামধনিয়া, এলাচ আব লবঙ্গ দিয়ে থা আর কয়েকটা। তারপর নরিসংকে বললেন—ব'দ, ব'দ। আরও কথা আছে। ইউ আর এ গুড় ম্যান, অনেষ্ট ম্যান; কিন্তু আমিও অনেষ্ট ম্যান, ডিদনেষ্টি আমি পছন্দ করি না। কাল থেকেই আমি ভাবছি, হোয়াইট ইজ দি ওয়ে আউট ? বুঝতে পাবছ ? কং পছা ? মানে, দাপও মরে লাঠিও ভাঙে না—এমন কি পথ থাকতে পারে ? এয়াও আই ছাভ ফাউও ইট আউট। ভেবে বের করেছি। ইয়েদ—এর চেয়ে মার ভাল হতে পারে না।

নরসিং বললে, আসছি স্থার, এক্ষ্নি আসছি। সদ্ধ্যা অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে, ঠিক সময়ে অভ্যাদের নেশা পেটে না-পড়ায শরীর মেজাজ বেশ তাজা হচ্ছে না, তার উপর উকিলবাব্র গেলাস থেকে গদ্ধ এসে নাকে ঢুকে তাকে চঞ্চল ক'রে তুলছে। সে মার থাকতে পারলে না, উকিলবাব্র বাড়ীর কপ্পাউও থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শিশিটা বার করে নির্জ্জলা মদ গলায় ঢেলে দিলে। গদ্ধের ভয় নাই, 'নাইপাকা' হরিনকে কি বলে যেন ? কস্তারী হরিণ! ওই 'নাইপাকা' হরিণের মত বাবু এখন, নিজের মৃথের খোসবয়েই মসগুল।

আর যদি পায়ই গন্ধ তাতেও নরসিং গ্রাহ্ম করবে না। যে লোক তার ক্লটি মারতে হাত বাড়িয়েঁছে, তাকে আর খাতির কিদের ? ঠাণ্ডা কথায় জবাব দিয়ে নরসিংয়ের স্থথ হচ্ছে না। গ্যাস বানিয়ে নিতে হবে। ধাঁ করে সে একটা সিগারেট ধরিয়ে চোঁ-টো করে যাকে বলে—সেই ভাবে টানতে লাগল। বর্ষা কালের সিগারেট—জলো হাওয়ায় আর জোরালো টানে সিগারেটটা পাটকিলে রঙ ধরে গরম হয়ে উঠল চলস্ত ইঞ্জিনের তৈলাক্ত নাট্ অর্থাৎ ক্লুণের মত।

কই হে ?—উকিলবাবু ভাকছেন। বাবু আজ খুব খুদী হয়েছেন দেখছি। ভাল। কি পথ তিনি বার ক'রেছেন শোনাই যাক। তারপর নরিদিং যা হয় করবে। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে সে এবার বেশ শক্তভাবে পা ফেলে বাবুর সামনে এসে দাঁড়াল।

উকিলবাবু বললেন—দেখ হে, আমি ঠিক করেছি—ব্যবদা করতে গেলে তোমাকে বাদ না দিয়ে তোমাকে নিমে ব্যবদা করলেই দব ঠিক হয়ে যায়। কোন সমস্থা নেই আর । নুয় কি ? এখন আমার প্রপোদাল হচ্ছে—'প্রপোদাল' মানে বোঝ ত ? প্রস্তাব—ইয়েদ—প্রস্তাব । তুমিও আমাদের ব্যবদাতে লেগে যাও ।

এবার নরসিং একটু খুসী হ'ল। মন্দের ভাল এ-প্রস্তাব। সে জোসেফ এবং শেঠজীকে নিয়ে কোম্পানী খুলবার কল্পনা করেছিল—এতে জোসেফের বদলে উকিলবার আসছেন। জোসেফ বাদ যাছে—তার আর কি করতে পারে নরসিং? বন্ধু লোক আর মেরী নীলিমার ভাই। নইলে গির্বরজার হাড়ির ক্রিশ্চান বংশগরের সঙ্গে শেয়ারে ব্যবসা করতে তারও মন খুঁতখুঁত করে।

নরসিংয়ের কাছে কোন জবাব না পেয়ে উকিলবাবু বললেন—কি? মত নেই নাকি তোমার?

আজে, মত থাকবে না কেন? এ ত থারাপ কথা বলেন নি আপনি।

ইয়েস, খারাপ কথা আমি বলি না। সে লোক আমি নই। যাক্—তুমি ভা হলে রাজী ?

হাঁ। রান্তা যথন পাকা হচ্ছে, প্যাসেঞ্চার যথন হয়, তথন আরও গাড়ী চলবে সে আমি জানি। তবে মনোপলি সার্বিস করে যদি আমার রুটিটা মারেন, তা হ'লেই আমার উপর অধর্ম করা হবে। নইলে—

আজে ই্যা, আমি তো ওই গরুর গাড়ীর রাস্তায় মোটর চালিয়ে লোকের চোথ খুলে দিয়েছি। থারাপ রাস্তায় কেউ তো মোটর চালিয়ে লোকসানের ঝুকি নিতে চান নি।

বটে। ও কথাটা তৃমি বাদ দাও। রান্তা যথন পাকা হচ্ছে যথন তৃমি এর আগে মোটর না চালালেও লোকে নতৃন করে দাবিদ খুলত। সেটা কোন দাবী নয় তোমার। তবে তৃমি অনেস্ট লোক—তোমার ক্ষতি আমি চাই না, এইটেই হ'ল আসল কথা। এখন শোন। আমরা একথানা মোটর বাস্ নিয়ে আসছি—

এর সঙ্গে ট্রাক শুদ্ধ আহুন বাবু, এ পথে মালের আনাগোনা প্যাসেঞ্চারের চেয়ে অনেক বেশী।

গুড আইডিয়া! ছাটস্ ইট। এ কথা মনে হয় নি আমাদের। এই জ্ঞেই তোমাকে চাই আমাদের মধ্যে। ইয়েদ, বেরী গুড আইডিয়া!

নরসিং উৎসাহিত হয়ে উঠল। উকিলবাব্র মত গণ্যমান্ত বিচক্ষণ পদস্থ ব্যক্তির প্রশংসা তার মত ব্যক্তির পক্ষে ত্ল ভ সামগ্রী, সে বললে—আমি খুব ভাল ক'রে দেখেছি বাবু, মালের গাড়ী—গড় কত মণ ক'রে মাল আসে গাড়ীতে, মণকরা ভাড়া হিসেব করে থতিয়ে দেখেছি, মালের ট্রাক এখানে চালু করতে পারলে খুব লাভ। তা ছাড়া ট্রাক করলে আরও একটা কারবার জুড়তে পারা যাবে এর সঙ্গে।

কি বল ত ?

রাস্তার ঠিকেদারী। কণ্ট্রাক্টরী ? আই সি।

আজে ই্যা। বর্ষার সময় মেরামতের জন্মে রাস্তা বন্ধই থাকে কিছু দিন। আমি দেখেছি—বুধাবাব্, মানে, পাশের জেলায় বুধাবাব্র মোটর সার্বিস একরকম একচেটে, তিনি রাস্তা কণ্টাক্ট নেন; গরুর গাড়ীতে পাথর-কাকর ঢালাই করতে ছ-মাস লাগলে—টাকে সে কাজ দশ দিনে হয়ে যায়। বসে থাকার লোকসানটা হয় না—ঠিকেদারীর লাভ থাকে—আর সব চেয়ে বড় কথা—রাস্তা মেরামতটি ভাল হয়। মানে—ওভারসিয়ারের প্রণামী দিয়ে ঠিকেদারেরা কম কাকর-পাথর দিয়ে বেশী লিখিয়ে লাভ করতে গিয়ে রাস্তার মাথা থেয়ে দেয়, সেটি হয় না। আমাদের হাতে রাস্তা থাকলে আমরা গাড়ীর জন্যে রাস্তা ভাল করে মেরামত করাব। ভেবে দেখুন ঠিক বলেছি কি না!

উকীলবাব্ প্রশংসায় পঞ্চমুথ হয়ে উঠলেন—গ্র্যাণ্ড বলেছ। চমৎকার আইডিয়া। ইয়েস। অভুত কথা। মনোপলি সার্বিদের জন্তে বছরে একটা টাকা আমাদের ওই রাস্তার জন্তে দিতেই হবে। কণ্ট্রাক্ট আমাদের থাকলে —ইট উইল বি লাইক ফ্রায়িং এ হিলসা ফিস। মাছের তেলে মাছ ভাঙ্গা হরে যাবে। গ্র্যাণ্ড! গুড়। তোমাকে আমাদের চাই। বুঝলে ?

নরসিংয়ের মাথায় মৌজ ধরে এসেছে, সে মৃত্ মৃত্ হাসতে লাগল।

উকিলবাবু বললেন—নাউ অর্থাৎ এখন আদল কথাটা বলে নি। মানে 'টর্মন' ব্ঝলে। সর্ত্ত । আমি খুব সোজা লোক। বাঁকা-চোরো গলি-ঘুঁজি ঘেঁটে ঘেঁটে আমার ঘেরা ধরে গেছে। আমি খোলদা করে কাজ করতে চাই। দেখ ব্যবদা করতে গেলেই আগে ঠিক করতে হয় মূলধন। তা তোমার মূলধন—ক্যাপিট্যাল আমরা ঠিক করেছি বিশ হাজার টাকা। ইয়েদ বিশ হাজার। বাদ ত্থানা—বারো থেকে চোদ্দ হাজার—মানে, গাড়ী কিনব নতুন। তা ছাড়া মনোপলি সার্বিদের জন্ম রাস্তায় দিতে হবে ঘু' হাজার। আর পরো—ডিপ্তিক্ট-বোর্ডে লাগবে শ পাঁচেক—মানে পুজো। এই গেল-দাড়ে ঘোল

হাজার। তারণর গ্যারেজ এ-ও-তা এদব আছে। এখন ট্রাক একথানা কি ই:না কিনতে গেলে টাকা আরও বেড়ে যাচ্ছে—ধর আরও দশ-বারো হাজার। আজে হাা।

উকিলবাবু যোগ-বিয়োগ করে টাকার পরিমাণ ধার্য্য করেন তিরিশ হাজার। তারপর বললেন—এখন কারবারে অংশীদার হতে গেলে তোমাকেও এর একটা অংশ দিতে হবে। তা না হলে অংশীদার হওয়া যায় না। আমি জানি না—ইয়েদ—আমি কি করে জানব কত টাকা তুমি দিতে পার ?

নরসিংয়ের মনে হ'ল—সে ঘেন কোন উচু জারগা থেকে নীচের দিকে পড়ে যাচ্ছে—সর্কাঙ্গ কেমন শিরশির করছে, হাত পা নাড়বার শক্তি নাই। একটা সাপ যেন মূথে না কামড়ে লেজ দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। তিরিশ হাজার টাকার অংশ—!

উকীলবাব উৎসাহ ভবে ব'লে গেলেন—এক, তোমার গাড়ীটা আছে, ওটার দাম যা আমি এনকোয়েরী করে জেনেছি তাতে ম্যাক্সিমাম হাজার টাকা। ওটা আমরা মোটর কোম্পানীকে বেচে গাড়ী কেনবার সময় এক্সচেঞ্চ দিলে কিছু হয়তো বেশী পেতে পারা যাবে। মানে, পুরনো গাড়ী আমি রাথব না। ব্রবলে? এখন এর ওপর কি দেবে তুমি—বল?

নরসিং নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—টাকাকড়ি আমার নাই বাব্। কোথায় পাব আমি ?

তা হ'লে মাত্র গাড়ীথানার দাম। ধর—এক হাজার; তা হ'লে তিরিশ ভাগের এক ভাগ। তু প্রসার সামান্ত কিছু বেশী। সামান্ত মানে হাজার টাকা মাদে লাভ হলে ৩৩। /৪ পাই পাবে তুমি। আর কাজ করবে তার একটা মাইনে পাবে। বেশ, কালই তুমি গাড়ীথানা লিথে দাও—

নরসিং ঘাড় নেড়ে বললে—গাড়ী আমি বেচব না বাবু।

চমকে উঠলেন উকিলবাব। ঘাড় বেঁকিয়ে ভুক্ন কুঁচকে তীৰ্যকে দৃষ্টিতে ১চয়ে বললেন—মানে ? একটু চুপ ক'বে থেকে বললেন—তা হ'লে তুমি এতে রাজীনও? এর পর খুব গভীর হয়ে বললেন—ভাল। ছাট্স গুড।
ভামি থালাস।

নরসিং পকেট থেকে শিশিটা বার করে অল্প থানিকটা সরে গিয়ে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে থানিকটা মদ থেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ওই আড়াল থেকেই বললে—আজ্ঞে ও সর্ত্তে আমি রাজী নই। কোম্পানীকে গাড়ী আমি দেব, কিন্তু গাড়ী আমারই থাকবে, আপনাদের গাড়ী আপনাদের থাকবে, আপনাদের আয় আপনারা নেবেন, আমার গাড়ীর আয় আমার থাকবে। মনোপলি নিতে যে টাকা লাগবে ভার যা গ্রায্য অংশ হবে আমি দোব। গাড়ীখানা কোম্পানীকে বেচলে ত্র'পয়সা অংশ হবে বলছেন, তা বেশ ঐটাকার তু পয়সা অংশ আমি দোব।

না। সে হয় না।—উকিলবাবু সোজা হয়ে বসলেন। দিলদ্বিয়া মেজাজ, গলার মৌজী কণ্ঠস্বর পাল্টে গিয়েছে। ঘাড় নেড়ে তিনি বললেন—
৩৪-সব কাঁচা কাজ আমি করি না। ৩৪-সব বাঙালীর এলোমেলো কাজের মধ্যে আমি নেই। আমার কারবারের মধ্যে আমি থাকতেও দোব না।

একখানা ঘোড়ার গাড়ী এসে চুকল কম্পাউণ্ডের মধ্যে। উকিলবাব্ উঠে দাড়ালেন ব্যস্ত হয়ে।—কে? নিজেই প্যালোটা তুলে ধরলেন।—কে? সাহজী?

श-श क'रत (इरम मूथ वात क'रत माल्जी वनरन-जी, ल्जुत।

গাড়ী ? গাড়ীতে এলে ? এনেছ নাকি ?—উকিলবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

সাছ উকিলবাবুর কথার জবাব না দিয়ে গাড়ীর ভিতর কাউকে উদ্দেশ ক'রে বললে—আরে নাম্ রে বাবা, নাম্। উকিলবাবু হেসে বললে—যাক, তা হ'লে সভাই ব্যবসা করবে তুমি!

আলবৎ। দেখেন, মাহুষটাকে দেখেন আগে। একবার পায়ে তেল দিবে তো—বাত আধা ভাল হইয়ে যাবে। গাড়ী থেকে ধবধবে দাদা থান কাপড় প'রে নামছে একটি মেয়ে। নরসিং
দাওয়ায় উবু হয়ে বদে ছিল—দে উঠে দাঁড়াল। থামের আড়াল থেকে এগিয়ে
এল ্রু উকিলবাবু সম্ভবত উত্তেজনার প্রাবল্যে এতক্ষণ নরসিংয়ের কথাটা
'ভূলে গিয়েছিলেন, তিনি এবার দচেতন হয়ে উঠলেন, বললেন—নরসিং, তুমি
যেতে পার এথন।

মেয়েটি চঞ্চল হয়ে মৃথের ঘোমটা সরিয়ে চারিদিকে চাইলে—নরসিংয়ের নাম ভানে ফটকী তাকেই খুঁজছিল। নরসিংয়ের দিকে চেয়ে তার চোথ জলে ভ'রে উঠল। উকিলবাব্র হাতের চিমনির আলো তার চোথ-ভরা জলের উপর ছটা ফেলেছে।

শারলে নরসিংকে দেখে বিরক্ত হয়েছে—বিত্রত হয়েছে, এটা ব্রতে শারলে নরসিং। শুধু ব্রতে পারলে না একটা কথা। ফটকীকে এথানে এক রাত্রির জন্ম দিয়ে যাচ্ছে শুখনরাম, অথবা চিরদিনের জন্ম ? শুখন নরসিংকে বললে—উকিলবাবু আপনাকে যানে বলছেন সিংজী।

্**ষাব।** আর হুটো কথা আছে।

সে কাল হবে। রামধনি! ডাকলেন উকিলবাবু।—এই নৃতন ঝিকে নিমে যা। ব্ঝলি ?

শুখনরাম বললে—থাস্বাব্র ঘরের কাজকাম করবে—বাব্কে সেবা-উবা করবে। খ্যা-খ্যা ক'রে হাসতে লাগল শুখনরাম। উকিলবাব্ ধমক দিয়ে বললেন—থাম, থাম। সে ও জানে। যাও গো তুমি, এর সঙ্গে যাও।

ভথনরাম ফটকীকে বললে—যা না রে।

নরসিং স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ফটকীর দিকে। রাত্রে ফটকীর চেহারা বদলাত আগে, বাঘিনীর মত চোথ জ্বলত, কিন্তু ফটকী আজ অন্তর্বকম হয়ে গিয়েছে। আজই হয়েছে, কি কতদিন হয়েছে, কে জানে! আজ কিন্তু নরসিংয়ের চোথে পড়ল। তার আজকার এমন চেহারা আর কথনও নরসিং দেখে নি। প্রথম যেদিন নরসিং মাঠের মধ্যে তিরস্কৃতা সানম্থী ফটকীকে দেখেছিল—দে চেহারাও তার মনে আছে, সেদিন পথে যেতে তার মনে হয়েছিল—মেয়েটি যেন গরুর গাড়ীর চাকায়-লাগা টুকরো মাটির মত, অসহায়ের মত, চাকায় লেগে দেশ থেকে দেশাস্তরে চলছে। আঙ্গকার চেহারা তার অত্যস্ত করুণ। ফটকী এ জীবনে কথনও কাদে নি। শুধু হেদেছে; দে কি হাসি! কাচের পেয়ালার আওয়াজের মত আওয়াজ বেজে ওঠে দে হাসিতে। মদভত্তি কাচের পেয়ালার মতই ফটকী—তাকে যে আনর করে তুলে মুখে ধরেছে, তারই মুখে দে ওই হাসির আওয়াজ নেশার মৌজ জুগিয়েছে। হঠাৎ যেন মদ-ভরা কাচের পেয়ালা হ্ব-ভর্ত্তি জয়পুরী স্বেতপাথরের গেলাস হয়ে গিথেছে যাহ্র মত কিছুর ছোয়া লেগে। রাত্রের অন্ধকারে আদত, আলো জ্বালতে সাহস করত না; নরসিং ঠাওর করতে পারে নি ফটকীর এ পরিবর্ত্তন। স্থান্ব রঙ ফটকীর, সাদার সঙ্গে একটা লালচে আভা থেলত; আজ সেলালচে আভা কেউ যেন মুছে দিয়েছে।

রামধনি থানিকটা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ফটকী স্থির হযে দাঁড়িয়ে আছে, এক পা নড়ে নি। এক নৃতন দৃষ্টি চোথে নিয়ে নরসিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। দে দৃষ্টি কিছু বলছে। কি বলছে দে কথা শুখনরাম ব্ঝতে পারলে না, উকিলবাবু ব্ঝতে পারলে না, কিন্তু নরসিংয়ের ব্ঝতে ভুল হ'ল না। চোথের কোল-ভরা জল তারা না-দেখে-দেখে আজ আর দেখতেই পায় না।

শুখনরাম এবার ধমকে দিয়ে উঠল—আবে হারামজাদী, তুর কানে আদছে না বাত —না কি ?

পিঠে একটা ধাকা দিয়ে শুখনরাম তাকে সামনে ঠেলে দিলে।—যা-ও।

অতকিতে ধাকা থেয়ে ফটকা হয়ত উপুড় হয়ে পড়ে মেত; কিন্তু নরিনং
তার আগেই এগিয়ে এসে তুই হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেললে। শুধু ধরে
ফেলে তাকে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েই ক্ষান্ত হ'ল না, সকল বিপদের
সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে সমন্ত সক্ষোচ লজ্জাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজের
প্রাণে টেনে নিয়ে বললে—না।

এই আকস্মিক ঘটনায় এবং নরসিংয়ের গলার আওয়াজে তথনরাম-উকিলবাবু চমকে উঠলেন, রামধনির হাতে একটা কাচের গেলাস ছিল—সেটা তার হাত থেকে পড়ে ঝনঝন শব্দে ভেঙে গেল।

উকিলবাব হাজার হলেও উকিলবাব—তিনি সর্কাণ্ডো সামলে নিয়ে নরসিংয়ের স্পর্কায় রাগে জলে উঠে চীৎকার করে উঠলেন—ই-উ সোয়াইন!

নরসিং চীৎকার করে উঠল—থবরদার! তারপর ফটকীর হাত ধ'রে টেনে বললে—আয়, চলে আয়।

উকিলবাবু বললেন—তোমাকে আমি জেলে দেবো। আমার ঝি— নরসিং বললে—ও আমার পরিবার।

বেটা সয়তান, তুই ছত্তি আর ও সদ্গোপ-বিধবা; তোর পরিবার ?

হাঁ হাঁ। আমি মদ্দানা ও আমার আওরৎ। ছত্রি ? সদ্গোপ ? হা-হা করে হেসে উঠল নরসিং। এতক্ষণে শুখনরাম চীৎকার ক'রে উঠল—বন্দুক— বন্দুক—আপনার বন্দুকঠো নিকলান ওকিলবাবু—বন্দুক।

নরসিংয়ের হাসি তথনও থামে নাই, এ কথায় সে হাসিতে তার আবার জোর ধ'রে গেল। সে পকেট থেকে বড়-ফলার চাকু-ছুরিটা বার করে থুলে ফেললে।

মফস্বলের শহর, তাও সদর-শহর নয়—মহকুমা-শহর। বড় রাস্তায় 
টিম্টিমে কেরোসিনের আলো জলে এথানে ওথানে একটা। গলিপথগুলোর 
এ-মাথায় একটা আলো ও-মাথায় একটা আলো, মাঝথানটা অন্ধকার। সেই 
অন্ধকার গলিপথে হনহন করে চলেছে নরসিং। ফটকীকে ছুটতে হচ্ছে তার 
সঙ্গে সঙ্গ রেথে। নরসিংয়ের এক হাতে টর্চ, এক হাতে সেই ছুরিটা। 
মধ্যে মধ্যে টর্চটা জেলে পথ দেখে নিচ্ছে। মনে কোন ভাবনা-চিন্তার অবসর 
নাই। সকল ভাবনা-চিন্তার আজ একটা ফয়সালা হয়ে গিয়েছে। নরসিং 
জানে, সে বিশ্বাস করে, মাহুষের ভাবনা-চিন্তায় ছনিয়ার কোন কিছুবুই

ফয়দালা হয় না। ফয়দালা-করনেওয়ালা একজন আছেন, তিনিই ক'রে দেন সকল কিছুর শেষ রায় হুকুমনামা, তার উপর আর কোন আজ্জি-আলালং চলে না। নইলে ঠিক যথন এখানকার হাটের সকল ভালমন্দ লাভ-লোকদানের হিদাব-নিকাশ হঘে গেল, মোটর দাবিদের জন্ম যথন আর কারুর থাতির রেথে মন জ্গিয়ে চলবার আর প্রয়োজন বইল না, উকিলবাবু ভুখনরাম এঁদের কারুর সঙ্গেই নির্ভয়ে দোজা তকরার করতে একটুকু ভয়ও আর তার রইল না, তথন ঠিক সেই মুহূর্ত্তাটতেই ফটকার সম্বন্ধে একটা ফয়দালা করবার জন্ম তিনি তাকে পাঠিয়ে দিলেন কেন? উকিলবাবু যদি নরসিংয়ের প্রস্তাবে আপত্তি না করতেন, তা হ'লে নরসিং কি করত কে জানে ? সে কি এমনিভাবে ফটকীকে নিমে ছুরি ঘুরিয়ে চলে আসত ? না, চুপ করে মুথ নামিয়ে বদে থাকত, ফটকী কিছুক্ষণ কেঁদে চোথ মূছতে মূছতে উকিলবাবুর অন্দরে গিয়ে ঢুকত, নরসিংও ফিরে এসে থুব মদ থেত, হা-হুতাশ করত ? কোন কদবীর বাড়ী যেত ? বড় জোর মেরী নীলিমার কথা নিয়ে মনে মনে কাহিনী তৈরী করত ? সে মনে মনে বললে—ছনিয়াদাবীর মালেক শিউশঙ্কর রাম ভগবান—তোমার পায়ে হাজার বার পরণাম। মাত্ম্য কি নিজের মন বুঝতে পারে? বার বার তার ভূল হয়। অবতার যে রামচন্দ্র, তিনি বুঝতে পারেন নাই—নরদিং তো ছার মতিভ্রষ্ট মোটর ড্রাইভার। সীতাকে রাবণ হরণ করে নিয়ে গেলে—রামঙ্গী কাঁদলেন, দে কালায় পশু কাঁদল, গাছের পাতা ঝবে গেল, বনের বানর কাঁদল, তাঁর সাথী হল, দরিয়ার তুফানের উপর পাথর ভেদে রইল, রামচন্দরজী লঙ্কায় গিয়ে রাবণকে মেরে দীতাকে উদ্ধার করলেন। বাদ, তার ভুল হয়ে গেন। ইজ্জ্ব বড়, না, সীতা বড়—এই নিয়ে সওয়ালন্ধবাব করতে গিয়ে চুক হয়ে গেল তার। বললেন—আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে সীতাকে। সীতা আগুনে ঝাঁপ দিলেন। বাদ, তথন রামজী বুঝলেন-কার দাম বড়। ধুলার উপর লুটিয়ে পড়লেন—কাঁদলেন। দে কান্নায় আগুন নিভে গেল— বেরিয়ে এলেন সীতামাই। অযোধ্যায় এলেন। রামচন্দর, রাজা হলেন; আবার

প্রজার কথায় ভুল করলেন। এই ভুল করেই তো চলছে ত্রনিয়ার মাত্রষ। মন একবার বুঝেও আবার ভুল করে বদে। মহারাজা রামচন্দর অযোধ্যাপতি! তার যে ইজ্বৎ, কি তার যে রাজ্য দে তার উপযুক্ত, তার মোহে তিনি ভূন করেছেন। নরসিংয়ের পক্ষে এই সার্বিসই তার রাজ্য। আজ যদি খ্যামনগর-পাঁচমতীর মনোপলি দার্বিদের অংশীদারীর পাট তার থাকত—তবে দেও নিশ্চম্ব এমনই ভুল করত। ওই মোহ ছুটে যাওয়াতেই যে ফটকীর দাম কত তার কাছে—এক লহমায় বুঝতে পারলে। চোথের দেই দৃষ্টি আর জল এই চুই দিয়ে ফটকীও তার দাম তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। ওই ছুটি না দেখলে নরসিং কিছতে বুঝতে পারত না। কিন্তু এ বড আশ্চর্য্য। ঝুটো-কাচ ফটকী এমন ক'রে সাচ্চা পাথর হয়ে উঠল কি করে? কিসের যাহতে? যার যাত্বতেই হোক—হয়েছে—দে নিয়ে দে আর ভাববে না। দিন-ত্রনিয়ার মালিক, যার যাত্বতে ত্নিয়ায় দিন-রাত্রির থেলা চলছে, যার যাত্বতে পাথীতে গান গায়. ফুলে স্থবাস বিলায়, যার যাত্বতে ছোট খুকী বড় হয়ে হয় বহুড়ী, বুকে তার জমে মউফুলের মধু, বহুড়ী হয় মা, বুকের মৌ-ফুলের মধু হয়ে যায় ক্ষীর—এ হ'ল সেই দিন-তুনিয়ার মালিকের যাতু। সেই মার্লিকের কাছে নরসিং বার বার আর্জি জানালে—সকল যাতুর দেরা যাতুওলা, সকল হাকিমের শেষ হাকিম, ফটকীর উপর এই যেন তোমার শেষ যাত্র হয়, এই যেন তোমার শেষ হুকর্মৎ —শেষ রায় হয়।

একটু আন্তে চল।—ফটকী হাঁপাচ্ছে, দে আর চলতে পারছে না। আন্তে ?

ইয়া।

মরসিং বসে পড়ল মাটিতে। বললে—আমার গলা জড়িয়ে ধরে পিঠে চেপেনে।

ना।

না নয়। এখুনি জলদি গিয়ে আমাকে গাড়ীথানা বার ক'রে নিতে

হবে সাহু বেটার ওথান থেকে। বেটা যদি এসে গাড়ীটা আমার আটকে দেয় তো মুস্কিল হবে। চেপে নে।

ফটকী আর আপত্তি করলে না। অন্ধকার গলিপথে ফটকীকে পিঠে নিয়ে নরসিং চলতে লাগল। হঠাৎ তার একটা কথা মনে হল। মনে হ'ল যাত্ত্র মস্তর্বটা সে জানতে পেরেছে। ঠিক তাই। সে ডাকলে, ফটকী!

कि ?

একটা কথা ভগাব, ঠিক জবাব দিবি ?

वन ।

ঠিক জবাব দিবি ?

তোমার গা ছুঁয়ে কি মিছে কথা বলতে পারি আমি ?

তোর বাচ্ছা, মানে, ছেলে হবে—নয় ?

**क्टेकी तत्न डिर्यन—(धार !** 

আমি বুঝেছি রে আমি বুঝেছি।

ফটকী বললে—না—না—না। তোমাকে ছুঁযে মিছে আমি বলব না।

তবে ?

কি তবে ?

সেই ফটকী তুই এমন হলি কেন? উকিলবাবুর বাডীতে তো খুব স্থাওথ থাকতিস। বুড়োর পরিবার নাই, বডলোক, তুই তো ওকে নাকে দড়ি দিথে ওঠাতে বসাতে পারতিস!

ফটকী জবাব দিল ন।।

আমার সঙ্গে এলি কেন ?

জানি না।

জানিস না?

না। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না।

নরসিং হয়তো হাসত এ কথায় কিন্তু হাসতে পারলে না, তার ঘাড়ে ফোঁটা

কোঁটা গ্রম কিছু পড়ছে। সে চমকে উঠল। ফটকী কাঁদছে! একটা দীর্ঘাস ফেলে নরসিং বললে—কাঁদিস না ফটকী। নে, এখন নাম্। এসে গিয়েছি। তুই এই গাছতলায় দাঁড়া। আমি গাড়ীটা বার করে আনি।

এখুনি পাঁচমতী যাবে ?

না। আমার এক দোস্ত আছে এখানে—ভার বাড়ী যাব।

জোসেফের বাড়ীতে উঠল নরসিং। বাড়ীর কাছে এসে নরসিংয়ের একটু
দিধা হ'ল; ভয়ও হ'ল। নীলিমা? সে কি ভাবে গ্রহণ করবে তাদের?
হয়তো ঘেয়ায় মাটির উপর থুখু ফেলবে! বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে চোখা-চোখা কথা
বলবে। হয়তো বলবে—এই ধারার জঘন্ত কারবারের মধ্যে তারা নিজেদের
জড়াতে পারবে না! জোসেফকে সে ভয় করে না, সেই তার ভরসা, সেও
মোটর ডাইভারী করে। একসঙ্গে তারা মদ খায়।

আশ্চর্য্যের কথা কিন্তু, নীলিমা ঠিক উল্টো ব্যবহার করলে—নরসিংয়ের সঙ্গে ফটকীকে দেখে প্রশ্ন করলে—এটি ? এটি কে নরসিংবারু ?

নরসিং এক মূহূর্ত্ত ভেবে নিয়ে বললে—ওটি ? ওকে আমি ভালবাসি মিস দাস। মানে, ওকে আমি বিয়ে করব। নীলিমার কাছে বিয়ে করব কথাটা ব'লে ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ পবিত্র না করে পারলে না।—মানে, বিধবা বিয়ে।

বলেন কি ? দেখি—দেখি কেমন বউ হবে ? নীলিমা বাঁ হাতে ফটকীর ঘোমটা সরিয়ে ভান হাতে হারিকেনটা তুলে ধরলে। ফটকীকে দেখে সে মৃগ্ধ হয়ে গেল, বললে—বাং বাং, এ যে ভারি স্থন্দর বউ হয়েছে নরসিংবাব্ আমাদের খাওয়াচ্ছেন কবে ?

খাওয়াব। তার আগে যে বিপদে পড়েছি তা থেকে উদ্ধার করুন জোদেদ কই ?

সে আজ খুব নেশা করেছে, বিছানায় পড়ে হাত পা ছুঁড়ছে, বিড়বিট ক'রে বকছে। কিন্তু বিপদটা কি ? চিন্তিত হয়ে নরসিংহ বললে—ভাই তো ?

তাই তো বলে চিস্তাকেন? আমাকে বলুন না। আমি কিছু করতে পারি কি নাভেবে দেখি।

শুনবেন? কিন্তু-

কিন্তুটা কিসের?

একটু ভেবে নিয়ে নরিসং বললে—শুম্বন। কিন্তু আর কিসের ? ঠিক কথা। সে পকেট থেকে শিশিটা বার ক'রে অবশিষ্ট মদটুকু নিঃশেষে থেয়ে বললে—আপনার দাদা মোটবের কাজ করে। থানিকটা তো ব্রুতে পারেন আমাদের ধাত। মেয়েটিকে এনেছিল—কিনে এনেছিল ওর বাপের কাছ থেকে শুখন সাহু। আমিই গাড়ীতে নিয়ে এসেছিলাম শুখনকে আরু ওকে শুখনগর। তারপর—

**८२८म नीनिमा वनतन—** ভালবাসা হ'ল তুজনে।

হাা। আজ হঠাৎ বুজা উকিলবানুর কাছে শুখন দাহু ওকে বিক্রী কুরতে যাচ্ছিল। আমি ছিনিয়ে নিয়ে চলে এসেছি।

বেশ করেছেন।

ওরা যদি পুলিশে থবর দিয়ে জবরদন্তি ক'রে মামলা করে ?

মেয়েটি তো বলবে, ও আপনার সঙ্গে ইচ্ছে করে এসেছে? কি ভাই— ক বলছ ?

ফট্কী **मलब्ज्ञ**ार्व *(इरम* पूथ नाभारत।

নরসিং বললে—ওকে তো ওর বাপ বিক্রী করেছে।

হেসে নীলিমা বললে—এ যুগে মাত্মষ কেনা-বেচা হয় না। তবে অন্ত কম মিছে মামলা করে হয়রান করতে পারে। বেইজ্জত করতে পারে কোর্টে। বেইজ্জতি ?—হেসে উঠল নর্সিং।

একটু চুপ করে থেকে নীলিমা বললে—আন্থন আমার সঙ্গে। সাবধান ওয়া ভাল। কোথায় ?

রেভারেণ্ড ব্যানাজ্জীদের বাড়ী। ওঁদের বাড়ীর ছোটছেলের কাছে। তাঁর পরামর্শ নিয়ে যদি পুলিশে কি এদ-ডি-ওর কাছে থবর দিয়ে রাথতে হয় তো দিয়ে রাথতে হবে।

বেশী দ্ব নয়, কিন্তু থুব কাছেও নয়। ক্রিন্চানপাড়ার দীঘিটার উত্তরপাড় আর দক্ষিণপাড়। মধ্যে পূর্বপাড়ে গির্জ্জা, মিশন, সমাধি-ক্ষেত্র। আদ্ধাকায়স্থ বৈত্য যারা ক্রিন্চান হয়েছিল—তারা আভিদ্যাত্য বদ্ধায় বেথে দক্ষিণ দিকে বাড়ী করেছিল।

অন্ধকার নির্জ্জন পথে নীলিমার সঙ্গে পাশাপাশি চলতে চলতে নরসিংয়ের মন যেন কেমন অন্ধণাচনায় ভবে উঠল। এই কালো মেয়েটি, এই তার আকাশের ফুল । আকাশের ফুল—রাত্রের অন্ধকারে আকাশে-ফোটা ফুল ফেলে সে মাটিতে-ফোটা ফুল তুললে অবশেষে ? অথচ—অথচ তার মনে হচ্ছে, সে ইচ্ছে করলেই আকাশের তারাফুল পেতে পারত। নীলিমা নীরবে পথ চলছে। কোন কথা আর বলে না। কি 'ভাবছে নীলিমা ? ইচ্ছে হচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে নীলিমার ম্থে হাত বুলিয়ে দেখে, আঙুলের ডগায় গরম জলের স্পর্শ পাওয়া যায় কি না! কিন্তু আত্মসম্বরণ করলে সে।

বেভাবেণ্ড ব্যানাৰ্জীর ছোট ছেলে লেখাপড়া জানা লোক। এককালে বসস্ত হয়ে একটা চোথ নষ্ট হয়ে গিয়েছে ব'লে ক্রিন্চান হওয়া সত্ত্বেও ভাল চাকরী পাওয়া সম্ভবপর হয় নি; সারা মুথে বসস্তের দাগে ভদ্রলোককে কুৎসিত দেখায়। কিন্তু লোকটি বড় ভাল। নীলিমা তাঁকে সব বলতেই তিনি বললেন— মেয়েটিকে মিশনে এনে বেথে দাও রাত্রে। তারপর যা হয় কাল করব। নরসিংকে বললেন—কিছু হবে না এতে। ভয় নেই, কোন ভয় নেই।

নীলিমা বললে—কাল নয়, আজই।

অন্ধকার রাত্রি, তার উপর একটা চোথ নেই—

হেসে নীলিমা বললে—একটা তো আছে। ওতেই হবে। মিষ্টার সিংয়ের গাডীতে যান আপনি।

हा। नविनः भाग्र फिल्म।

হেদে ব্যানাজী বললে—আচ্ছা।

চলুন। নীলিমা বেবিয়ে এল নবসিংগ্নের সঙ্গে। বেবিয়ে এসে বললে— দাঁডান। আবাব সে ভিত্রে গেল।

অন্ধকারের মধ্যে আকাশের তাবাব দিকে চেয়ে নরসিং দাঁভিয়ে ভাবতে লাগল নীলিমার কথা। এ কি মেয়ে। এব সঙ্গে কি ফট্কীব তুলনা হয়! এ মেয়ে নবসিংদেব জীবনে শুধু স্বপ্ন। কিন্তু না, অন্ধশাচনা সে কববে না।

ঠিক তো ?—বলতে বলতে বেরিযে এল নীলিমা।

ঠিক। — ব্যানাজ্ঞীও বেরিযে এসেছেন।

নবিদংবাবকে বলি ভা হ'লে ?—নীলিমা বললে।

रेंग, वन।

**চলু**न। — नौनिभा वनत्न नत्रिन्दक।

আন্ধকাবে আবাব হুজনে টুলল। নরসিং বললে—আমাকে কি বলতে বললেন ব্যানাজ্ঞী ?

ব্যানাজ্জী না—আমি। আমি বলব আপনাকে।

কি ?

আপনাদের উপকার কবছি—তার বদলে আমার, মানে—আমাদেব একটা
।উপকার করতে হবে। কাল রাত্রে আমাকে আর ব্যানাজ্জীকে ঘাটরোড
কেটশনে পৌছে দিতে হবে। কাউকে না জানিয়ে—দাদাকে পর্যান্ত না।

নবসিং থমকে দাঁডিয়ে গেল।

নীলিমা বললে—আমার মায়ের আপত্তি উনি কানা ব'লে, দেখতে কুৎদিত ব'লে, ওঁদের বাডীর আপত্তি—আমাদের ঘরের মেয়ের সঙ্গে ওঁদের কারও বিয়ে আন্তর্গু হয় নি। অথচ আমারা অনেক দিন থেকেই পরস্পারকে ভালবাসি। উনি আমাকে ম্যাট্রিকের সময় পড়া বলে দিতেন, সেই সময়—। হাদতে লাগল নীলিমা।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ পর সে আবার বললে—এবার আমাদের বিয়ে করতেই হবে নরসিংবারু।

নরসিং প্রশ্ন করলে—কোথায় যাবেন ?

কলকাতা। এথানে অনেক হাঙ্গামা হবে। তু পক্ষের ঝগড়া-ঝাঁটি। কলকাতাই সব চেয়ে ভাল জায়গা। কিছুক্ষণ পর আবার সে প্রশ্ন করলে— ও রাস্তায় তো সাহুরা মনোপলি সার্বিস করছে। আপনি কোথায় যাবেন ?

নরসিং একটা দীর্ঘনিধাস ফেলে বললে—দেখি। এখন তো এখানেই থাকতে হবে। পাঁচমতীর রাস্তায় কাঁকর পাথর ফেলছে, নোটাশ দিয়ে রাস্তাবন্ধ; গাড়ী নিয়ে ওদিকে বেরুবার পথ নেই। এদিকে ঘাটরোডে গদ্ধা। পথ ঘাট শুকুক। আমিও ভেবে দেখি—কোথায় যাব। যাব কোথাও। এত বড় ছনিযা! একটা পথ ধরব।

নীলিমার কানে নরসিংয়ের উদাস ভাবটুকু এড়িয়ে গেল না; নরসিংয়ের ছঃথের স্পর্শ ভাগেকও ব্যথিত ক'রে তুললে। সত্যই তো ছঃথের কথা। নরসিং ভাঙা-চোরা পথে প্রথম সার্বিদ খুলে দিলে। আজ সেই পথ মেরামত করে আর একজনকে মনোপলি সাবিদ দেওয়া হলে তার ছঃথ হওয়ারই কথা। দে সাল্বনা দিয়ে বললে—আপনি খুব ছঃথ পেয়েছেন, না? ছঃখ পাবারই কথা।

নরসিং কথার জবাব দিলে না। তার মাথার মধ্যে জটিল চিস্তা পাক থাচ্ছিল। হুঃথ—দারুণ হুঃথ তার মনে রয়েছে। দেটা কিদের জন্মে দে তা বুঝতে পারছে না। পকেট থেকে বার করলে মদের শিশিটা। কিন্তু শিশিট থালি। অত্যস্ত বিরক্ত হয়ে দে মদের শিশিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

নীলিমা হাদলে, বললে—ফুরিয়ে গিয়েছে ? উত্তর দিলে না নরসিং। গাড়ী বার করতে ব্যস্ত হ'ল। নীলিমা বললে—ভালই হয়েছে। বেশী না থাওয়াই ভাল। একটা কাজে আছেন।

নরসিংয়ের আফশোষ হ'ল। আর এক শিশি হলে সে পারত। এই মৃহুর্ত্তে গাড়ীর মধ্যে নীলিমাকে টেনে তুলে নিয়ে ছেড়ে দিতে পারত গাড়ীটা। কিম্বা ব্যানাব্দীকে গাড়ীতে চাপিয়ে একটা গাছে কি লাইটপোস্টে ধাকা মারতে পারত।

হঠাৎ সে সজাগ হয়ে উঠল। ফুটব্রেক কষে স্টিয়ারিং ঘুরিষে সে সামলে নিলে। দীঘির ধারে এসে পড়েছিল গাড়ীটা। আরে বাপ! ছুটে গেল তার নেশা।

নীলিমা হেসে বললে—যাক্, সামলে নিয়েছেন। সাবধান, খুব সাবধানে চালাবেন কিন্তু। গুড লাক!

এবার নরিসিংও মৃত্ব হেসে বললে—গুড লাক্! আপনাকে গুড লাক্ জানাচ্ছি।

## উনিশ

সেই বাদশাহী সড়ক। উচ্ নীচ্, গর্ত্ত-গচকা ধ্লো-কাদা-ভরা কত শ' বছরের পথ; তুপাশে গাছের সারির তলায় আগাছার জঙ্গল, কুলকাঁটার ঝোপ ভর্ত্তি করে রেখেছিল। মধ্যে মধ্যে ঝোপের ভিতর থেকে সাপের হিন্-হিন্দ শব্দ শোনা যেত, সাপে-ধরা ব্যাঙের কাতরানির আওয়াজ উঠত। রাত্রে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতরে শেয়াল-নেকড়ের চোথ জলতে দেখা যেত—জলস্ত আঙরার ট্করোর মত। মধ্যে মধ্যে পাথরের মাথা উঠে থাকত, সে পাথরে যে কত কালের কত লোকের জ্বম নথের রক্ত লেগেছে তার হিসেব নাই। কাদাভর্তি ধন্দকে কতলোকের জ্বতা বসেঁ থেকে গিয়েছ—তারই বা কে হিসেব রাথে ?

আছাড়-থেয়ে পড়ে গিয়েছে এমন লোকের কত কিছু হারিয়েছে, মেয়েদের কানের টাপ, হাতের বাজুর ঘটি, গলার মাত্লীও কি না থদে পড়েছে সেই ধুলোকাদায় জরাজীণ সড়কের বুকে ?

দে বাদশাহী সভ্ককে আজ আর চেনা যাচ্ছে না। নতুন চেহারা হয়ে গিয়েছে তার। ঢিলে-চামড়া গাল-তোবড়ানো কুৎদিত বুড়ো ইঞ্জিনিয়ার হাকিমের তাজা দাওয়াইয়ে আঁটদাট-গড়ন চকচকে-চামড়া কাঁচা-জোয়ান হয়ে উঠেছে। তিরিশ ফুট চওড়া রাস্তার ত্ব পাশে ফুটপাতের মত ছ ফুট করে বারো ফুট বয়লারেব ছাইঢাকা কাঁচা—মাঝখানে যোল ফুট পাকা; লাল মোরামের আন্তরণ বিছানো সমতল ঝকঝকে-তকতকে চোখ-জুড়ানো ধোল ফুট চওড়া লাল ফিতের মত পথ। তু পাশের ছাই-বিছানো ধুসর রঙের মাঝথানে টকটকে লাল —ভারী বাহার দিয়েছে। ধুসর রঙের তু পাশের কাঁচা অংশের কিনারায় দূর্কাঘাদের চাপড়াবন্দী চলে গিয়েছে দিধে লাইন ধরে। আগাছা কুলঝোপ বিলকুল সাফ হয়ে গিয়েছে। চোথে যেমন বাহার দিচ্ছে—চ'লেও মানুষ তেমনি আরাম পাবে, কুলকাটা শুকিয়ে ঝরে পায়ে ফুটবে না, মাথা-তুলে-থাকা পাথবে হোঁচোট লেগে নথ যাবে না। কাদায় পিছলে পড়ে মাত্রুষ আছাড় থাবে না। শুধু কষ্ট হবে গরুর, ধুলো কাদার মধ্যেই ওদের চলতে আরাম, ছেলেবেলায় পড়েছে নরসিং—'গরুর ক্ষুর চেরা বলিয়া'—। আর कष्टे इत्त किছू थानि भारत्र त्य मन मान्न शांदि जातनत् , यून तनी इतन ना-আজন থালি পায়ে হেঁটে ওদের পায়ের তলার চামডা এমন শক্ত যে শুকিয়ে নিয়ে ঢাল তৈ নী করা যায়। আর কষ্ট হবে সেই বেটা হাঁটুভাঙা থোঁড়ার— যে লোকটা হামগুড়ি দিয়ে খ্যামনগর থেকে পাঁচমতী পর্যন্ত ভিক্ষা ক'রে বেড়ায়। তা দেও ঠিক ফিকির বার ক'রে নেবে কয়েকদিনের মধ্যে, হাঁটুতে চটের প্যাভ লাগিয়ে নেবে, হাতে ফিতে-বাঁধা খড়মের মত হুটো চাকতি नां शिख थे ऐथे ऐ थे भे थे के 'दि हनदि । ना हनदि भादि, वाम मार्विम इ'न-বাসে ভাড়া দিয়ে যাবে আসবে। গাড়ীর জন্মেই পথ সড়ক, পায়ে যারা

হাটবে তাদের জন্মে শহরে গাঁয়ে গলি—মাঠে-প্রান্তরে 'গোন' আছে, দেই পথে তারা চলক। 'গোন' হল—মাঠ, পতিত জমি, বনের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা ফালি পথ ; গহনের মধ্যে দিয়ে সেই হল 'গোন'। ইমামবাজারের বড়বাব বি-এ পাস, তিনি বলতেন কথাটা। বিশ্বাস না কর জিজ্ঞাসা কর এথানকার তেমণ্ডে বডোদের—বাদশাহী সভকের কথা। কত কাল—কত শ' বছর আগে কোন নবাব কি বাদশা তৈরী করিয়েছিলেন এই সভক ত। তারা জানে না-কিন্ত কেন তৈরী করিয়েছিলেন দে তারা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবে। তৈরী করিষেছিলেন তাঁর ফৌজ যাবে বলে। প্রদল পন্টন যেত নাল-মারা জ্বতোব আওয়াজ তুলে—কুচকাওয়াজের কাষনায় একসঙ্গে পা ফেলে—হাত ছলিয়ে, তলোযার বাগিয়ে, বনুক উঁচিয়ে। ঘোড়সওবার যেত চার ক্ষরে ধুলো তলে, আওয়ান্ন তলে। হাতী যেত হাওদা পিঠে—আরও হাতী যেত তোপ টেনে নিমে, উট যেত সওয়ার নিযে, গাড়ী টেনে—উটের গাড়ীতে যেত সরঞ্জাম. বয়েল চলত পিঠে ছালা নিয়ে, বয়েল গাড়ী যেত, তাতে যেত, বিবি-বাদি আর যেত রুদ্দ। বুড়োরা বলে—"গল্প নয় বাবা। জমিদান-বাডীর পুরনো কাগজে প্রমাণ আছে, দেখে এদ; ঘোড়ায হাতীতে উটে ধানেব ক্ষেত মাডিয়ে যাবে না—থেয়ে তছনছ করে দেবে না—এব জত্তে মাণ্ট লাগত—নজর সাওয়ারী মাথট।"

বাদশাহী ফৌদ্ধ চলে যেত—তারপর দ্বমিদাব আমীরের হাতী ঘোড়া পান্ধী ব্যেল গাড়ী, পাইক ব্যকলাদ্ধ লোক লম্বর। তারপর স্থকে চলত ব্যাপারীদের কারবার, ছালার ব্যেল, ছালার ঘোড়া, মালের গাড়ী। তারপর চলত গৃহস্থ চাষীরা—ক্ষেত থামারের ধান চাল কলাই তিদির বস্তা গেঝাই নিয়ে ভারী মন্ত্র চলত ভার কাঁথে—তারপর চলত বাহী।

এবার ইংরেজের আমলে সেই কাঁচা সড়ক হল পাকা। বিলাত না আমেরিকার পেট্রোল-কোম্পানী মোটর-কোম্পানী দিলে টাকা। সেই টাকায় মেটে রাস্তার উপর বিছানো হ'ল ইটের থোয়া, তার উপর দেওয়া হল পোড়া কর্মলার ছাই আর কুঁচি পাথর, চালানো হল রোলার—সমান হয়ে বসে পেল পাকা ইমারতের মেঝের মতন—তার উপর দেওয়া হল লাল মোরাম, ফের চালানো হল রোলার; ছ পাশের ঝোপ আগাছার জঙ্গল কাটা হল; দাপ মরল, বিছে মরল, গোদাপ মরল; উই-পোকা পিঁপড়ে মরল—দে চোথে দেখা গেল না—মাটির তলায় চাপা থাকল। তার উপর ঢালা হল বয়লারের ছাই। চালানো হল রোলার। ছ দিকে ধারি কাটা হল দড়ি ধরে, ঘাদের চাপড়া বন্দী ক'রে ঘাদের শিকড়ের জালের বাঁধন দেওয়া হল মাটিতে। পাকা হয়ে গেল রাস্তা। মাঝখানে পুরা পাকা, ছটো ধার আধ-পাকা। মাঝখানে চলবে মোটর বাদ টাাল্লী ট্রাক; সেই আমেরিকা থেকে আদবে মোটর পেট্রোল মোবিল টায়ার টিউব, এখানে পাকা রাস্তায় চলবে ফ্লু স্পীতে। ছ পাশের আধ-পাকা রাস্তার ফালিতে চলবে গরুর গাড়ী, ছালার গরু, রাহী মারুষ। নরসিং বলে—বাদশাহী সড়ক, আংরেজী ইষ্টিবিট্ ব'নে গেল। কথনও বলে—রোড। রোড কি ইষ্টিরিট্ কোন্টা ঠিক দে তা জানে না। 'ইষ্টিরিট্' শক্টা তার বেশী ভাল লাগে ব'লে ওইটাই ব্যবহার করে বেশী।

এই রাস্তায় মনোপলি দার্বিদ নিয়েছে — 'দাহু এয়াণ্ড বোদ ট্রান্দ্পোর্টদ'। শুখনরাম দাহু আর দেই বুড়ো বোদবার উকিলের বেকার ছেলে। ঝকঝকে দর্জ রঙের ছুখানা 'এক টনি' বাদ এদেছে—একখানার নাম "জয় গণেশ" অন্ত খানার নাম 'উল্লা', পাশে ইংরাজীতে লেখা Express (এক্সপ্রেদ)। একখানা আপ—একখানা ডাউন গাড়ী। আরও এদেছে একখানা ট্যাক্সী, একখানা ট্রাক । পাঁচমতীর বার্দের তিন বাড়ীর তিনখানা মজবৃত দন্তা ফোর্ড গাড়ীর অর্ডার গিয়েছে।

রান্তা আজই থুলেছে। কালেক্টর সা'ব এসে রূপোর কাঁচি দিয়ে কেটে দিলে লাল ফিতের মাঝখানটা। বাস্—বেরিয়ে গেল সার্বিসের ত্থানা বাস। তারপর হল চা খাওয়া।

সেই দিন থেকে চার মাস পর। শ্রাবণ-ভাদ্র-আদ্বিন ও কার্ত্তিক পার হয়ে

গিয়েছে। অগ্রহায়ণ মাদের প্রথম। আজ রান্তা খুললে, সাত কোম্পানীর সার্বিস আরম্ভ হল। নরসিংও আজই চলল শ্রামনগর থেকে। আর একটা দিন সে এখানে থাকতে পারবে না। ভাঙাচোরা ধুলোয়-কাদায় গর্ত্ত-গচকায় কাঁটায়-পাথরে ভর্ত্তি রান্তায় নিজের সর্ববস্থ ওই গাড়ী তার সঙ্গে নিজের প্রাণকে বিপন্ন ক'রে সেই প্রথম খুলেছিল সার্বিস, আজ এই নতুন রান্তায় সেই লাইন থেকে উৎথাত হল—আর শ্রামনগরে সে থাকতে পারবে না। সেও চলেছে আর একদিক লক্ষ্য করে। চার মাস বসে আছে—এখান থেকে বেফবার রান্তাছিল না। তা ছাড়া হাঙ্গামায় পড়েও আটক হয়ে গিয়েছে।

সাহু মামলা করেছিল—ফটকীর জন্মে। নিজে নয়, সে আর উকিলবাবু আড়ালে থেকে—ফটকীর দেওর আর বাবাকে দিয়ে মামলা করিয়েছিল। বছং তোডজোড়—নানান আঁকাবাঁকা ফন্দি-ফিকিরেব সে জাল। সাজা হলে নরসিংকে চালান দিত দায়রায়, সেথানে কালাপানি বেত ত্ই-ই হতে পারত। খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিয়েছিল—"মোটর ড্রাইভারের কুকীর্ত্তি! নারীহরণ!"

দাহুর টাকায় এখানকার এক বাঘা উকিল—বুডো উকিলবাবুর পরামর্শ নিয়ে সপ্তয়াল করেছিল—"এই যে আসামী, এর প্রাকৃতির হুটি কথা আমি সর্ব্বাগে বলতে চাই। এ হ'ল গির্বরজার ছত্রির ছেলে। এই বংশটির মধ্যে নারীঘটিত কুকীত্তি একটা কুখ্যাতি লাভ করেছে। এর জন্মে এরা ধ্বংস হয়ে গেল। আর এ হ'ল পেশায় মোটর ড্রাইভার। মোটর ড্রাইভারদের পক্ষে একটা অতি সাধারণ কর্ম।"

নরসিং আদালতেই বলে উঠেছিল—হাঁ হাঁ, মোটর ড্রাইবার লোক ডাকাত, মোটরে ডাকাতী হয়, মোটর ড্রাইবার লোক মাতাল, মোটর ড্রাইবার লোক আওরৎ নিয়ে ভাগে। মোটর ড্রাইবারের চেয়ে থারাপ লোক তুনিয়ায় নাই।

হাকিমের ধমক থেয়ে চূপ করেছিল নরসিং। দায়রায় চালান যাবার জন্ত মনকে তৈরী করছিল। কিন্তু হাকিম দিলে বেকহুর থালাস।

এ থালাদের জন্ম নরসিং তার নসীবের প্রশংসা করে না। তার নিজের

উকিলের ওকালতী বিভাব্দ্ধির তারিফ করারও কিছু নাই। বাঁচিয়েছে তাকে ফটকী।

দিনের বেলার ফটকী ছিল বোবা মেয়ে—মাটির পুতৃল। আদালতের কাঠগড়ায় হাকিম উকিল পেস্কার আর ঘর-ভরা লোকের সামনে কোন্ মস্তরে কোন্ দেবতার আশীর্কাদে দিনের বেলার সেই মাটির পুতৃল ফটকী মামুষ হয়ে কথা বলে উঠল। বাঁধ দিয়ে আটক করা থির জল বাঁধ ভেঙে ঝর ঝর আওয়াজ তুলে বেক্তে আরম্ভ করলে—তাকে ঘেমন আর আটকে দেওয়া যায় না তেমনি ভাবে তার যে মুখ আদালতে দিনের বেলায় খুলল—সে আর বন্ধ হ'ল না।

ফটকী এসে কাঠগড়ার উঠল; মাথার ঘোমটা কমিয়ে লোক-ভরা আদালত-কামরার চারিদিকে চাইলে প্রথমটা ফ্যালফ্যাল করে। তারপর তার চোথ পড়ল নরসিংয়ের উপর। তার মুথে একটু হাসি দেখা দিলে, চোথের হতবৃদ্ধির ঘোর কেটে গিয়ে যেন দেওয়ালগিরির জোড়া সেজের মধ্যে দপ্ ক'রে মোমবাতির আলো জলে উঠল। শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলে সে কাঠগড়ার কাঠের ফ্রেম। গাল ছটি লাল হয়ে উঠল। সাহর উকিল তাকে জিজ্ঞাসা করলে—নরসিং তাকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে গিয়েছে কিনা, উকিলবাবুর বাডীতে ঝি থাকতে যাবার পথে ?

সে ঘাড় নাড়লে। সে ঘাড় নাড়ার দোলায় তার মাথার ঘোমটা খ'সে পড়ে গেল। নরসিংয়ের ম্থের দিকেই সে চেয়েছিল—ঘোমটা তুলতে বোধ হয় ভূলে গেল।

উকিল ধমক দিয়ে বললে—আমার দিকে চাও।

ফটকী কিন্তু চোথ ফেরালে না।

উকিল বললে—কথার জবাব দাও। নরসিং তোমার হাত ধরে জোর করে।
টেনে নিয়ে গিয়েছিল কি না ?

ফটকী নরসিংয়ের মুথের দিকে চেয়েই হাসিমুথে বললে—ওকে আমি ভালবাসি। আমি ইচ্ছা ক'রে ওর সঙ্গে এসেছি। ওর সঙ্গেই যাব। তোমার বাপ—দেওর ?

না—না—। উকিলকে কথা শেষ করতেই দিলে না ফটকী। অদাইঞু হয়ে কথার মাঝথানেই বলে উঠল—না—না। কথা বলার সঙ্গে সে প্রবলভাবে ঘাড় নাড়তে আরম্ভ করলে—না। না। না। না।

একদিন নয়, পুরো আড়াই দিন ফটকীর এজাহার নিয়ে লড়াই হয়েছিল।
আড়াই দিনই নরিদিংয়ের মুথেব দিকে চেয়ে ফটকী এজাহার দিয়েছে। দে তার
কি কথা! এক ঘব লোক গিদ্গিদ্ করছে। পচা নর্দ্দমার গদ্ধে জমায়েই
নীলচে রঙেব ভন্ভনে মাছির মত এক ঘর লোক। মধ্যে মধ্যে উকিলের বিশ্রী
প্রশ্ন এবং ফটকীর বেপরোয়া জবাবগুলি শুনে মাছির ভন্ভনে আওয়াজের
মত কুংসিত কথা ও কদর্য্য হাসিতে তারা মেতে উঠেছে। চোথের
চাউনি তাদের ওই মাছিগুলোর মতই ডাাবডেবে, দে চাউনি দ্বির হয়ে নিবদ্ধ
ফটকীর মুথের উপর। ফটকীর গ্রাহ্ম নাই। সে হাসিমুথে চেয়ে রয়েছে
নরসিংয়ের দিকে।

উকিল ফটকীকে জিজ্ঞানা করলে তার আগেকার কথা। বললে— তোমাদের গাঁয়ের অমুক মোড়লের ছেলে অমুককে চিনতে ?

নরসিং বারণ করে উঠল কাঠগড়া থেকে—না। আমার সাজা হোক—ও সব কথা ওকে ভগবেন না।

ফটকী কী ব্ঝলে সেই জানে। সে বললে—না। আমি বলছি। আমার আবার লজ্জা কি? মান কি? ওই আমার সব। আমি সত্য কথা বলব.। আমি যত বড় মানুষ তার এক শো গুণ বেশী পাপ আমার। সেই পাপের জ্বালা জুড়িয়েছে—ওই মানুষের সঙ্গ পেয়ে।

সে এবার চাইলে হাকিমের দিকে। বলতে আরম্ভ করলে—গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত বলে গেল তার কদর্য্য কলঙ্কভরা জীবনের কথা। শেষে বললে— এবার সে চাইলে মাটির দিকে—মাটির দিকে চেয়ে থসে-পড়া ঘোমটা মাথায় তুলে দিয়ে বললে—ছদ্কুর, ও মাহুষ আমাকে ডাকে নাই, নিজে দোতলার বারান্দা থেকে কাপড় বেঁধে তাই বেয়ে নেমে ওর কাছে গিয়েছি, ওর বুকে গড়িয়ে পড়েছি, ও মান্তুষ আমার মাথায় হাত বুলিয়েছে, কিন্তু—

কিছুক্ষণ থেমে বললে—এমনি মাদের পর মাদ। তু'মাদ। আমি হুজুর ওই মান্থবের, চরণ তলায় পড়ে থাকতে চাই; বাপ চাই না; দেওর চাই না; শেঠজীর ঘরের—উকিলবাবুর ঘরের স্থু চাই না; আমি ওকেই চাইন ওর কোন দোষ নাই—ওকে খালাদ দেন। আমি ওর সঙ্গেই যাব। ও যদি না নেয় নদীতে জল আছে, দোকানে দড়ি মেলে, কল্পেফুলের গাছে ফলের অভাব নাই—আমি মরব।

নরসিং অবাক হ'য়ে ভাবছিল—এ কি হ'ল ? এ কেমন করে হ'ল ? কিসের গুণে এমন হয় ? পেটের জালায় মে ত্নিয়ায় মা ছেলে বিক্রী করে, ভাল থাবার-পরবার লোভে মে ত্নিয়ায় সধবা কুমারীতে ইজ্জৎ বিক্রী করে—সেই ত্নিয়ায় এও ঘটে ?

এর পর ভাক্তারসাহেব ফটকীর বয়স পরীক্ষা করে দেখলেন, বললেন—বয়স বিশ বছরেরও বেশী। সে সাবালিকা।

হাকিম থালাস দিলেন নরসিংকে। ফটকীর উপরেও রায় হল—সে আপন ইচ্ছামত যে কারুর সঙ্গে যেতে পারে।

নরসিং কোর্টের বারান্দায় বেরিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে ফটকী এসে সেই জনতার মধ্যেই তার বুকে মাথা রেথে কাঁধে একটি হাত দিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। নরসিংও তাতে লজা পায় নাই। সির্বরজার ছত্রির ছেলে সে, পেশায় সে মোটর-ড্রাইবার, তার আর এতে লজ্জা কি? কিসের লজ্জা? সে তার মাথায় হাত বুলাতে লাগল; সঙ্গে সঙ্গে ফটকীর সেই চোথের গরম লোনা জলে নরসিংয়ের মনে আগেকার দেখা যত মেয়ের মুখের ছাপ পড়েছিল, সে সব ধুয়ে মুছে পরিকার হয়ে গেল।

জানকীর মুখও মনে নাই তার। নীলিমাকেও আর মনে পড়ে না। ফটকী শুধুই ফটকী। নরসিং গাড়ীতে স্টার্ট দিলে।

ভিতরে ফটকী বসেছে নরসিংয়ের সংসার নিয়ে। জিনিয়পত্রগুলো সামলে নিয়ে সে গিয়ীর মৃত বসেছে। সে লালপেড়ে শাড়ী পরেছে, কপালে কুম্কুমের টিপ পরেছে, দিঁথিতে সিঁত্র দিয়েছে। এ যেন সে আগেকার কালের মেয়েই নয়। হাতে পরেছে চুড়ি—গিল্টির চুড়ি। বাঁ-হাতে ধরে রয়েছে এাল্মিনিয়মের হাঁড়ি, ওটাতে আছে থাবার; কোন রকমে উল্টে যায়—সেই ভয়ে ধরে রয়েছে। জান হাতে ধরে আছে সরা-চাপা জলের কুঁজো; কোলের উপর একটা ছোট সাজি, তার মধ্যে আছে টুকি-টাকি জিনিষ আর নরসিংয়ের বোতল গেলাস। তিনটে বোতল আছে। কথন ষে দরকার হবে তার তো কোন ঠিকানা নাই। যে মায়ষ! এ ছাড়া কাপড়ের গাঁঠির, রায়ার জিনিষপত্র, মায় একটা মোড়া। গরম পুল-ওভার পর্যন্ত বার করে রেথেছে। অগ্রহায়ণ মাস, বেলা পডলেই চলন্ত মোটরে শীত লাগবে। এ যেন সে মেয়েই নয়; মরে গিয়ে নতুন করে জন্মেছে ফটকী। ফটকীর পাশে বসেছে রামা। রামা ফিরে এসেছে অনেকদিন। ফটকী রামাকে বলে, দাদাভাই।

রামচন্দ্রের ভারি আমোদ লাগে, এ কি হাসির কথা! দাদা আবার ভাই কি করে হয় ? সে হি-হি করে হেসেই সারা হয়, তার সে অভ্যাসের হাসি, বলে—তোমার যথন থোকা হবে তথন তাকে কি বলবে, বাবা-ছেলে ?

যে-ফটকী আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে লজ্জা পায় নাই, সেই ফটকী ছেলের কথায় লজ্জা পায়, তার মৃথ লাল হয়ে ওঠে, রামাকে লজ্জা দিয়ে জবাব দেবার মত ভাষা খুঁজে পায় না। আবোল-তাবোলের মত জবাব দেয়— তোমার বউ হলে তাকে বলব, বিবি-বউ।

তাতে রামের আপত্তি কি ? বিবি-বউ তো সে চায়। সেও মোটর ড্রাইভারি করবে, এখন করে কণ্ডাক্টরী—এখনই তো সে মোটরের প্রতি ট্রিপে স্থন্দর মুখ দেখে মনে মনে আকাশে ফুল ফোটাতে স্থক করে দিয়েছে।

"পাশের জন্মল থেকে ভ্রম করে লাফিয়ে গাড়ীর সামনে থাবা গেড়ে বসে

একটা বাঘ। মেয়েটির সঙ্গীরা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে। মেয়েটির মৃথ সাদা হয়ে য়য়। তাকে 'ভয় কি' বলে আশ্বাস দিয়ে পেট্রোলের টিন ঢেলে ত্যাকড়া ভিজিয়ে টায়ার রিম্ভারের মাথায় জড়িয়ে জ্পেলে নির্ভয়ে নেমে য়য় রাম। আশুন দেখে পালায় বাঘ। ছোরা থাকলে—সে লড়াই করে। বাঘের কলিজায় বসিয়ে দেয় ছোরা।" আবো কত উদ্ভট কল্পনা করে। "একসিডেণ্ট হয়, উন্টে য়য় গাড়ী। রাম গাড়ীর নীচে থেকে সয়ত্রে উদ্ধার করে মেয়েটিকে।"

রামও চলেছে নরসিংয়ের সঙ্গে। নরসিং জিজ্ঞাসা করেছিল—দেথ, ভেবে দেথ, এথানে নতুন সাভিদ খুলছে। নিতাই চাকরী পেয়েছে, তুইও চেষ্টা করলে পাবি। এথানে থাকবি, না, আমার সঙ্গে যাবি ভেবে দেথ্।

রাম বলেছে-দাদাবার, তুমিও যেখানে আমিও দেইখানে।

নরসিং সঙ্গে নিয়েছে রামাকে। রামের কথায় কিন্তু তার হাসি আসে। রাম এখনও নিতাইয়ের মত পাকা ডাইভার হয় নাই তো! হলে—। বাচনা পাখীর ডানার পালক এখনও শক্ত হয় নাই, পালকের নীচে ডানার থাঁজে থাঁজে হাড়ে মাংসে তাগদের তাগিদ আসে নাই; তাগদ হলেই সাড়া জাগবে, তাগিদ জানাবে মন। তখন পাথসাট মেরে নরসিংকে পাশ কাটিয়ে আকাশে উড়বার জন্ম ছটফট করবে, কাঁক পেলেই ভেসে পড়বে। যতদিন সে সময় না আসে ততদিন থাক্। কাজও অনেক দেয় রাম। তা ছাড়া ডাইভারি শেথাবার একটা সাক্রেদ না পেলেও ডাইভারি করে মন ভরে না। ফুল স্পীডে চলতে চলতে যথন সামনে কিছু পড়ে, এ্যাকসিডেন্ট প্রায়্ম জনিবার্য্য হয়ে ওঠে, মরিয়া হয়ে অসীম সাহসে ধাঁ করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ক্লাচ টিপে সে এয়াকসিডেন্টকে চুলের তফাতে ফেলে বাঁচিয়ে চলে যায়, তখন তার কৌশল ব্রারও একজন লোক চাই। প্যাসেঞ্জারে ব্রুতে পারে না সব ব্যাপার। ব্রুতে পারে সাকরেদ—সে তারিফ করে। রাম একটু বেশী বলে; বলে—এ বাঁচাতে পারে এমন মরদ আমি দেথি নাই। স্বামার বুক কাঁপছিল।

বাপ রে! বাপ রে! এ ছাড়াও রাম জানকীর ভাই। তাই রাম সম্পর্কে অন্ত ইচ্ছে আছে। দেখা যাক কি হয়।

আর সঙ্গে আছে জোসেফ। জোসেফও এথানকার চাকরী ছেড়ে এথানকার সমস্ত পাট উঠিয়ে দিয়ে চলেছে। জোসেফ বসেছে নরসিংয়ের পাশে, সামনের সিটে। নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে, একটা সিগারেট নরসিংয়ের মূথে গুঁজে দিয়ে, নিজের সিগারেটের আগুনটা দিয়ে ধরিয়ে দিছে। গাড়ী চলেছে ফুল স্পীডে। রাস্তায় এথন গাড়ী গরুর খুব ভিড় নাই। এই অগ্রহায়ণের প্রথম। ফসল এখনও মাঠে, সবে ধানে হলুদ রঙের আমেজ ধরেছে; সমতল রাস্তা—পরিষ্কার ভরা খুব লম্বা দীঘির স্থির জলের মত আরামদার নতুন শ্রামনগর-পাঁচমতী রোড; তার উপর চলেছে নরসিংয়ের গাড়ী, জার্কিং নাই, পুরনো গাড়ীতেও কাঁচকোঁচ শব্দ উঠছে না। চলেছে যেন দীঘির জলে নৌকার মত। শুরু শব্দ উঠছে চারথানা নতুন টায়ারের ঘুরপাক থেয়ে চলার। বিছানো মোরামের উপরে স্বল্লর আলগা কাঁকরের উপর একটানা স-র-র শব্দ তুলে তিরিশ থেকে পাঁয়ত্তিশ মাইল স্পীডে ছুটে চলেছে। পিছনে অনেক দ্র পর্যান্ত পেট্রোলের ধোঁয়ার একটা আঁকাবাকা রেশ জেগে রয়েছে। নরসিং জোসেফকে বললে—হর্ন দিন।

সামনে ঢিমে-তেতালায় এক সারি গরুর গাড়ী আসছে। আসছে ঠিক মাঝথানটা ধরে অর্থাৎ মোটরের জন্যে পাকা সীমানা জুড়ে, পাশের ছাই-বিছানো কাঁচা পথটায় হাঁটছে না। হর্নটার রবার বাল্বটা ফেটে ছিঁছে গিয়েছে, কেনা হয়েছে নতুন বাল্ব কিন্তু এখনও লাগানো হয় নাই, কাল রাত্রে চারখানা নতুন টায়ার লাগাতেই আধখানা রাত কেটে গিয়েছে; তখন আর ওটা মনে হয় নাই। বাল্বহীন হর্নটা জোসেফের হাতে রয়েছে। জোসেফ সেটাকে তুলে মূথে ফুঁ দিয়ে বাজাতে লাগল।

রাম পিছনে ফট্কীকে বললে—দাদাবাবুর বেতগাছটা কই ? সেই সরু লিকলিকেটা ? নরিসিং সামনে দৃষ্টি রেথে গাড়ীর স্পীড কমাতে কমাতে বললে—না। রাম বললে—আসছে দেথ দেখি। মোটরের রাস্তা জুড়ে— নরসিং বললে—রাস্তা সবারই।

জোদেফ বললে—কিন্তু বড় সয়তান বেটারা! বড় সয়তান!

নরসিং শ্টিয়ারিং ঠিক করে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। রাম বেত ব্যবহার করলে না কিন্তু মুথে গাল না দিয়ে ছাড়লে না—দেখতে পাও না বেটারা ?

সে কথায় ওরা গ্রাছ্য করলে না। একজন বললে—হ-হ, খুব ছেড়েছে লাগছে।

খ্ব জোরেই চলেছে নরসিং; নতুন ভালো রাস্তায় জোরে চলার আনন্দেও বটে, এখান ছেড়ে নতুন সার্বিস লাইনের উদ্দেশে চলার ব্যগ্রতায়ও বটে। নতুন সার্বিস লাইনের সন্ধ্যান সে পেয়ে গিয়েছে। দিনছনিয়ার মালেক—যে সকালে উঠে রাজা থেকে আবস্ত করে মেথরের পর্যন্ত রুটি মাপে, বাঘের খোবাক থেকে হারুক করে পিপড়ের খুদের কণা, চিনির দানা মাপতে যার ভূল হয না—সন্ধান অবশ্য তারই, তবে উপলক্ষ্য নীলিমা দাস—দাস নয়—নীলিমা আব কানা ব্যানাজ্জি। তারাই নতুন লাইনের সন্ধান দিয়ে চিঠি লিখেছে। নবসিংয়ের মনে পড়ে রেল-স্টেশনের কথা। ওরা যেদিন পালায় ছজনে, সেদিন ব্যানাজ্জি পেটোলের দাম বলে ছটো টাকা দিতে এসেছিল কিন্ত নরসিং বলেছিল—না। নীলিমা ব্যানাজ্জীর হাত থেকে টাকা ছটো কেড়ে নিয়ে নিজের ব্যাগে পুরে বলেছিল—ছি! ওর অপমান ক'রো না। ভারী ভাল মেয়ে নীলিমা। নীলিমার কথা মনে হলেই নরসিং ছনিয়ার হালচালের মজার কথা ভাবে। গির্বরজার হাড়ির মেয়ে নীলিমা আর গির্বরজার ছত্রি বংশের সিংহরায় বাড়ীর ছেলে সে। দীর্ঘনিশাস ফেলে নরসিং।

নীলিমা এবং ব্যানাৰ্জ্জী কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে। সেথানে চাকরীও যোগাড় করে নিয়েছে। অণ্ডাল-অঞ্চল মিশনের একটা ব্রাঞ্চে চাকরী

পেয়েছে তারা। ব্যানার্জী কাজে লেগে গিয়েছে। নীলিমাও সেথানে, তবে সে মাস কয়েক পরে জয়েন করবে। থোকা হবে নীলিমার। নীলিমার হবু খ্যোকাকে ত্ব'হাত তুলে আশীর্কাদ করে নরসিং। ওই হবু খোকাই তাকে আর এক ঝঞ্চাট থেকে বাঁচিয়েছে। জোসেফ এবং তার মায়ের সঙ্গে এই নিয়ে খুবই ঝগড়া হবার কথা। কানা-থোঁড়া কুৎদিত ওই ব্যানাজ্জীর ছেলেকে তারা পছন্দ করত না। ও কানা-থোঁড়ার চাকরী হবারও কথা নয়। তা ছাড়া ব্যানাজ্জীরাও কথনও এমন বাডীর মেয়ে ঘরে ঢোকায় নাই, চিরকাল এই সব ছোট-কাজ-করা ক্লুনানদের ঘেন্নাই করে এসেছে। ঝগড়া নিশ্চয়ই হত। কিন্তু নীলিমা 'মা হতে চলেছে'—নিজের এই অবস্থা জানিয়ে যে চিঠিটা লিথে নরসিংয়ের হাতে দিয়েছিল, সেই চিঠিটা পড়ে জোসেফ একটি কথাও বলে নাই, তার মাও কিছু বলে নাই। ব্যানাজ্জীর বাবা চটেছিল নরসিংয়ের উপর। কিন্তু তাদের কি তোয়াকা করে নরসিং ? রাম কহো! তুনিয়ায় সে কারও তোফাকাই করে না। তোমাকার কথাই নম, কথাটা হ'ল 'দোন্তির কথা, বেরাদারির কথা'। ওই জিনিসটা হারানোর চেয়ে 'বুদ্-নসীবি' আর নাই। ফটকীর মামলায় কত সাহায্য করিলে জোসেত। আব নিতাই ? নিতাইয়ের সঙ্গে ছুটে গেল, ভেঙে গেল সম্বন্ধ, নিতাই তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে। তবে নিতাইয়ের সঙ্গে দোন্তি ভাঙার জত্যে নরসিংয়ের কোন দোষ নাই। নিতাই-ই বেইমানি করলে। সেই-নিমকহারাম, সেই বেইমান। রুটির টুকরোর জন্তে বেইমানি করলে দে। করুক। তার জন্মে প্রথম প্রথম তার অনেক রাগ হ'ত—আর রাগ হয় না। এই তুনিয়া। তার দিদিয়া একটা ছড়া বলত—"এ পিথিমী সাত রঙ্গের পুরী, কেউ হাসছেন—কেউ কাদছেন—কেউ করছেন চরি।" হুঃথ পেয়ে সাধু জ্ঞানীতে হাদে, সংসারীতে কাঁদে, আর নেহাৎ যারা ছোট তারা হুঃথ ঘুচাতে চুরি করে, ডাকাতি করে, খুন করে, জাল করে। নিতাই বেটা নেহাৎ ছোট, ছোট কাজ করেছে। বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে সাহু-বোস কোম্পানীর দার্বিদ লাইনে ডাইভারী চাকরী পেয়েছে। গুকো-চল্লিশ টাকা

মাইনে। বামেশ্বরোয়া, তারক এরাও ত্'জনে জুটেছে ওই কোম্পানীতে।
ওরা দেদিন নতুন গাড়ী নিয়ে, বুক ফুলিয়ে, ক্ষণ্টানপাড়ার দীঘিতে ধুতে
এসেছিল। আগে নীলিমাকে ইঙ্গিত করে চীৎকার করত—নীলজল, নীলজল
বলে; দেদিন চীৎকার করেছিল—ফটিক জল, ফটিক জল, ফটিক জল। জ্ঞোদেষ্
চটেছিল, রাম চটেছিল, কিন্তু নরসিং চটে নাই। বলেছিল—মানে দো ভেইয়া।
রাম বলেছিল—দশ টাকা বেশী মাইনের চাকরী হওয়ায় বেটাদের গরম
বেড়েছে। আরে সীতারাম! দশ টাকা বেশী মাইনে হলেও তো গোলামি!
আরে গোলামি করতে রাজী হলেও তো নরসিং তোদের মাথার উপর বসত।
থঃ—থঃ—থঃ। আবার বলে সার্বিদ লাইনদে তো ভাগিয়েছি।

দূব! দূব! দূব! আবে—ঘবের কোণের চামচিকে, আকাশের গিরবাজকে বলিস, তোকে তাড়ালাম আমি।

এত বড় ছনিয়া; মাটি মাটি মাটি—গ্রাম, শহর, জেলা, দেশ, পরদেশ, পাহাড়, বন—ছনিয়ার কি শেষ আছে রে? মাটি খুঁড়ে, বন তোলপাড় করে, পাহাড় চুঁড়ে মানুষের কারবার চলেছে। পাহাড় ছুঁড়ে টানেল বানিয়ে, উচু জমি কেটে সমান করে, নিচু জমিতে মাটি ফেলে বাঁধ বেঁধে কোম্পানী পাতছে রেল-লাইন—নদী নালা গঙ্গা-যম্নার মত দরিয়ার উপর 'বিরিজ' বানিয়ে চালাচ্ছে রেল, থাল বিল নদী নালা সমৃদুরে চালাচ্ছে নৌকা ইষ্টিমার জাহাজ, আজ কলকাতা থেকে পেশবর তক্ চলেছে মোটর—গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, আকাশে উড়ছে উড়ো-জাহাজ, আজ ওই সাত মাইল রান্ডায় সাবিদ বন্ধ করে নরসিংয়ের গাড়ী চালানো বন্ধ করবি? ফু:—ফু:—ফু:!

মেরী নীলিমা আর কানা ব্যানার্জ্জি সন্ধান পাঠিয়েছে। অগুলের আশে-পাশে লাল কাকুরে মাটি আর কালো পাথরে ঢেউ-থেলানো ধ্-ধ্ করা মাইলের পর মাইল ধরে জনমানবহীন একটা অঞ্চলে কয়লার খাদ গড়ে উঠেছে। একটা আঘটা নয়, বিশ তিশটা কলিয়ারীর কাজ আরম্ভ হয়েছে। সেখানে ঢেউ-থেলানো পাহাড়ে মেজাজের চড়াই-উৎরাই ভাঙতে পারলে আর কোন হাদামা নাই; চালাও গাড়ী। মিশনের গাড়ী আছে, জোসেফের চাকরী ঠিক করে দিয়েছে সেইখানে। সেই সঙ্গে লিখছে—"নরসিংবাবু এখানে ট্যাক্সী নিয়ে এলে খুব স্থবিধে হবে তার। খুব চাহিদা গাড়ীর। চারিদিকে কলিয়ারীর সঙ্গে গ্রাম হাট বাজার গড়ে উঠছে। ছ্-একখানা ট্যাক্সী আসানসোল থেকে মধ্যে মধ্যে আসে—যায়। এখানে বেগুলার সার্বিদ খুললে লাভ হবে।"

সেইখানে চলেছে নরসিং তার গাড়ী নিয়ে। এ অঞ্চল নরসিংয়ের না-দেখা নয়। মেজবাবু, তার জীবনে শনি ছিল মেজবাবু, যত ভাল দিয়েছে তত মন্দ দিয়েছে। মেজবাবুদের কুঠিতে এদিকে ঘুরে এসেছে নরসিং।

মনে মনে এবার সে অনেক মতলব করেছে। নদীব অনেক ফেরে তাকে বাঁধতে চেয়েছে, দব ফের কেটে বেরিয়ে দিল্কে শক্ত ক'রে বেঁধে চলেছে দে। বাড়ীতে বাপকে টাকা দিয়ে যে ক' বিঘে জমি করেছিল—দে জমি ক' বিঘে বেচে দিয়েছে। বাপের দক্ষে গির্বরজার দক্ষে তার ফারখং। বাপ বলেছে—তোর মুখ আমি দেখব না, তোর হাতের আগুন আমি নেব না। তুই ছত্রি-বংশ থেকে থারিজ।

বাস্, বাস্। খারিজ। নর সিং শুধু নরসিং, শুধু মোটর ড্রাইভার—দে আর কেউ নয়, কিছু নয়। জমি বিক্রীর আট শো টাকা তার মজ্ত। আরও একশো টাকা সে পেয়েছে ডিপ্রিক্ট-বোর্ডের ইলেকসানে। কংগ্রেস নেমেছিল এবার। সে কংগ্রেসকে দিয়েছিল তার গাড়ী। কংগ্রেস হারিয়ে দিয়েছে নিতাইয়ের সেই মাতালবাব্টাকে। তাতেই নরসিং খুসী। তে-রঙ্গা ঝাণ্ডা গাড়ীর সামনে লাগিয়ে গোটা শহরটা সেদিন সে ঘুরেছিল। কংগ্রেস দেড়শো টাকা দিয়েছে আর মামলায় তাকে উকীল দিয়েছিল অল্প পয়সায়। বাস্। এই তার বছৎ—খুব।

মোট এখন ন'শো টাকা তার মজুত। আর কিছু কামাতে পারলেই সে একটা নয়া গাড়ী কিনবে ইন্টল্মেণ্টে। রামাকে বসিয়ে দেবে এ গাড়ীতে। নিতাইয়ের বেলা ভুল হয়েছে তার। আবারও ভুল হয় হবে। জোসেফ আবার হর্ন দিলে। বাস আসছে পাঁচমতী থেকে।

কে ড্রাইভার ? রামেশ্বরেরায়া। তারক কণ্ডাক্টর। তারক চেঁচিয়ে উঠল—ইয়ে ভাগতা হায়! নরসিং হাসলে। উল্লুকরা জানে না। গোলাম। ছুঁচোর গোলাম চামচিকে। ওদের সঙ্গে বাত-চিত করবে না নরসিং। রামা কিন্তু চেঁচিয়ে উঠল—ভাগতা নেহি, চল বহে হায় নয়া লাইনমে।

এাক্সিলেটারের চাপ কমিয়ে ক্লাচে পা দিলে নরসিং। স্টিয়ারিং বুরছে। জোসেফ জিজ্ঞাসা করলে—পাঁচমতীর ভিতরে ঢুকবেন নাকি ? হাা, আমার দোন্তের সঙ্গে দেখা করব। স্থরেশ দাস।

দাস অভুত মাল্লষ। এই ক'দিন আগে একজনকে চড় মেরে দশ টাকা জরিমানা দিয়েছে ইউনিয়ন কোর্টে। নরসিংকে সে সমাদর ক'রে একবেলা ধ'রে থাইয়ে তবে ছেড়ে দিলে। থাবার সময় খুব খুসী হয়ে বললে—চলে যাও দোন্ড, নির্ভাবনায় চলে যাও। কলিজায় ইিন্মং, গায়ে তাগদ আর মাথার উপর ধরম, এ থাকলে চোথ বন্ধ ক'রে চলে যাও ত্নিয়ায় যে দিকে ইচ্ছে।

শেষকালে বললে—ওথানে যদি স্থবিধে হয় তো আমাকে লিখো। আমি গিয়ে মিষ্টির দোকান করব।

গাড়ীতে দাঁট দিলে। গাড়ী চলল শ্যামনগরের শহরের ধ্লোর উপর

—পাচমতীর ব্লো লাগল গাড়ীর গায়ে। গাড়ী এসে থামল ময়ুরাক্ষীর ঘাটে।

সাহু-বোস কোম্পানীর মোটরবাসের আস্তানার সামনে দাঁড়িয়ে আছে—
'জয় মা কালী'। গাড়ী থেকে নেমে এল নিতাই। ঘাটে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। জোসেফ রাম মোটর ঠেলছে। টপগীয়ারে গাড়ী চলছে, তাও আস্তে।
বালি এখন ভিজে রয়েছে। নরসিং হাঁকছে—আরও জোরে। আউর জেরা।
আচ্ছা ভাই। বছৎ আচ্ছা।

গাড়ীখানা অপেক্ষাকৃত ছোবে চলতে লাগল। রাম ক্ষ্ম আক্রোশে বললে—থাক থাক, তোকে লাগতে হবে না।

নিতাই এসে গাড়ী ঠেলতে লাগছে। সে হাসলে, রামের কথার জবাবও দিলে না. ঠেলতেও ক্ষান্ত হল না। মহিষের মত যেমন চেহারা নিতাইয়ের, তেমনি শক্তি; তার ঠেলাতেই বালি ঠেলে বেশ সহজেই চলছে। নিতাই জানে নবসিং চলে যাচ্ছে। তাই সে এই নদী পার হয়ে ওপারে চলে যাবার সময়টিতে আর চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। লাইদেন্সের লোভে দে ওন্তাদকে ছেড়ে রামেশ্বরোয়ার দঙ্গে জুটেছিল। অনেকদিন ধরেই তার লাইদেন্স নেবার সথ। ওন্তাদ বলত মুখে—এইবার হবে, ক'রে দোব। কিন্তু কি জানি নিতাইয়ের মনে হ'ত নরি তেমন গ্রাহ্ম করছে না কথাটা। তাই সে বামেশবোয়ার আশাস পেয়ে আগ্রহ দেখে তাব সঙ্গে না জুটে পারে নাই। বামেশ্বরই থাওযা-পরা আর পনের টাকা মাইনের চাকরী সেই মাতালবাবুর বাডীতে জুটিয়ে দিয়েছে। সে তো নরসিংয়ের কোন ক্ষতি করে নাই। যতদিন তার কাছে ছিল দেবতার মত ভক্তি করেছে, থেটেছে সে গরুর মত। ভার লাইদেন হওয়ায়—চাকরী হওয়ায়—ওন্তাদের খুদী হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু খুদী হওয়া দূরের কথা, ওন্ডাদ তার দঙ্গে কথা পর্যান্ত বন্ধ ক'রে দিলে। মদের দোকানে বেইমান নিমকহারাম শৃয়োরকি বাচ্ছা বলে গাল দিয়েছে—দে কথাও নিতাইয়ের না-শোনা নয়। তবে নিতাইয়ের দোষটা কোথায় ? ই্যা, একটি দোষ সে করেছে। সাহু-কোম্পানীর চাকরীর লোভে সে ফটকীর মামলায় ওস্তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে। তাও দে একটি মিছে কথা বলে নাই। একটিও না। তার জত্যে দে হাজার শান্তি নিতে রাজি আছে। সাহু-কোম্পানী ওন্তাদের অনেক ক্ষতিই करतरह। এ नार्टेन তে। বলতে গেলে ওন্তাদেরই লাইন। যথন রাস্তায় গরুর গাড়ীর চলতে ৰষ্ট হত তথন ওন্তাদ এই রান্ডায় গাড়ী চালিয়ে লোকের চোথ পুলে দিয়েছে। আজ রাস্তা ভাল:হ'ল—ওস্তাদকে দিলে উৎথাত ক'রে। দে

পাপ নিতাইয়ের নয়। সে চাকরী করছে—চাকর। কিন্তু—। ওত্থাদের এইভাবে চলে যাওয়ায় তার বড় তুঃথ হচ্ছে। সে তাই এগিয়ে এসেছে। গাড়ী ঠেলার স্বযোগ পেয়ে ছুটে এসেছে। তুটো কথা বলে সে চলে যাবে।

গাড়ীটা এপারে এসে উঠল। আরও থানিকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে নরসিং গাড়ীতে ত্রেক কষলে। নিতাই কিন্তু কথা বলতে সাহস করলে না। সে ফিরল। নদীর জলে নেমে হাতের ধূলো কালি ধূয়ে একটু দাঁড়াল। তারপর সে আবার ঘূরে এল নরসিংয়ের কাছে। হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে বললে— ওস্তাদ।

নরসিং ভুরু কুঁচকে চাইলে তার দিকে।

এবার তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে নিতাই বললে – গাল দেন, মারুন, যা করবেন—কিছু বলব না, কিন্তু কথা না-বলে যাবেন না। মাফ ক'রে যেতে হবে, আমার দোষ হয়েছে।

নরসিং একটু চুপ ক'রে থেকে হেসে পিঠে হাত দিয়ে বললে—মাফ।

নিতাই বললে—আপনার নদীবটা ভাল নয় ওস্তাদ। ইমামবাজার থেকে কুঠিঘাট সার্বিস—মেজবাব্ প্রথম থোলেন বটে—কিন্তু আপনি ছিলেন ড্রাইভার। মেজবাব্ মারা যেতে আপনি লাইনটা জমালেন। বেল-কোম্পানী আর বুধাবাব্ মিলে আপনাকে উৎথাত করে লাইনটা নিয়ে নিলে—আবার—

নরসিং বাধা দিয়ে হেসে বললে—দেখি আবার কে কোথা উৎথাত করে! কোথায় যাবেন ?

সে কথায় জবাব না দিয়ে নরসিং বললে—মন পাতিয়ে কাজ করিস। মোটবের কাজ ভাল করে শিখিস। ভাল হবে।

ওপারে সাছ কোম্পানীর মোটর বাদের কণ্ডাক্টর হর্ন দিয়ে উঠল; সার্বিদের গাড়ী ছাড়বার সময় হয়েছে। নরসিং বললে—যা, হর্ন দিচ্ছে।

এরুটা দীর্ঘনিখাস ফেলে নিতাই বললে—যাই। কি, কোথা চললেন ? হেসে নরসিং নিতাইকে জবাবটা এড়িয়ে থাবার জন্মেই:বললে—মারে, হৃনিয়ায় কি যাবার ভাবনা আছে নাকি? বন কেটে শহর বানাচ্ছে, পাহাড় কেটে পথ বানিয়ে—দেই পথে মাত্মৰ ছুটছে, ধৃ-ধৃ করা ডাঙায় কারথানা বানাচ্ছে, আশেপাশে গড়ছে হাটবাজার; মাত্মৰ দলে দলে ছুটছে—পিঁপড়ের মত দানার সন্ধানে। ছ্নিয়াতে এখানে জলকর, ওথানে ফলকর, সেথানে বনকর, লা-মহল কয়লা-মহল, অভ্রের খনি, ক্ষেত-খামার ফসল-কুটো—দৌলতের কি অভাব আছে? যেথানে দৌলত সেইখানে মাত্মৰ, যেথানে মাত্মৰ যাবে সেইখানে গাড়ী যাবে। চললাম তেমনি কোথাও। হা-হা ক'রে হাসতে লাগল সে।

ওপারে হর্ন বাজছে ঘন ঘন। নিতাই আর থাকতে পারলে না। আজ প্রথম সার্বিদ। দেরী হলে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। তা ছাড়া সাবিদের ড্রাইভার হিসেবে কাটা ধরে গাড়ী ছাড়বার একটা শথও তার মনে খুব তাগিন দিচ্ছে, দে ফিরল। কিন্তু মনের মধ্যে কাটার থোঁচার মত বিধে রইল একটা হৃঃখ। ওস্তাদ তাকে পুরো বিখাদ করলে না। কোথায় যাচ্ছে দে কথাটা বলে গেল না। দে হৃঃখ নরসিংগ্রের বুকেও বেজে রইল। কিন্তু তার দঙ্গে একটু আনন্দও

সে ত্থে নরাসংগ্রের ব্কেড বেজে রহল। ।কস্ত তার সবে একচু আনন্দন্ত রইল, নিতাইকে অবিখাস করে যে অপমানটুকু করা যায় সেটুকু না-করার মত উদার্য তার নাই। তবু তব্ধ হয়ে সে গাড়ী চালাতে লাগল। চলল গাড়ী।

মুরশিদাবাদের পলিমাটির দেশ পার হয়ে—বীরভূমের পাথুরে শক্ত মাটির দেশের মধ্য দিয়ে দেশ হতে দেশাস্তরের ধূলো মেথে, তার গাড়ী চলল যে রাস্তা থেকে তাকে উৎথাত ক'রে ব্ধাবাব্ আর রেল কোম্পানী মনোপলি সার্বিদ খুলেছে সেই রাস্তা ধ'রে—সাঁকোর উপর দিয়ে, নদী নালা পেরিয়ে চলল। বড় নদীর বালিতে নেমে, টপগিয়ারে—মার্মের ঠেলায়, সে নদী পেরিয়ে চলল তার গাড়ী। আশপাশের মাঠ জঙ্গল গ্রাম পাক দিয়ে গোল হয়ে ঘুরছে; পথের পাশের গাছগুলো ছুটছে পিছনের দিকে সোজা লাইনে; মাইলপোন্টের পর মাইলপোন্ট পার হয়ে চলল গাড়ী। সামনে এগিয়ে এল নতুন দেশ। মধ্যে মধ্যে কালো পাথেরের চাঁই-জেগে-ওঠা

লাল মাটির দেশ, চড়াই আর উৎরাই, উৎরাই আর চড়াই। তিরিশ
ফুট চড়াই উঠে পঁচিশ ফুট নেমে—আবার পঞ্চাশ ফুট চড়াই, তারপর বিশ **ফুট**ঢালে নেমে—ফের ফুট চল্লিশেক উঠে মাইলখানেক সমতল চলেছে। গরুর
গাড়ী এবং মোটরের টায়ারের দাগ-আঁকা রাস্তার চিহ্ন।

এ দেশ নরসিংয়ের না-দেখা নয়।

গড়িয়ে নেমে আসছে একটা আধমণি পাথরের চাই।

মেজবাব্ মরেছিল এই দেশে। সেই ফট্-ফটিয়াটা—সেইটায় চেপে
এখানকার এক ফিরিন্ধী গরীব ম্যানেজারের মেয়ের সঙ্গে ছঙ্ক্লোড় করতে
আসত রোজ রাত্রে। একদিন মাতোয়ারা হয়ে ফিরবার সময়—একটা পাথরের
টাইয়ে ধাকা লাগিয়ে ছটকে পড়ে রইল অজ্ঞান হয়ে সমস্ত রাত্রি। সকালে
কিন্তু সেই শরীরেই জ্বর নিয়ে জাঁদরেল ফিরেছিল কুঠীতে। তারপর
নিউমোনিয়া। তারপর একদিন ঠাওা হয়ে গেল মেজবাব্। একটা ছুটক্ত
ইঞ্জিন যেন 'বিরিজ্ঞ' ভেঙে পড়ে গেল নদীর জলে। মেজবাব্র দেহটা সেই
নিয়ে গিয়েছিল বাব্দের বাসে তুলে গঙ্গাতীরে। সেলাম—মেজবাব্—সেলাম।
আরে—আরে—!—ঘঁটাচ করে টানলে নরসিং ছাওবেক, পায়ে কয়ে বিসিয়ে
দিলে ফুটব্রেকটা। গাড়ীটা থেমে গেল। চড়াইয়ের মাথা থেকে কেমন করে

রাম ফটকী শিউরে উঠেছে। নরসিং হেসে আবার স্টার্ট দিলে। চলল গাড়ী। ফের পঞ্চাশ ফুট চড়াই। কেরাবাং রে দেশ! আহা-হা! চোষ জুড়িয়ে গেল। চারিদিক থা-থা করছে, কিনারায় কিনারায় নীল মেঘ নেমে এসে লাল মাটি ছুঁয়েছে। তার মধ্যে কলিয়ারী হচ্ছে। এদিকে—ওদিকে—সেদিকে। মধ্যে মধ্যে কাঠের পোস্টের মাথায় কাঠের ফলকে লেখা—টু—কলিয়ারি। দেখা যাচ্ছে গীয়ার হেডের ছাদাছাদি-করা ফ্রেমের একেবারে মাথার উপরে ঘ্রছে চাকা, আকাশ-ছোঁয়া চিমনী, চিমনীর ম্থ থেকে আকাশের গায়ে কালো ধোঁয়া উঠছে কুগুলী পাকিয়ে। মধ্যে মধ্যে খ্ব কাছে এসে পড়ছে কলিয়ারী, দেখা যাচ্ছে সারি সারি/কুলী-ধাওড়া; নোংরা, ময়লামাটি-কালি-

ঝুলিতে ভরা আধনেংটী সাঁওতাল-বিলাসপুরিয়া মালকাটাদের তুর্গন্ধে ভরা ছেরা। গিজগিজ করছে। কলকল করছে। ফটকী দুর্গন্ধে নাকে কাপড দেয়, জোসেফ নাকে ক্ষমাল ঢাকে, বামা হি-হি করে হাসে। নরসিংগ্রের তুই হাত বন্ধ,—তা ছাড়া দে গন্ধও পায় না—পেট্রোলের গন্ধ ঢেকে দিয়েছে দব। হঠাৎ তার হাসি পায়। জোসেফ নাকে রুমাল দিচ্ছে। হায় তুনিয়া! নিজের গায়ের দিকে তাকিয়ে দেখে না। তেলে কালিতে মোবিলে পেটোলে ধূলোয় ভরা, গায়ে মোবিলের লোহার গন্ধ! ওরা কাটে মালিকের জব্যে কয়লা—নরসিংরা গাড়ী চালায় পরকে চাপিয়ে, পরের ত্রুমেতে, পরের দরকারে, পরের আমোদের কারবারে। কুছ ফরক নেহি। ্গাড়ী অ)বার ঘুরল। নতুন পিট কাটাই হচ্ছে এথানে। পিটের মৃথে স্তুপ হয়ে জমে আছে মাটি পাথরের রাশি, ইটের ভাটা পুড়ছে, ইট পাড়াই হচ্ছে, টিনের এবং ছাপরার শেড দেখা যাচ্ছে, বড় বড় শেড তৈরী ' হচ্ছে, তার টি-আবেল-জয়েন্ট গড়া বিচিত্র ফ্রেম দাড়িয়ে আছে; মধ্যে মধ্যে সাদা চুনকাম করা বাংলো ঝকমক করছে; মাঝে মাঝে এসে পড়েছে সাইডিং লাইন, লাইনের উপর দাঁড়িয়ে আছে সারিবন্দী ওয়াগন। ছ-একখানা মোটরও পেরিয়ে গেল; তার মধ্যে সাহেবী পোষাকপরা ম্যানেজার কিম্বা মালিক যাচ্ছে বোধ হয়। কেয়াবাৎ দেশ। আজব কারথানার নতুন দেশ তৈরী করছে মাহুষ এখানে। বিলকুল নতুন ছনিয়া! তার পূর্ব্বপুরুষ শ্লিরধারী সিংয়ের আমলে এ হুনিয়া ছিল না। গিরধারী সিং এনে বনের মধ্যে আড্ডা গড়ে বন কেটে চাষী ক্ষেত গড়েছিল। সে চলেছে একালের এই নতুন ছনিয়ায়। ঘোড়ায় চড়ে বয়েল গাড়ীতে মাল নিয়ে এসে-हिन नित्रधाती निः। त्म हत्नाह स्माहित हिल्ला। कनकात्रथाना—त्नाश नकत्प्रत क्रवराव । ভान नमीव वन-ভान नमीव । मन्म वन-मन्म । किन्छ ना এम নরদিংক্লের উপায় ছিল না। ছনিয়াই তাকে ঠেলে নিয়ে এগেছে। দেও अत्मरक भूमी हरा। এই वादनहें नद्गिः, घत वांधरव। त्मरे घरत थाकरव ফটকী। পুরনো গাড়ী বেচে নতুন গাড়ী কিনবে, ট্রাক কিনবে। রোজকারে পকেই ভরে এনে ফটকীর আঁচিলে দেবে—ব্যাঙ্কে রাখবে। খোকা হবে। হবে বৈকি। তাকেই দিয়ে যাবে সে নিজের সব বিচ্ছে; মেকানিক করে তুলবে; তাকেই তো দিয়ে যাবে সে তার জমি-বিক্রী-করা টাকায় কেনা গাড়ী আর উপার্জ্জন-করা টাকা।

গৈয়ে।---হাঁকলে জোসেফ।

দামনেই রাস্তাটা তিন ভাগ হয়েছে। বাঁয়ের রাস্তাটার গায়ে লেখা—'টু — মিশন'। বেঁকে মোড় ফিরল মোটর। ফের গিয়ার দিয়ে নরসিং স্পীষ্ট বাডালে গাড়ীর। চলল গাড়ী।